# গৌরাস্থ-পরিজন

অচিত্ত্যকুমার সেনগুন্ত

মিত্র ও হোষ ১০ স্থামাচরণ দে ঝীট, ক্লিকাভা ১২

# প্ৰথম প্ৰকাশ, চৈত্ৰ ১৩৭৫ — দশ টাকা —

প্রচ্ছদপট :

वदमः वां व्यास्त्रां भाषाच

বাঁর প্রেরণায় এই প্রস্থের রচনা সেই সর্বজনবান্ধব গৌরগভচিত্ত শ্রীষ্ক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে উৎসর্গ

#### এই লেখকের অস্থান্ত জীবনী গ্রন্থ:

অথও অমিয় শ্রীগোরাল ( জিন থণ্ডে সম্পূর্ণ )
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ( চার থণ্ডে সম্পূর্ণ )
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ( ১ম, ২য়, ৩য় থণ্ড )
জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
ভক্ত বিবেকানন্দ
রত্বাকর গিরিশচন্দ্র
গরীয়সী গৌরী
কবি শ্রীয়ামকৃষ্ণ
উদ্বত থড়া ( স্কুভাষচন্দ্রের জীবনী ১ম, ২য় থণ্ড )

## ভূমিকা

আমার 'অথগু অমিয় ঐাগোরাঙ্গ' গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনলীলা ও তার তাৎপর্য ধারাবাহিক ভাবে তিন খণ্ডে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছি, তাতে, সেই পরিধির মধ্যে, তাঁর পরিজনের সকলকে আনার অবকাশ ছিল না। যারা এদেছেন তাঁরাও কাহিনীর প্রবাহে নানা অধ্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছেন এবং তাঁদের র্ভান্তও সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। এই গ্রন্থে ১০৮ জন পরিকরের জীবনী আত্যোপান্ত সুসম্বদ্ধ করে গ্রথিত হল।

আকর গ্রন্থগুলিতে কোনো কোনো তথ্যের ব্যাপারে অসামঞ্জন্য আছে, সেই কারণে আমার গ্রন্থোক্ত কোনো বিবরণে কেউ হয়তো ক্রটি ধরতে পারেন, কিন্তু আশা করি ভক্তি ও আন্তরিকতার বিচারে সে ক্রটির মার্জনা হবে।

'আধর জোটন করিতে লিখন
আগে পাছে হয় নাম।
না লইবে দোষ মনের সম্ভোষ
বন্দনা আমার কাম।'

**অ**চিম্ব্যকুমার

#### 9454

#### মহাপ্রভু, নিভ্যানন্দ, অধ্যৈত, শ্রীবাস ও গদাধর

#### অফ প্রধান মহান্ত

শ্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু মাধব ঘোষ, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ

#### ছয় গোৰামী

স্নাতন, রূপ, র্যুনাথদাস, জীব, গোপাল ভট্ট, র্যুনাথ ভট্ট

#### ছাদশ গোপাল

অভিরাম ঠাকুর, সুক্ষরানন্দ, ধনঞ্জ পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত কমলাকর পিপলাই, উদ্ধারণ দন্ত, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোভ্য দাস পরমেশ্রী দাস, কালাকৃষ্ণ দাস, পুরুষোভ্য, হলায়ুধ ঠাকুর

# সৃচীপত্ৰ

| <b>⊋</b> >88   |
|----------------|
|                |
| 788            |
| coc ì          |
| >40            |
| नेिं ১६६       |
| 366            |
| ভ ১৬০          |
| 7@8            |
| 769            |
| <b>५१</b> २    |
| 398            |
| ভ ১৭৭          |
| নীম ১৮€        |
| >>5            |
| <b>4</b> 60 }  |
| २०१            |
| <b>&lt;0</b> > |
| २३७            |
| 5 676          |
| 459            |
| বা             |
| र्गभूत २२8     |
| २३१            |
| २७२            |
|                |
| ार्य २७७       |
|                |

| 68             | ব্রহ্মান্দ ভারতী               | ₹84         | <b>6</b> 8   | পুরন্দর আচার্য                 | ७११   |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 44             | বলভদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য              | <b>२</b> 89 | F0           | র্তুনাথ ভট্ট গোষামী            | ७१२   |
| 46             | ভগবান আচার্য                   | २६১         | <b>₽8</b>    | ভূগৰ্ভ গোশ্বামী                | ७११   |
| 69 /           | ষিক্ষপ দামোদর                  | 168         | F& 1         | গোবিন্দ (দ্বারপাল)             | ৩৭৮   |
| 46             | বেঙ্কট ভট্ট                    | २७६         | <b>b</b> &   | জীব গোশ্বামী                   | ore   |
| 160            | বল্লভ ভট্ট                     | २७৮         | ۲۹ ۱         | উদ্ধারণ দত্ত                   | ८६७   |
| 60             | রাঘব পশুিত                     | <b>२</b> 98 | <b>bb</b>    | মহেশ পণ্ডিত                    | دده   |
| 6)             | রামদাস বিপ্র                   | २१৮         | 421          | ধনঞ্জয় পণ্ডিত                 | 800   |
| ७१।            | कूर्भ                          | \$ 60       | । ०द         | সু-দর†নন্দ                     | 805   |
| <b>७७</b> ।    | র্থুপতি উপাধ্যায়              | <b>১৮</b> ১ | । ८६         | <b>বংশীবদ</b> ন                | 8 ० २ |
| <b>68</b>      | সনাতন গোষামী                   | र४र         | <b>३</b> २ । | প্রমেশ্র দাস                   | 809   |
| 461            | লোকনাথ গোষামী                  | <b>२३</b> ३ | 201          | মীনকেতন রামদাস                 | 808   |
| ७७।            | সুবৃদ্ধি রায়                  | <b>e09</b>  | ا 84         | হরিদাস প <b>গু</b> ত           | 806   |
| ৬৭             | রামনামী বিপ্র                  | ৫০১         | । इद         | <b>শীতাদেবী</b>                | 8 • ₽ |
| <b>&amp;</b> b | প্রকাশানশ সরম্বতী              | ७०१         | । एद         | মালিনী                         | 805   |
| ७३।            | কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী            | ७১१         | 1 66         | इःशे                           | 877   |
| 90             | কাশী মিত্ৰ                     | 410         | <b>&gt;</b>  | নারায় <b>ী</b>                | 877   |
| 951            | রূপ গোস্বামী                   | ७२२         | । दद         | দময়ন্তী                       | 830   |
| १२ ।           | কমলাকান্ত বিশ্বাস              | ७६५         | 2001         | মাধৰী                          | 8 7 8 |
| 901            | গোবিশ ঘোষ                      | ৫১৩         | 7071         | শ্ৰীনিবাস আচাৰ্য               | 87¢   |
| 181            | কালিদাস                        | ৩৪৩         | ५०२ ।        | নরোত্তম দত্ত                   | 822   |
| 96             | ভাগবত আচাৰ্য                   | 986         | 2001         | রামচন্দ্র কবিরাজ               | 8७२   |
| 96             | त्र <b>यू</b> नाथनात्र (शासासी | 986         | 7 0 8        | বীর হাস্বীর                    | 809   |
| 991            | কমলাকর পিপলাই                  | <i>e</i> 65 | >0¢          | জাহ্নবা বা জাহ্নবী             |       |
| 161            | অভিরাম (রামদাস)                | ৬৬৩         |              | ঠাকুরাণী                       | 880   |
| 1 66           | রামচক্র খান                    | <b>೦</b> ೬६ | 1001         | বীরচন্দ্র বা বীরভন্ত 👢         | 8 ¢ ? |
| <b>▶</b> ○ I   | গোপালভট্ট গোষামী               | ৩৬৭         | 1006         | <b>ञ</b> नग्र <b>रे</b> ठ जग्र | 849   |
| Ř2 1           | পুরন্দর পণ্ডিত                 | ७१১         | 7041         | <b>ভামানপ</b>                  | 845   |
|                |                                |             |              |                                |       |

# গৌরাঙ্গ পরিজন

### মাধবেন্দ্রপুরী

মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেক্স। ধরা-বাঁধা কোনো বাসস্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে বুরে বেড়ান। ত্ব ছাড়া কিছু খান না, তাও যদি কেউ সেধে দেয়, তা হলেই। নিজে চেয়ে কিছু নেন না, উপোস করে থাকলেও না। সব সময়েই আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেন। এ শুধু কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ। কৃষ্ণ যদি আশনে রাখেন, তিনিই রেখেছেন অনশনে। উপবাসও তো কৃষ্ণের কাছে গিয়েই বাস করা।

তীর্থভ্রমণ করতে-করতে গিয়েছেন মথুরায়। এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁকে অতিথিরূপে ঘরে ডেকে এনেছেন। সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে সম্ন্যাসীদের যে কিছু থেতে নেই। ব্রাহ্মণ ফাঁপরে পড়ল, তাহলে কি অতিথি অভুক্ত থাকবে ? মাধবেন্দ্র সম্ন্যাসী হলেও কৃষ্ণপ্রেমময়তন্ন। তাঁর কাছে আবার জাতি-কুলের অভিমান কী। বললেন, হুধ নিয়ে এস, হুধ খাব। আর তোমাকে দিয়ে যাব কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র।

মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীর গুরু। ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। সুতরাং লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র মহাপ্রভুর গুরুর গুরু পরমগুরু।

মথুরা থেকে এসেছেন রন্দাবনে। গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ-কুণ্ডে স্নান করে গাছের নিচে বসেছেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। খাবার হুধ জোটে নি, কৃষ্ণপ্রেমে কীর্তন করে চলেছেন।

একটি রাখাল ছেলে হঠাৎ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তার হাতে এক ঘটি হুধ।

তুমি এই ত্থ খাও। বালক মাধবেল্রের সামনে ঘটি নামিয়ে রাখল।
কে এই বালক । এমন নয়নমনোহর! আর গলার স্বরটিও কী মধুর!
দেখেন্তনে ক্ষ্ণা-তৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়—এই বালক কে, কোথায় থাকে,
কী করে জানল আমি উপবাসী।

তুমি কে? জিজেস করল মাধবেন্দ্র।
আমি এক গয়লার ছেলে, বালক মিঠি-মিঠি হাসে: ছোটু গয়লা।

কোথায় থাকো ?

কোথায় আবার থাকব, এই গ্রামেই থাকি।

করে৷ কী ?

যারা কারু কাছে কিছু চায় না, না পেলে অনাহারে থাকে, তাদের আমি খালু জোগাই।

তুমি কী করে জানলে আমি অনাহারে আছি ?

বালক আবার হাসল: কী করে জানলাম? গ্রামের গোপিনীরা গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করতে এসেছিল। তারা তোমাকে দেখে গেল, দেখেই বুঝে নিল সারা দিন কিচ্ছু খাও নি। তারাই আমাকে ছ্ধ দিয়ে পাঠাল তোমার কাছে।

গোপিনীরাই বা কী করে ব্ঝল আমার কিছু জোটে নি পানাহার। আর এ ছেলেটা কি তাদের চাকর ? বলামাত্রই ফরমাস খাটতে ছুটেছে ?

তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে এসে ঘট নিয়ে যাব। আমার সময় নেই, আমাকে এখুনি গিয়ে আরো গরু হুইতে হবে।

বলেই বালক ছুট দিল। মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাধবেল হুধ থেয়ে ঘট ধুয়ে রাখলেন। কিন্তু কই সেই বালক তো ফিরে এল না। পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে—পথও যা প্রতীক্ষাও তাই।

চোখে ঘুম নেই, সারা রাত বসে নামকীর্তন করতে লাগলেন। শেষ-রাতের দিকে চোখে বুঝি একটু ঘোর লাগল। স্বপ্ন দেখলেন মাধবেন্দ্র।

ষ্বপ্ল দেখলেন সেই রাখাল-ছেলে এসেছে।

চলো আমার সঙ্গে।

কোথায় ? জিভ্তেস করলেন মাধবেন্দ্র।

এসো না আমার সঙ্গে। বলে সেই বালক মাধবেল্রের হাত ধরল।

পথ দেখিয়ে তাঁকে এক লতায়-পাতায় ছাওয়া ছায়াভরা সুন্দর কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে এল। বললে, দেখ আমি এই কুঞ্জের মধ্যে কী কটে আছি। আমার মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদন নেই, চারপাশে কোনো প্রাচীর নেই। শীতে-গ্রাম্মে-র্ফিতে আমার হুর্জোগের একশেষ হচ্ছে।

তোষাকে এখানে আনল কে ? বসাল কে ?

🧖 আছাম আগে গিরিগোবর্ধনের উপরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম। বললে

বালক, আমার সেবক শ্লেচ্ছের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে এনে রেখে পালিয়ে গেছে। সে আর এল না। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

তোমাকে গোবর্ধনে কে এনেছিল ?

কেউ আনে নি, কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্ঞ আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুমি আমার আমাকে গোবর্ধনে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। সেখানে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করে দাও। আমি তো তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি। কবে মাধব আসবে, কবে তার প্রেমে তার সেবা অঙ্গীকার করে নেব।

এ তো গোপালের মৃতি!

হাঁা, আমিই তো গোপাল! আমিই তো গোবর্ধন ধরেছিলাম। তাই তো গোবর্ধনে আমার অধিকার। তুমি ওঠো, আমাকে গোবর্ধনে রেখে এস। মাধবেন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল।

এ কী, আমি কৃষ্ণকে দেখলাম অ্থচ চিনতে পারলাম না ! মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন মাধ্বেন্দ্র।

কিন্তু শুধু কাঁদলেই তো হবে না, কাজ করতে হবে। আজ্ঞা পালন করতে হবে।

প্রাতঃমান দেরে মাধবেক্ত গ্রামে গেলেন। গ্রামবাসীদের একত্র করে বললেন, তোমাদের এ গ্রামের ঈশ্বর কুঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, চলো তাঁকে বার করে নিয়ে আসি।'

গ্রামবাসীরা কোদাল-কুড়ুল নিয়ে চলল। কুঞ্জ একেবারে নিবিড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। লতাপাতা কেটে প্রবেশের পথ তৈরি করে সবাই ভিতরে ঢুকল। দেখল, সত্যিই তো, মূর্তি ঘাসে-মাটিতে ঢাকা পড়ে আছে। এবার তাকে মুক্ত করে বার করে নিয়ে এস, তোলো পাহাড়ের উপর।

ভীষণ ভারি মূর্তি—জোয়ান-জোয়ান পালোয়ান নিয়ে এস। পাথরের সিংহাসন করে। তারপর তোলো গোপালকে, বসাও সিংহাসনে।

यथानिक त्रापानत्क त्रावर्थत्व वर्गान रन।

এবার তবে অভিষেকের আয়োজন করো। বাদ্য-ভেরী নিমে এস। নাচ-গানের আসর সাজাও।

গ্রামের ব্রাক্ষণেরা একশো নতুন ঘটে গোবিন্দকুণ্ডের জল নিয়ে এল। মাধবেন্দ্র নিজের হাতে শ্রীজ্ঞানের ধূলো-মাটি ধুয়ে দিলেন। তারপর তেল দিয়ে শ্রীঅঙ্গকে চকচকে করে তুললেন। পঞ্চাব্য-পঞ্চাম্তে স্থান করালেন, গদ্ধোদকে সে স্থানের সমাপ্তি হল। তারপর শ্রীঅঙ্গ মার্জনা করে নববস্ত্র পরালেন। গলায় তুলিয়ে দিলেন চন্দন-তুলসীর মালা, ফুলের মালা। তারপরে ভোগ লাগালেন।

দই হুধ ঘি সন্দেশ—গোপালের জন্যে কত লোক কত কিছু যে নিমে এদেছে তার ইয়ন্তা নেই। তার উপরে দশজন ব্রাহ্মণ এসে রাঁধতে লেগেছে। পাঁচ-সাতজন বসেছে রুটি বানাতে। রাশি-রাশি রুটি, স্তুপে-স্থুপে ভাত। নহুন কাপড়ের উপর পলাশের পাতা পেতে তার উপরে রাখছে পাহাড় করে। বিচিত্র স্থাদের বহু তরকারিও রাল্লা হচ্ছে। মাঠা-মাখন-সর-পিঠে-পারেসও কত। অনেক ঘট ভরে রাখছে ঠাণ্ডা জল।

গোপালের যে অনেক দিনের খিদে।

মাধবেন্দ্রের কাছে আর লুকোনো যাবে না, সে দেখতে পেল গোপাল সব খেয়ে নিল কিন্তু আবার তারই স্পর্শে অন্ন-ব্যঞ্জন যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। স্থাপের থেকে একটি কণাও ভ্রম্ট হল না।

তারপর মাধবেন্দ্র গোপালকে সুবাসিত জলে আচমন দিয়ে পানের থিলি থেতে দিলেন। তারপর আরতি দিয়ে শয়ন দিলেন নতুন খাটে। কাশের বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলেন চার পাশ।

তারপর গ্রামের অধিবাসীরা সকলে প্রসাদ পেল।

ব্রজ্বাসী ব্রাহ্মণদের বিষ্ণুমন্ত্র দিয়ে বৈষ্ণব করলেন মাধবেন্দ্র। তোমরা: এবার থেকে আমার গোপালসেবার ভার নাও।

গোপাল প্রকট হল—আশে-পাশে দেশে-দেশে রব উঠল—চলো যাই দেখে আদি, গোলালপ্রীতি তো সকলের সহজ্ঞীতি।

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় গোপালের মন্দির করে দিল, কেউ করে দিলার রান্ধ ও ভাঁড়ার ঘর। কেউ বা অঙ্গনের প্রাচীর। বাংলা দেশ থেকে হজন বৈবরাগী আক্ষণ এসে উপস্থিত হলে তাদের দীকা দিয়ে তাদের হাতে মাধ্বেক্স মন্দিরের মূল ভার সঁপে দিলেন।

मैं (१ किएम निक्छ श्लन।

इ वैष्ट्र भरत शाभान आवात ऋथ (मथा मिन।

ু বললে, মাধব, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ কিছু আমার গাত্রতিন্ ধ্বনে (ব্লুল না।

কী করলে যাবে ? জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র। যদি আমার গায়ে মলয়চন্দ্রন মেখে দিতে পারো তবেই আমার জালা

সে চন্দন কোথায় পাওয়া যাবে ? নীলাচলে।

ঘুম থেকে জেগে উঠেই মাধবেন্দ্র চললেন নীলাচলে।

পথিমধ্যে এলেন বাংলা দেশে, শান্তিপুরে, অহৈত আচার্যের বাড়িতে। প্রেমময় মাধ্বেন্দ্র, তাকে দেখে অহিত প্রমানন্দে বললেন, আমাকে দীকা দিন।

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন অদ্বৈতকে। দীক্ষা দিয়ে চললেন দক্ষিণে। রেম্নাতে এসে পৌছুলেন। রেম্নাতে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। দর্শন করলেন গোপীনাথ।

সেবক বাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, গোপীনাথের কী কী ভোগ লাগে আমাকে একটু বলবেন ? আমার গোপালকে আমি তেমনি ভোগ লাগাব।

ব্রাহ্মণ সব বিবরণ দিল। সদ্ধেয় যে ভোগ লাগে সে হচ্ছে ক্ষীর, তার আবেক নাম অমৃতকেলি। বারোটি মাটির পাত্তে সে ক্ষীর দেওয়া হয় গোপী-নাথকে। সে ক্ষীরের স্থাদ অপূর্ব, তার তুলনা হয় মর্ত্যে এমন কিছু নেই, তাই তার নাম অমৃতকেলি।

সন্ধে হয়ে এসেছে, এখুনি ক্ষীরভোগ লাগবে, দেখে যাই না কেমনতরো।
পাত্রে-পাত্রে ক্ষীর আসছে, সেবার কী অপরূপ সেচিব! হঠাৎ মাধবেল্রের
মনে হল, যদি অল্প একট্ প্রসাদ পাই, তাহলে স্বাদ জেনে নিয়ে সেই মাদের
ক্ষীর তৈরি করে আমার গোপালকে ভোগ লাগাই।

পর মুহুর্তে নিজেকে ধিকার দিয়ে উঠলেন, ছি-ছি, আমি না অযাচক ? আমি ক্রীর খাবার জন্যে লালসা করলাম ? এই আমার অযাচিতর্তি ? এই আমার আসক্রিশৃন্যতা ?

আরতির পর গোপীনাথকে প্রণাম করে কাউকে কিছুনা বলে চুপিচুপি সরে পড়লেন মাধবেন্দ্র। গ্রামের শৃন্য হাটের একটা ঘরে বঁসে আপন মনে নামকীর্তন করতে লাগলেন।

এদিকে গোপীনাথের পূজারী সেবক গোপীনাথকে শয়ন দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে, রপ্নে গোপীনাথ তাকে বললেন, ওঠো, দরজা খোলো। আমি

জামার ধড়ার জাঁচলে এক পাত্র ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা আমার মায়ায় তা জানতে পারে। নি। তোমরা এগারোখানাকেই বারোখানা করে দেখেছ। যাও ঐ লুকোনো ক্ষীরপাত্র মাধবপুরীকে দিয়ে এস।

মাধবপুরী! সে কোথায় ?

দেখবে গ্রামের হাটে শুকনো মুখে বসে আছে।

কোন হাটে কে জানে। পূজারী তাড়াতাড়ি স্নান করে মন্দিরের দরজা খুললে দেখতে পেল, সত্যিই তো, গোপীনাথের ধড়ার আড়ালে একটি ক্ষীরপাত্র লুকোনো রয়েছে।

সেই পাত্র হাতে নিয়ে বেরুল পৃজারী। এ-হাট থেকে ও-হাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কোথায় মাধবপুরী! কোথায় মাধবেন্দ্র! তোমার জন্যে গোপীনাথ কীর চুরি করেছে। এসে দেখে যাও। খেয়ে যাও।

মাধবেন্দ্র আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এসে প্রেমাবেশে কাঁদতে লাগলেন।

ক্ষীরের র্ত্তান্ত সমস্ত তাঁকে বললে পৃজারী।

ক্ষীরভাণ্ড মাথায় নিয়ে মাধবেন্দ্র প্রেমবিহ্বল হয়ে গেলেন। পৃজারী ভাবল, এই না হলে কৃষ্ণের বশাভাত। একমাত্র প্রেমভক্তিতেই তোক্বয়ে বশীভূত। এমন ভক্তের জন্যে কৃষ্ণ ক্ষীর চুরি করবে এ আর আশ্চর্য কী!

পুজারী মাধবেক্সকে দণ্ডবং প্রণাম করল।

ক্ষীর আশ্বাদ করলেন মাধবেন্দ্র। মৃৎপাত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহির্বাদে বেঁধে নিলেন। ভাবলেন, এখান থেকে এখন পালাই। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই চারদিকে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, আমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। দলে-দলে লোক আমাকে দেখতে আদবে। আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন মাধবেস্ত্র । চললেন নীলাচলের দিকে। পথ হাঁটেন আঁর প্রতিদিন একখানা করে সেই ক্ষীরপাত্তের ভাঙা টুকরো খান্। আর সেই পোড়া মাটির টুকরোতেই গভীর প্রেমাবেশ।

্রুঁ ভক্ত প্রতিষ্ঠা না চাইলেও প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভক্তই তো: ্রক্তিকথেমের প্রতিষ্ঠা। আগে গোপীনাথ শুধু গোপীনাথ ছিল, মাধবেন্দ্রের দৌলতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়ে গেল।

নীলাচলে এসে মাধবেন্দ্র জগন্নাথের সেবক মহাস্তদের বললেন, 'গোপাল চন্দন ভিক্ষা করেছেন। চন্দন কোণায় পাব ?'

মহাস্তরা বললে রাজকর্মচারীদের। গোপালের ইচ্ছায় এক মণ চন্দ্র-ভি বিশ তোলা কর্প্র জোগাড় হল। যোগাড় হল পথের ছাড়পত্র। তুজন ভারবাহীও নিযুক্ত হল। তাদের পথখরচেরও অনটন হল না।

রেমুনা হয়েই ফিরতে হবে, মাধবেন্দ্র দলবল নিয়ে থামলেন রেমুনায়। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, গোপালদেব এসেছেন। বলছেন, মাধব, আমিও যে, গোপীনাথও সেই। আমরা বছমৃতিতেই একমৃতি। তুমি এই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন করো, তাতেই আমার দাহ যাবে, আমি শীতল হব।

গোপীনাথের সেবকদের কাছে মাধবেন্দ্র বললেন এ স্বপ্নকাহিনী। সত্যি ? তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কতদ্র পথ হেঁটে এসে কত কাই করে এই চন্দন-কর্প্র সংগ্রহ করেছেন মাধবেন্দ্র। পথে কত বিপদ-বাধা কত অনিদ্রা-অনাহার, কিছু গ্রাহ্য করেন নি। গ্রাম্যকথার ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গী পর্যন্ত নেননি। শুধু গোপালের তাপ শীতল করব এই আনন্দে পথ ভেঙেছেন। প্রেমে আবার নিজের ক্লেশ কী, শুধু প্রিয়ের সন্তোষ হবে তাতেই তার অখণ্ড উপশম।

গোপাল ভক্তশ্রম সফল করল। তোমাকে আর চলতে হবে না, বইতে হবে না, উদ্বেগ ভোগ করতে হবে না। গোপীনাথকে দিলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সমন্ত গ্রীম্মকাল প্রত্যহ গোপীনাথকে সেই চন্দন দেওয়া হল। চন্দনের সঙ্গে কর্প্র মেশালে আরো তা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের আসল উপশম প্রেমে। সেই প্রেমই তো চন্দন। আর অশ্রুই তো কর্প্র। প্রেমের সঙ্গে অশ্রু এসে মিশলেই তো কৃষ্ণের বিশ্রাম।

চন্দন দেওয়া শেষ হলে, গ্রীত্মের অবসানে, মাধবেন্দ্র ফিরলেন নীলাচলে। আবার সেখান থেকে বৃন্দাবন।

র্ন্দাবনে এসে শুধু তাঁর এক আতি ! 'কৃষ্ণ পেলাম না, মধুরা পেলাম না। তাঁর শিল্প রামচন্দ্রপুরী তাঁকে উপদেশ দিতে চাইলেন: 'তুমিই তো পুর্বক্ষ, তোমার আবার কাল্লা কিসের ?

দূর হ! মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠলেন: তুই আমাকে মুখ দেখাবিনে, তুই আমায় অসপগতি ঘটাবি। কৃষ্ণ পেলাম না বলে আমি নিজের হৃ:থে কাঁদছি আর তুই আমাকে ব্রহ্ম শোনাচ্ছিস ? দূর হয়ে যা।

শিশু ঈশ্বরপুরীর অন্য ভাব। তিনি গুরুকে নিরন্তর কৃষ্ণকথা শোনাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন কৃষ্ণশ্লোক, কৃষ্ণলীলা। শোনাতে-শোনাতে তিনিও প্রেমের সাগর হয়ে উঠেছেন।

তৃষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কয় তোমার প্রেমধন হোক। তারপর নিজেই শ্লোক পড়লেন: অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যমে। হাদয়ং ছদলোককাতরং দয়িত ভামাতি কিং করম্যোহম॥ হে দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, কবে আমি তোমার দর্শন পাব ? হে দয়ত, তোমার অদর্শনে আমার কাতর হাদয় অঙ্কির হয়ে পড়েছে, আমি কী করব বলে দাও।

লোক বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

ভক্তিকল্লতকর অঙ্কুর এই মাধবেল্র। এই অঙ্কুরের পুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে। আর সেই রক্ষই শ্রীচেতনা।

#### 1 2 1

## **ब्रे**यत्रशूत्री

আবাজকের হালিশহর গ্রামের পুরোনো নাম কুমারহট্ট। এই গ্রামের বাসিল্দে ভামসুন্দর আচার্য। তাঁর ছেলেই ঈশ্বরপুরী।

কী করে কে জানে মাধবেলপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আর তথুনি তিনি দীক্ষা নিলেন সন্ন্যাসে।

ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর মাধবেন্দ্র আর সেই অঙ্কুরের পুষ্টি হল ক্ষরে।

দীক্ষা নেবার পর থেকে ঈশ্বর মাধবেক্রের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। ঈশ্বরের

আর কাজ কী—শুধু গুরুসেবা, গুরু-শুশ্রাষা। গুরুপ্রসাদের পথ দিয়েই ভগবানের করুণা।

ঈশ্বর গুরুর দেহপরিচর্যা তো করছেনই, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথাও শোনাচ্ছেন গুরুকে। তাঁর শরীরে যত প্রেম ছিল মাধবেন্দ্র তা পরিপূর্ণ করে দিয়ে দিলেন ঈশ্বরকে। 'যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে। সন্তোবে দিলেন সব ঈশ্বপুরীরে।' প্রেমের সাগর করে তুললেন। বললেন, কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক।

মাধবেন্দ্র তিরোহিত হলে ঈশ্বরপুরী বেরিয়ে পড়লেন। ইতি-উতি 
ঘ্রতে লাগলেন। ঘ্রতে-ঘ্রতে চলে এলেন নবদীপ। নবদীপ তখন ধনপুত্র-রসে মত্ত, কৃষ্ণ বা কীর্তন শুনলেই পরিহাস করে ওঠে। বিভার
অভিমানে ভক্তিকে হেয় করে। শুধু ক্রোধ-অবতার অহৈত আচার্যই হল্পার
করে বলছেন, দাঁডাও, কৃষ্ণকে সকলের চোখের কাছে এনে ধরব। তখন
দেখবে কী হয়, কে কী করে!

সেই নিতাই-গৌর-আনা অদ্বৈতের ঘরে ঈশ্বরপুরী একদিন অলক্ষিতে এসে উপস্থিত হলেন।

চারদিকে ভক্ত-শিস্তা নিয়ে শান্তিপুরে নিজের গৃহে বসে আছেন আছৈত, কৃষ্ণকথা বলছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী এসে ভিড়ের একপাশে সংকৃচিত হয়ে বসে পড়লেন।

এ কে সন্ন্যাসী ? শীর্ণকায় দীনবেশ অথচ উজ্জ্বলকান্তি, কে এ আগন্তক! হঠাৎ
অ্যাচিত এসে পড়ে কৃষ্ণকথার মাঝখানে বসে পড়েছে, কে এ নিরতিমান!

জিজ্ঞেদ করতে পারি আপনি কে । অদ্বৈত সন্ধ্যাসীকে লক্ষ্য করলেন।

ঈশ্বরপুরী বললেন, আমি কেউ নই। আমি শুধু আপনার চরণ দর্শন
করতে এদেছি।

অদ্বৈত মুকুন্দকে কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়তে বললেন। মুকুন্দ পড়তে লাগল।

আর শোনামাত্রই ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। যত পড়া উচ্চতর হয় তত প্রেমাশ্রু উদ্বেলতর হয়ে ওঠে।

যে বিত্তবানের ঘরে জন্মায় তারই মধ্যে বৈভবের প্রকাশ ঘটে। এ সাধু কোন প্রেমধনীর উত্তরাধিকারী ? পরম প্রেমের ভাতারী তো একমাত্র মাধবেন্দ্র। সূত্রাং ঐ সাধু মাধবেন্দ্রেরই বংশধর। সবাই তখন চিনতে পারল ঈশ্বরপুরীকে।
টোল থেকে ছাত্র পড়িয়ে ফিরছে নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা।
সন্ন্যাসীকে দেখে নিমাই নমস্কার করল।

এ সুন্দর পুরুষটি কে, ঈশ্বরপুরী অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। **তথ্**সুন্দর নয়, গন্তীর, সর্ব-লক্ষণ-গুণধর।

তুমি কে ! কোথায় থাকো ! কী পুঁথি পড়াও ! ঈশ্বরপুরী জিজ্ঞেদ কর্লেন নিমাইকে।

নিমাইয়ের সঙ্গের ছেলেরা অবাক হল। এ লোকটা দেশবিশ্রুত নিমাই পণ্ডিতকে চেনে না ?

ইনি নিমাই পণ্ডিত। কে একজন বললে সগর্বে।
তুমিই সেই ? ঈশ্বরপুরী আনন্দ করে উঠলেন।
আমাদের বাড়ি চলুন। নিমাই সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করল।
চলো।

নিমাই ঈশ্বরপুরীকে সমাদর করে বাড়িতে নিয়ে গেল। শচীমাতা কৃষ্ণনৈবেল রালা করে দিলেন। ভিক্ষাশেষে বিষ্ণুঘরে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম দেখে সবাই সম্ভুষ্ট হল। নিমাইয়েরও মন্দ লাগলানা।

সেখান থেকে ঈশ্বরপুরী চলে গেলেন গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। সেখানে থেকে গেলেন এক মাস।

সেখানে, গোপীনাথের ঘরে, বহু লোক জমায়েত হয়। চলো সন্ন্যাসীকে দেখে আসি। এদিকে সন্ন্যাসী অথচ ক্ষেত্র জন্যে কাঁদে।

টোলে পড়ানো সাঙ্গ করে নিমাইও রোজ সন্ধ্যাবেলা আসে, সন্ধ্যাসীকে প্রণাম করে চলে যায়।

ঈশ্বরপুরী এত জানেন অথচ এটুকু জানেন না যাকে তিনি খুঁজছেন, যার জন্যে তিনি কাঁদছেন, সেই এসেছে তাঁকে প্রণাম করতে।

্রুঞ্জলীলামৃত' বলে একখানা পুঁথি লিখেছেন ঈশ্বর। ভক্ত গদাধর রোক্ত মন্ধ্যায় সে পুঁথি সকলকে পড়িয়ে শোনায়।

একদিন নিমাইকে ধরলেন ঈশর। বললেন, আমি কৃষ্ণচরিত নিয়ে একখানা পুঁথি লিখেছি, তুমি দয়া করে একটু দেখে দাও, কোথায় কী দোষ- নিমাই স্মিতমুখে বললে, ভক্তের কৃষ্ণবর্ণনায় কোনো দোষ হয় না। ভক্তের যেমনতরোই কবিত্ব হোক নাকেন, উত্তম মধ্যম আর অধম, কৃষ্ণ সমান সুখী।

মূর্থে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
ছই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কঞ্চের সম্ভোষ॥

কথাটা হচ্ছে বিশ্ববে নম:, বিশ্বায় নম: নয়। বিশ্বায় ভূল, বিশ্ববে শুদ্ধ। যে মূর্য সে বিশ্বায় বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক বিশ্ববে বলছে। কিছু: কৃষ্ণ ভূল-ভুদ্ধ ছটোই নিচ্ছে। কৃষ্ণ ভাষা দেখে না, ভাব দেখে। পোশাক দেখে না পদবী দেখে না, হাদয় দেখে। দেখে অনুরাগ আছে কিনা, আন্তরিকতা আছে কিনা। অনুরাগ আর আন্তরিকতা থাকলেই কৃষ্ণ মহাআনন্দিত। ভাব পেলে তিনি আর ব্যাকরণ খোঁজেন না।

তবু যদি ব্যাকরণে দোষ থাকে তাই বা শুদ্ধ করে দেব না কেন ? ভাবও আছে, ব্যাকরণও শুদ্ধ, তবেই তো সোনায় সোহাগা। ভক্ত ভালো, বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ঈশ্বরপুরী বললেন, তব্ যদি কোথাও কোনো দোষ থাকে, তুমি দেখে াও। তুমি দেখে দিলে তোমার কোনো দোষ হবে না।

নিমাই তাই প্রত্যহ এদে ঈশরপুরীর সঙ্গে সেই পুঁথির বিচার করে। একদিন একটা ক্রিয়া-পদের ধাতুরূপ নিয়ে কথা উঠল।

নিমাই ঈশ্বরের ভূল ধরল। বললে, এ আস্থানেপদী নয়, এ ধাতু পর্বাম্মপদী।

वल निभारे वाफ़ि ठल राम।

পুঋানুপুঋ করে বিচার করলেন ঈশ্বরপুরী। দেখলেন আত্মনেপদীই ঠিক।

পরদিন নিমাই এলে বললেন, তুমি কাল যে পরস্মৈপদী বলে গেলে সেটা ভুল, আত্মনেপদীই শুদ্ধ।

নিমাই আর কিছু বলল না, তর্কে প্রবন্ত হল না। ভগবান চিরকালঃ ভক্তকেই জয়ী করে থাকেন। ভক্তের বিজয়বর্ধনই কৃষ্ণের যুভাব।

কিছ ঐ বিচারের মধ্যে আর কোনো বক্তব্য কি প্রচ্ছন্ন ছিল না ?

অর্থাৎ আত্মপদে থেকে। না, পর-পদে চলে এস। অহংকার ছেড়ে চলে এস ভক্তিতে, শরণাগতিতে।

स्थात भूती व्याचात नवही शहा हा एतन। त्वकृतन भर्य हेता।

পিতার পিগুদানের উদ্দেশ্যে নিমাই গয়ায় এসেছে। গয়ার মহিমাবর্ণন শুনতে-শুনতে জেগেছে প্রেমাবেশ। আর বিফুর চরণ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে মহাভাব। একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে স্বেদ-অঞ্চ-কম্প-পুলক। নর্ভনে-কীর্ভনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। আর এ অঞ্চধারা যেন অবিচ্ছিল্ল গঙ্গাধারা।

কী আশ্চর্য, দেই সময়ে গয়ায় ঈশ্বরপুরী এদে উপস্থিত। যেন দৈবযোগ।

নিমাই ঈশ্বরপুরীর পায়ে ল্টিয়ে পড়ল। বললে, আমার গয়ায় আসা সফল হল। বিষ্ণুণাদপলে যার নামে পিগু দেওয়া শুধু সেই উদ্ধার পাবে কিন্তু আপনাকে দর্শন করলে কোটি পিতৃপুরুষের মুক্তি। আপনিই মঙ্গলপ্রধান, সকল তার্থের পরম তার্থ, আমাকে এই সংসারসমুদ্র থেকে রক্ষা করুন। আমাকে রুষ্ণপ্রেমরস পান করতে দিন।

ঈশ্বরপুরী বললেন, তুমি যে ঈশ্বর-অংশ তাতে আর সন্দেহ নেই। এই অপরপ রূপ অপার্থিব চরিত্র আর অলৌকিক বিদ্যা আর-কিছুতে সম্ভব নয়। কাল রাতে নিদ্রাঘোরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ গয়ায় এসে তারই সাক্ষাৎ ফললাভ করলাম। যেদিন নবদ্বীপে প্রথম তোমাকে দেখি সেদিন থেকে তুমি ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না। কৃষ্ণদর্শনের সুখ একমাত্র তোমাকে দেখেই।

আমার কী ভাগ্য! নিমাই নির্মল নয়নে হাসল।

তীর্থশ্রাদ্ধ শেষ হবার পর বাসায় এসে নিমাই রাল্লা করতে বসেছে, কুষ্ণনাম বলতে-বলতে ঈশ্বরপুরী এসে হাজির।

ভালো সময়েই এসেছি যা হোক। বললেন ঈশ্বপুরী।
নিমাই বললে, আমার কী ভাগ্য! এই অন্ধই আজ ভিক্লা করুন।
তা হলে তুমি খাবে কী ?

আমি আবার রাল্ল। করে নেব।

না, আর র্থা রাল্লা করতে হবে না। আমরা এই অল্লই ভাগ করে নিই

আপনি কোনো সংকোচ করবেন না। এ অন্ন কটি আপনিই ভিক্ষা করুন। আমার রান্ন। এখুনিই হয়ে যাবে।

সমন্ত অন্ন ঈশ্বরপুরীকে পরিবেশন করে দিল। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো কিছুতে মতি নেই বলেই তাঁর প্রতি এত করুণা।

क्षेत्रजूतीत्क थाहरम निष्क तान्ना करत (थरम निल निमाहे।

তারপর একদিন ঈশ্বরপুরীর কাছে গিয়ে নিমাই বললে, আমাকে-মন্ত্রলাকা দিন।

শুধু মন্ত্র কেন, তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব— এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ।

নিমাইকে দশাক্ষর মন্তের দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর।

নিমাই ঈশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে বললে, আজ থেকে আপনার পায়ে আমার দেহ বিকিয়ে গেল। আমার বলতে আমার আর কিছুই রইল না। আমার মন বৃদ্ধি অহংকার—সমন্ত, সমস্ত আপনার। আপনি আমাকে রূপা করে এমন শক্তি দিন যাতে আমি নিরস্তর কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসতে পারি।

নিমাইকে সম্রেহে আলিঞ্চন করলেন ঈশ্বর। ছজনেই কাঁদতে লাগলেন। গয়ায় আর কতদিন থাকবে নিমাই। তার আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে, এসেছে।

ঈশ্বরপুরীর থেকে বিদায় নিয়ে নিমাই গৃহে ফিবল।

মাধবেক্সের তিরোধানের পর ঈশ্বরপুরী আর বেশি দিন মর্তকায়ায় থাকলেন না। নির্বাণের সময় কাছে ছিল গোবিন্দদাস আর কাশীশ্বর গোসাঁই, তাদের বললেন, নীলাচলে চলে যাও, সেখানে গিয়ে ঐক্সিফ্ট চৈতন্যের সেবা করো। গোলোকবিহারী ঐক্সিফ্ট কলিকালে জীবনিস্তারের জন্যে নদীয়ায় ঐগ্রোগারাঙ্গরূপে আবিভূতি হয়েছেন। সম্প্রতি নীলাচলে আছেন, তাঁরই চরণে গিয়ে শ্বরণ নাও।

গোবিন্দ আর কাশীশ্বর গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নীলাচলে চলে এল। গোবিন্দ আগে, কাশীশ্বর কদিন পরে। সার্বভৌমের সঙ্গে বসে রুঞ্চকথায় মেতে আছেন মহাপ্রভু, গোবিন্দ দণ্ডবং প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি ঈশ্বরপুরীর ভূত্য, আমার নাম গোবিন্দ, তাঁরই আদেশে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে আপনার চাকর করে নিন।

क्षेश्वतभूती नीनामःवत्रागत ममय की राम (शहन जान रनाम।

ে মহাপ্রভু গুরুবাক্যের মর্যাদা দিলেন, সেবকরূপে গ্রহণ করলেন গোবিন্দকে। মহাপ্রভুর চরণসেবাই গোবিন্দের প্রত্যহের নিয়মসেবা হল।

পরে কাশীখর এলে তাকেও রাখলেন। তার কাজ হল প্রভুকে রোজ জগন্ধাথ দর্শনে সাহায্য করা।

নীলাচল থেকে গৌড়ে আসছেন গৌরহরি। নৌকা করে পৌছুলেন পানিহাটি। রাঘব পণ্ডিত তাঁকে বহুমানে তার বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে একদিন থেকে মহাপ্রভূ চললেন শান্তিপুর। সহসা পথের মাঝখানে মনে পড়ে গেল কুমারহট্টের কথা, তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান যে কুমারহট্ট।

চলো তাঁর জন্মভিটা দেখে আসি।

প্রভু বোলে, কুমারহট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার॥ প্রভু বোলে, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

জনভিটাতে পোঁছে অবোধ বালকের মত কাঁদতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। সহচর ভক্তেরাও কাঁদতে লাগল। চলল কীর্তন-ক্রন্দন, প্রেমবিলাসধূলিতে ধুসর হয়ে গেল সকলে।

নাও, নাও এ স্থানের মাটি নিয়ে চলো। বললেন গৌরহরি, এর মত পবিত্র এর মত মূল্যবান আর কী আছে? কয়েক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে গৌরহরি বাঁধলেন বহিবাসে।

অনুগামী পার্যদেরাও ঝুলি বোঝাই করে মাটি নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে শত শত গ্রামবাসী ভক্তও ত্বতে করে তুলতে লাগল মাটির পিশু।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো একটি ডোবা তৈরি হয়ে গেল। ভার নামই চৈতন্যভোবা।

পার্ষদমণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে ক্বঞ্চনাম কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু কুণ্ড পরিক্রমা শুরু করলেন। প্রভুর নয়ন থেকে নেমে এল অঞ্চগঙ্গা।

প্রেমজলে সে ডোবা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

গুৰুকে কী ভাবে ভালবাসতে হয়, কী করে তাঁকে সম্মান দিতে হয় আর ্শুপ্তকবিরহসম্ভাপ কী নিদাকুণ তারই অলম্ভ নিদর্শন এই সুশীতল গৌরকুণ্ড।

### অহৈত আচাৰ্য

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।'

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে অদ্বৈতের জন্ম, বাবার নাম কুবের পণ্ডিত, মার নাম নাভা দেবী। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। লাউড়ে বাড়ি বলে স্বাই 'নাড়াবুড়া' বলে ডাকে। গৌরাঙ্গ ডাকে শুধু নাড়া।

্গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈতের বয়স প্রায় বাহান্ন।

কুবের আচার্য রাজ। দিবাসিংহের সভাপণ্ডিত। আগে-আগে হিন্দু রাজাদের খাস পরিচারকদের মাথা ন্যাড়া থাকত। সেই থেকে সমস্ত প্রিয় পার্শ্বচরদের নাম হয়ে গিয়েছিল 'নাড়া'। সেই অর্থেও অদ্বৈতকে নাড়া ডাকা অসম্ভব নয়।

হাতেখড়ির পর কমলাক্ষ পাঠশালায় ভর্তি হল। সেখানে সহপাঠী পেল ষয়ং রাজপুত্রকে। রাজপুত্র হলে কী হবে, বেচারা কমলাক্ষের দৌরাস্ক্রো একেবারে জবৃথবু। তবু কমলাক্ষ এমন মধুর যে তাকে না ভালোবেসে তার উপায় নেই।

রাজকুমার কমলাক্ষকে তাদের বাড়িতেও নিয়ে যায়। রাজা দিব্যসিংহ জিজ্ঞেস করেন, ও কে ? রাজকুমার বলে, আমার সেথো। পাঠসঙ্গী।

রাজা আরো পরিচয় পায়। তারই সভাপগুতের ছেলে। বালককে দেখে কী রকম মুগ্ধ হয়ে যায় রাজা। তাই ধরে, ক্রমে-ক্রমে, শক্তি-উপাসক দিব্যসিংহ বিষ্ণু-উপাসক হয়ে ওঠে। স্বাই বলে, অদ্বৈতের প্রভাব।

কমলাক্ষের বয়েস প্রায় বারো, কুরেরপণ্ডিত সপরিবারে শান্তিপুরে চলে আসে। শান্তিপুরে এসে ফুল্লবাটি গ্রামের শান্তমু আচার্যের কাছে কমলাক্ষ শান্ত্র পড়তে শুরু করে। কিছুকালের মধ্যেই বেদবিং মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠে। শান্তমুর ভাষায়, বেদপঞ্চানন। তখন রাঢ়ের শ্রামাদাস পণ্ডিত দিখিজ্বী বলে প্রখ্যাত। তার সঙ্গে কমলাক্ষের তর্কযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে হেরে যায় শ্রামাদাস। হেরে গিয়ে বিনত শ্রামাদাস বিদ্বিষ্ট না হয়ে উলটে কমলাক্ষের শিশ্বস্থ নেয়। আর সেই থেকে কমলাক্ষের নাম হয়ে যায় অহিত। বাবা-মা মারা গেলে অদ্বৈত গয়ায় যায় পিও দিতে। সেখানেই তার মাধবে স্পুরীর সঙ্গে দেখা। এ বৃঝি মহাকালের নির্দেশ। এই মহৎ সাক্ষাৎই ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মপ্রচারের ভবিষাৎ ভূমিকা।

পরে নীলাচলে যাবার পথে শান্তিপুরে এলেন মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রের প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বললে, আমাকে দীক্ষা দিন।

মাধবেক্ত দীক্ষা দিলেন।

গন্ধ। থেকে কাশী গেল অদ্বৈত। সেখানে সন্ন্যাসী বিজয়পুরীর সঙ্গে দেখা। বিজয়পুরীও পরে চলে এল শান্তিপুর। অদ্বৈতকে ভাগবত পড়ে শোনাল।

অদ্বৈত জিজ্ঞেদ করলে, একটি বালককে দেখতে যাবে ?

কোথায় ?

নবদ্বীপে।

কে সে বালক ?

আহা, একবারটি গিয়ে দেখে এস না।

বালক গৌরাঙ্গকে দেখতে বিজয়পুরী নবদ্বীপ গেল।

কাশী থেকে মথুরা এসে পরিক্রমা শুরু করল অদ্বৈত। পরিক্রমা করতে-করতে পেয়ে গেল একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। মদনমোহন। একটা বটগাছের নিচে অভিষেক করে তাকে স্থাপন করল। যতদিন আছি ব্রজ্পামে নিত্য এর সেবা করব। কিন্তু তারপর—তারপর কী হবে ?

মথুরার দামোদর চোবে ও তার স্ত্রী বল্লভা এসে ধরল অদ্বৈতকে। এ বিগ্রহ আমাদের দিয়ে দিন। একে আমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা-পূজা করি।

ঘরের আচ্ছাদনে যেতে বৃঝি ইচ্ছে হয়েছে বিগ্রহের। অধৈত দিয়ে দিল। কিন্তু আমি ? আমি কী নিয়ে থাকি ?

বিশাখা-অন্ধিত কুঞ্চের চিত্রপট পেয়ে গেল অদ্বৈত। তাই নিয়ে সে ফিরল শাস্তিপুরে।

দীক্ষা দেবার পর মাধবেক্স দেখল সেই কৃষ্ণপট। বললে, আরেকজন কই ? আরেকজন!

ই্যা, আরেকজন। আরেকজনকেই চাই। বলে মাধবেন্দ্র রাধিকার একটি চিত্রপট এঁকে উপহার দিলেন অদ্বৈতকে। বললেন, যুগল মুর্তির আরাধনা ক্রো। গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৭

যুগল মৃতি! সেই ছুই কি এক হয়ে উঠবে না ?

একদিন লাউড় থেকে দিব্যসিংহ এসে হাজির। মুখে অবিরল কৃষ্ণনাম, বলা যায় কৃষ্ণানুরাগের নামমূতি। বললে, গঙ্গাতীরে নিরালায় কৃটির নির্মাণ করে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণনাম জপ করতে এসেছি। একবার দেখে যাই তোমাকে।

এ কি দিবাসিংহ ? না কি কৃঞ্চাস ?

অদৈত আনন্দিত অন্তরে বললে, তুমি কৃঞ্চাস তোমার নাম কৃঞ্চাস রাখলাম। যে কৃঞ্চাস সেই হয়তো দিব্যসিংহ।

কৃষ্ণদাস ফুল্লবাটিতে কুটির তৈরি করে কৃষ্ণনাম জপ করতে বসল। হরিদাস এসে মিলল অহৈতের সঙ্গে। বুঢ়ন গ্রাম থেকে প্রথম এল ফুলিয়ায়, পরে শাস্তিপুরে।

'হেনকালে তথায় আইল হরিদাস। শ্রদ্ধা বিফুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥' অবৈত তার পিতৃশ্রাদ্ধে হরিদাসকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

আগ্নীয়-কুটুম্বেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল, এ তুমি করেছ কী ? হরিদাস যে যবন।

হরিদাস কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণদাস। দিনে তিন লক্ষ অভঙ্গ হরিনাম করে। সে বেদবিৎ ব্যাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা অবৈতের ঘরে পাত পাড়ল না। অনেক বিনয়ের পর 'নিধে' নিতে রাজি হল। তাই দাও, যে যার বাড়িতে রাল্লা করে নেব। তোমার গৃহে অল্ল গ্রহণ করতে পারব না।

নিমন্ত্রিতেরা চলে গেল সিধে নিয়ে। গৃহের অল্প পড়ে রইল। সবান্ধকে উপোস করে রইল অহৈত।

তারপরে নামল র্ফি, মুষ্লবর্ষণ। তার ফলে গ্রামের সমস্ত আগুন নিবে গেল। আগুনের অভাবে ব্রাহ্মণের দল চোখে অন্ধকার দেখল। প্রদিন তারা অদ্বৈতের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল, কাতর মুখে বললে, আমাদের কালকের বাসি অন্নই খেতে দাও।

খাওয়াবার পর অদ্বৈত তাদেরকে ছরিদাসের গোঁফাতে, মাটির নিচেকার <sup>বিষয়ে</sup> নিয়ে গেল। সবাই দেখল সেই অঝোর বর্ষণেও হরিদাসের মৃৎপাত্তে অসম্ভ আগুন।

শত ছঃখদৈন্য ক্লেশকফের মধ্যেও হরিদাসের অন্তরে অলম্ভ ভক্তি।

সবাই বুঝল তখন অদ্বৈতের মহিমা।

অদ্বৈত ও হরিদাসের মিলনে বিরাট শক্তির বিস্ফোরণ ঘটল, ভেসে গেল জাতিকলের বেষ্টনী। ভক্তির জগতে মানুষে-মানুষে ব্যবধান রইল না।

কিন্তু সংসারাসক্ত মানুষ যে বহুমুখী হয়ে রয়েছে। যেন পেঁচা তার কোটরের মধ্যে চোখ বুজে বসে আছে, এমন স্বচ্ছ দিনের আলো, তাই দেখতে পাচছে না। চারদিকে শুধু অনাচার আর অভক্তি, শুধু কৃত্রিম অনুষ্ঠানের বাহুল্য। উপায় কী ? জগৎ তৃপ্ত হবে কিসে ? কিসে তার দাহ যাবে, যোর কাটবে ?

যদি কৃষ্ণ আরেকবার আসত। যদি ঢালত তার প্রেমভক্তির ধারাজল। সেই আসারেই তবে জগতের আসান হত।

অবৈত গঙ্গাজল আর তুলদী দিয়ে ক্ষের পূজা করে আর প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ডাকে, তুমি এস, তুমি অবতীর্ণ হও। তুমি যদি ভক্তির বিস্তার করে। তা হলেই মানুষের নিস্তার হবে।

অদৈতের প্রেমহঙ্কারেই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

নবদ্বীপে টোল খুলেছে অহৈত।

শুভদিনে ফাল্পুনী পূর্ণিমায় প্রকট হল গৌরহরি। অদ্বৈত তার স্ত্রী সীতাদেবীকে বললে, একদিন গিয়ে শিশুটিকে দেখে এস।

সীতা গেল শচীগৃহে। ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। যাতে অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে, তেতো লাগে, তাই তার নাম রাখল নিমাই।

ভালো নাম হল বিশ্বস্তার। প্রেমে সমস্তা বিশ্ব ভরে দেবে বলেই ঐ নাম। সমস্তা দেখে-শুনে অদ্বৈতের বুঝতে বাকি রইল না এই সেই পরিত্রাতা, যার জন্যে তার এত প্রতীক্ষা, এত গর্জন-ক্রন্দন। 'মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুঠ ছাড়িয়া।' কিন্তা প্রভু কির্জে না ঘোষণা করলে নিঃসংশয় হই কী করে?

বড় ভাই বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বস্তুর মাঝে-মাঝে আসে অদ্বৈতমন্দিরে। বিশ্বরূপ আসে শাস্ত্র শিখতে আর বিশ্বস্তুর আসে দেখা দিতে।

সংসারে বিরক্ত হয়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। শচীমাতার মনে 
ছল অব্দৈতই তাকে সংসার ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছে। কে জানে নিমাইকেও<sup>১</sup>
না সুসই পথের পথিক করে। অব্দৈতের প্রতি শচীমাতা অপ্রসন্ন হয়ে
নহল।

গয়া থেকে ফিরে কৃঞ্পপ্রেমে উন্মাদ হল গৌরাঙ্গ। রামাই-পণ্ডিডকে বললে, রামাই, অহৈতকে গিয়ে খবর দাও। বলো যাকে সে চেয়েছিল সে এসেছে। সে যেন পূজার সজ্জা নিয়ে সন্ত্রীক চলে আসে।

অদৈত রামাইকে বললে, দাঁড়াও, ঠাকুরের ঠাকুরালি দেখি। আমি নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে থাকব, আর তুমি গিয়ে প্রভুকে বলো অদৈত এল না। রামাই তেমনি বললে প্রভুকে। তারও ভাবখানা, দেখি না কাগুটা কী দাঁডায়।

অন্তর্থামী প্রভু নির্বিকার মুখে বললেন, যাও নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে এস।

রামাই তথুনি ছুটল নন্দন আচার্যের বাড়ি। অবৈতকে বললে, চলুন, ধরা পড়ে গেছেন।

অদৈত ভাবল, কে ধরা পড়ল!

শ্রীবাদের ঘরে গিয়ে দেখল বিষ্ণুখট্টায় বসে আছেন শ্রীগোরাঙ্গ। নিত্যানন্দ ছাতা ধরে আছে, গদাধর তাম্বুল জোগাচ্ছে, সর্বপ্রাণনাথ বলে ভক্তেরা স্তৃতি করছে। অদ্বৈত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গৌরাঙ্গ তার মাথার উপর পারাখলেন। নিজের গলার মালা অদ্বৈতের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, নাড়া, বর চাও, বর নাও।

অদ্বৈত বললে, তোমাকে দেখলাম, তোমাকে পেলাম এতেই তো **আমার** সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হল। এর বাইরে আবার বর কী।

তোমার জন্মেই তো আমি গোচর হলাম। বললেন গৌরহরি, আর ভক্তি বিলোবার জন্মেই আমার স্ব-কিছু।

তাহলে তেমন ভক্তি দাও যাতে ব্ৰাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করে।
অদৈত বোলেন, যদি উক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শৃদ্র-আদি যত মুর্থেরে সে দিবা॥
বিভা-ধন-কুল-আদি তপস্থার মদে।
ভোর ভক্ত ভোর ভক্তি যে-যে জানে বাধে।

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মুফুক পুড়িয়া। চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গায়া॥

গৌরাঙ্গে অছৈতের প্রভুবৃদ্ধি—এই তো স্বাভাবিক, কিছু, না, অছৈতে গৌরাঙ্গের গুরুবৃদ্ধি। লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র গোরাঙ্গের গুরুর গুরু, আর অবৈত সেই মাধবেন্দ্রের শিষ্য। সূতরাং অবৈত গৌরাঙ্গের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুতাই। সেই অর্থে অবৈত নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের প্রণম্য। গৌরাঙ্গ তাই অকুঠে প্রণাম করে অবৈতকে।

কিন্তু এটা অদ্বৈতের মন:পৃত নয়। তার কাছে গৌরাঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণদাস হবার আনন্দ কোটি ব্লস্থের চেয়েও বেশি। সুতরাং তার ভ্ত্য হওয়াতেই তৃপ্তি, পদতলে প্রণামে ধূলিধুসর হতে।

বড় সাধ হল প্রভু তাকে শান্তি দেয়। শান্তি পেলেই তো ব্ঝতে পারে সে দীনহীন, সে নিক্ষ্ট, সে অবজ্ঞেয়। সে ভৃত্যমাত্র।

কিছু কী করে প্রভুর আক্রোশকে সে ভেকে আনবে ?

অদ্বৈত শিষ্যদের সামনে যোগবাশিষ্ঠ পড়াতে বসল। ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করল। বলল, জ্ঞান বিনে ভক্তির শক্তি কোথায় ? ভক্তি হচ্ছে দর্পণ, জ্ঞান হচ্ছে চোখ। যার চোখই নেই তার দর্পণে কাজ কী ?

গৌরাঙ্গের কানে খবর গিয়ে পেঁচ্ছল। এই কথা ? ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকে বড় করেছে ? জাঁগাও, দেখাচ্ছি। তীষণ কুদ্ধ হয়ে প্রভু ছুটলেন শান্তিপুর।

অবৈত টের পেল মহারুদ্র আদছেন তাকে শাসন করতে। আমি তো তাই চাই। তাঁর হাতের শাসন-পীড়নই তো আমার ঘনিষ্ঠ আনন্দ।

গৌরাঙ্গকে আরো বেশি করে খেলাবার জন্যে ঘরের পিঁড়ার উপর বসে অধিকতর উৎসাহে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল।

গৌরাঙ্গ গর্জন করে উঠলেন: নাড়া, বলো জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কে বড়ো ?

এ কে না জানে ? নিশ্চিন্তমুখে বললে অদৈত, সর্বকালে জ্ঞানই বড়ো। যার জ্ঞান নেই তার শুধু ভক্তি দিয়ে কী হবে ?

ভক্তি দিয়ে কী হবে! 'ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন।' পিঁড়া। হতে অবৈতকে ধরে টেনে এনে উঠোনে ফেলে চুই হাতে তাকে প্রবল কিলচড় মারতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। যত মার খায় ততই সুখ পায় অবৈত। বোঝে, এই তো ঠাকুর, এই তো ঠাকুরের ঠাকুরালি।

শান্তিবিধানের পর গৌরাঙ্গ তাকে ছেড়ে দিলে অবৈত মহানন্দে নাচতে লাগল। জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়ো, ভক্তি বড়ো—ভক্তি দিয়েই সব কিছু হুবে—ভক্তা সর্বং ভবিম্বতি। বগারাজ-পরিজন ২১

মহাপ্রকাশের দিনে সকলকে প্রেম দিলেন মহাপ্রভু, শুধু শচীমাতাকে দিলেন না।

সে কী, শচীমাতার কী অপরাধ ?

শচীমাতা বৈষ্ণবাপরাধ করেছে। অদ্বৈতের প্রতি <mark>অপ্রসাদ পোষণ</mark> করেছে।

ইঁয়া, মনে পড়েছে। বড় ছেলে সন্ন্যাসী হবার পর ছোট ছেলেও বৃঝি সন্ন্যাসী হয়—এর জন্যে অদ্বৈতের উপর দোষরোপ করেছে। সেই অপরাধের শান্তি এই প্রেম-না-পাওয়া।

শিক্ষাগুরু ভগবান জননীকেও শান্তি দিলেন।

এখন উপায় ? এই অপরাধের খণ্ডন হবে কী করে ?

একটিমাত্র প্রণামে। একটুমাত্র ক্রমায়।

শচীমাত। অদৈতকে প্রণাম করতে গেল। অদৈত পদ্ধূলি দিতে রাজি হল না। কী করে আমি মা-যশোদাকে পদ্ধূলি দিই ? শচীমাতার মাহাম্ম্য বর্ণনা করতে-করতে আবেশে অদ্বৈত মূর্ছিত হয়ে পড়ল আর সেই সুযোগে ভাকে প্রণাম করল শচীমাতা। প্রণামই সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমাকে আবাহন করে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের খণ্ডন হয়ে গেল। শচীমাতার শরীরে জাগল প্রেমবিকার।

কাজীদমনের দিন যখন কীর্তনে বেরোলেন গৌরাঙ্গ, দলের প্রথমে রাখলেন হরিদাসকে, মধ্যে অদ্বৈতকে আর শেষে নিত্যানন্দকে। এ যেন কাজীকে সম্বোধন করে বলা—দেখ ভক্তিধর্মের মহিমা, যাতে জাতি-কুলের বিচার নেই, যাতে মুসলমানও ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিকতর গৌরবের অধিকারী হতে পারে। আর স্বার নিচে, স্বার পিছে সর্বহারাদের মাঝে আমরা স্বই ভাই, গৌর-নিতাই।

কাটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন গৌরাঙ্গ। বৃন্ধাবনের উদ্দেশে ছুটতে লাগলেন উন্মন্ত হয়ে, কোথার বৃন্ধাবন, কোথায় যমুনা। পথ ভুলিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এল, ৰললে, এই যমুনা। যমুনা-ভ্রমে গঙ্গাতেই অবগাহন করলেন গৌরাঙ্গ। মনে পড়ল এক কৌপীন পরেই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, এখন স্নানান্তে দিতীয় কৌপীন পাবেন কোশায় ?

তাকিয়ে দেখলেন গঙ্গাতীরে কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে অধৈত দাঁড়িয়ে। স্থাতে। এ কী, তাঁর রন্দাবনে আসার খবর অহিত জানল কী করে ?

মুহুর্তে বাহুজ্ঞান ফিরে এল গৌরাঙ্গের। তবে এ রন্দাবন নয়, এ আমি
যমুনায় দ্লান করিনি!

অদ্বৈত বললে, তোমার পাদপৃত সমস্ত স্থানই রুন্দাবন। আর বেখানে জুমি স্নান করবে তাই যমুনা। গঙ্গা আর যমুনা এক ধারা—একাকারা।

নোকো করে গৌরাঙ্গকে নিয়ে এল তার বাড়িতে। যত্ন করে খাওয়াল।
ছ-তিন দিন ধরে রাখল, সেবা করার সুযোগ নিল। নৃত্য-কীর্তন দেখাল।
তারপর নীলাচলের পথে রওনা করিয়ে দিল।

পথে কে গৌরাঙ্গের দেখাশোনা করবে ? অদ্বৈতই সঙ্গী নির্বাচন করে দিল। নিত্যানন্দ জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দ। কেন, আমিও যাই না সঙ্গী হয়ে! নদীয়ার চাঁদের হাট ভেঙে গেলে আমি এখানে কী নিয়ে থাকব ?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি যদি ব্যগ্র হও তাহলে আর-সকলকে, আমার মাকে কে প্রবোধ দেবে ?

অদৈতকে আলিঙ্গনে নির্ত্ত করে ফিরিয়ে দিলেন গৌরাঙ্গ।

তারপর প্রায় তিন বছর পরে যখন শুনল মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা করে নীলাচলে ফিরেছেন তখন অহৈত নিজেই চলল নীলাচল।

মান্যপাত্র সর্বশিরোধার্য অদ্বৈতকে মহাপ্রভু সম্বর্ধনা করলেন। বললেন, তোমার আগমনে আমি এতদিনে পরিপূর্ণ হলাম।

সংকীর্তনে মূল-গায়ন ও প্রধান নর্তকের পদে অদ্বৈত নির্বাচিত হল। নরেন্দ্র-জলকেলি গুণ্ডিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্র-নর্তন সর্বব্যাপারে অদ্বৈতই অগ্রগণ্য। অদ্বৈতই মহাপ্রভুর কাছে, 'আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।'

সেই অদৈতই একদিন ফুল আর তুলদী দিয়ে মহাপ্রভুর পূজা করতে বসল।

আমি দাস আমি ঈশ্বর নই—প্রভুর এই কথা আর মানতে রাজি নয় আছৈত। কিন্তু প্রভুও ছেড়ে দিলেন না, পূজাপাত্র থেকে ফুল-ভুলসী নিয়ে তিনিও আছৈতের পূজা করলেন। 'যোহসি সোহসি, নমোহস্তুতে।' ভূমি থে হও সে হও ভোমাকে নমস্কার। নমস্কারের উত্তরে নমস্কার। 'এই মত অন্যোক্তে করেন নমস্কার।' শিব রামকে নমস্কার করছে, রাম শিবকে।

আজ শুধু চৈতন্যের গান হবে, ভক্তদের বললে অহৈত। 'আজ আর কোনো অবতার গাওয়া নাই। সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোঁসাই।'

সেই থেকে চৈতন্যলীলাগানের আরম্ভ।

ফিরে যাবার সময় প্রভু বললেন, আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করো। কিন্তু প্রতি বৎসর নীলাচলে আমি আসব তোমাকে দেখতে। অদ্বৈতের এই অনুরোধে সম্মতি দিলেন প্রভু।

সেবার নীলাচলে কী র্ফি ! প্রতিবারই নানারকম শাকের ব্যঞ্জন তৈরি করে প্রভুকে খাওয়ায় অহৈত। প্রভুকে তো একা নিমন্ত্রণ করা যায় না, তাঁর স্বগণদেরও বলতে হয়। কিন্তু সেবার প্রভুর একাকী খেতে ইচ্ছে হল। আনেকের সঙ্গে এলে তাঁকে অল্প খেয়ে উঠে পড়তে হয়, তেমন করে পেট ভরে না।

সেবারও যথারীতি সদলবলে ডাকা হয়েছে প্রভুকে। সীতাদেবী জোগান দিয়েছে আর সমস্ত একা রান্না করেছে অদ্বৈত। প্রভু একা এসে সমস্ত গ্রহণ করুন এ ব্ঝি অদ্বৈতেরও গোপন অভিলাষ। সন্ন্যাসীগোঠি নিয়ে এলে অল্প একটু মুখে তুলেই তিনি উঠে পড়বেন।

ছুটে এল নিদারুণ প্রভঞ্জন। নামল তুমুল শিলার্ষ্টি। সন্ন্যাসীগোষ্ঠিদের সাধ্য কী বাড়ি থেকে বেরোয়, খেতে আসে। ঝড়ে-অদ্ধকারে পথঘাট স্ব মুছে গিয়েছে।

মুখে হরেক্ষ হরেক্ষ — শুধু একা প্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, কী রালা করেছ, সব নিয়ে এস, আর যদি কেউ না আসে আমি একা খাব। কিছুই বেশি হতে দেব না।

কিছুই বেশি হবে না, কমও পড়বে না। সর্বত্র সেই একেশ্বরেরই জয় হোক।

বল্লভ ভট্ট তর্ক তুলল। কৃষ্ণই যদি পরম গতি, একমাত্র পুরুষ, তবে জীব-প্রকৃতি তাঁর স্ত্রী। পতিব্রতা স্ত্রী কি কখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ? তবে তোমরা কৃষ্ণনাম বলছ কী করে ? এ তোমাদের কি রকম ধর্ম ?

অদৈতকে লক্ষ্য করে বললে বল্লভ । অদৈত বললে, পরমপতি প্রভুকে জিজ্ঞেস করো।

শ্রীচৈতন্য নিজের থেকেই বললেন, বল্লভ, তুমি ধর্মের মর্ম জান না, তাই তোমার এই উন্তট প্রশ্ন। স্বামীর আজ্ঞাপালন করাই স্ত্রীর ধর্ম। স্বামীর নাম নেবার জন্যে স্বামীই স্ত্রীকে আদেশ করেছেন, স্ত্রী যদি পতিব্রতা হয় তাহলে স্থানীর সে-আদেশ সে অমান্য করে কী করে? অতএব যাও, তুমিও কৃষণক্ষ বলো। নাম করতে-করতেই প্রেমের দেখা পেয়ে যাবে। আর তোমার প্রশ্ন থাকবে না, তর্ক থাকবে না।

নীলাচলে যাবার পথে জগদানন্দ এসেছে শান্তিপুর। অদ্বৈতকে জিজেস করল, প্রভুকে কিছু বলবার আছে ?

অদৈত বললে, তুমি সেই বাউলকে বোলো, সকলে বাউল হয়ে গিয়েছে, হাটে আর চাল বিকোচ্ছে না। কী করে বিকোবে? কেউই যে আর আউল নেই, কারুরই আর ব্যক্ততা নেই, স্বাই চুপচাপ বসে আছে।

যদি জিজ্ঞেদ করেন একথা কে বলেছে ? জিজ্ঞেদ করল জগদানন্দ। অবৈত বললে, বোলো যে বলেছে দেও এক বাউল।

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াতে বাউল॥

কলিহত জীবকে কৃষ্ণনাম দেবার জন্যে তোমাকে আহ্বান করেছিলাম।
তুমি এসেছ, নির্বিচারে আপামর কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছ। কৃষ্ণপ্রেম পায়নি
এমন লোক আর নেই সংসারে। যাদের উপর বিতরণের ভার ছিল তাদেরও
কাজ ফুরিয়েছে। এবার তবে হাট গুটিয়ে ফেল।

মহাপ্রভু ব্ঝলেন, অদ্বৈত তাঁকে অন্তর্ধান করবার ইঙ্গিত পাঠিয়েছে। তথাস্ত্ব। তাই হোক। বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

## নিত্যান<del>দ</del>

বীরভূমের একচক্রা গ্রামে হাড়াই ওঝার বাড়ি। থানা মৌড়েশ্বর, মল্লারপুর স্টেশন থেকে মাইল সাতেক হবে। হাড়াই ওঝাকে কেউ-কেউ হাড়াই পণ্ডিতও বলে। ভালো নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল।

একচক্রা থেকে কিছু দূরে মোডেশ্বর শিবের মন্দির। হাড়াই আর পদ্মাবতী হজনেই মোড়েশ্বর শিবের প্জো করে। হজনেই শিবভক্ত। হজনেই শর্বানন্দ।

মাণী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে হাড়াইয়ের ঘরে পদ্মাবতীর কোল আলো করে নিত্যানন্দের আবির্ভাব হল।

নাম রাখা হল কুবের। হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে কুবের পণ্ডিত।

ছেলেবেলা হতেই নিত্যানন্দের অদ্ভূত খেলা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ খেলা। পুতনাবধ শকট-ভঞ্জন, কালীয়দমন, অঘাসুর-বধ, বকাসুর-বধ—এই সব খেলাকেই সে ভালোবাসে। একদিন দিব্যি অক্ত্রুর সেজে এল কৃষ্ণকে মধুরায় নিয়ে যেতে। এই দেখ কংসের ধনুর্যজ্ঞে কেমন ধনুক ভাঙতে, কেমন তুই মল্লপ্রধান চানুর আর মৃষ্টিককে ঘারেল করছে—আবার এই দেখ কৃষ্ণের মধুরাযাত্রা দেখে গোপীভাবে কাঁদতে আকুল হয়ে।

বাবা-মা ভীষণ ভয় পায়। এইটুকু শিশু, এত সব কৃষ্ণলীলা কী করে জানল ?

পাড়ার আর সব ছেলেদেরও দেখ। তারাও নিত্যানন্দ ছাড়া আর কারু সঙ্গে খেলবে না। আমাদের নিতাইয়ের যখন ক্লফলীলার খেলা ছাড়া আর কিছুতে মন নেই, আমাদেরও ঐ খেলাতেই আনন্দ।

নিতাইয়ের বয়স যখন বারো তখন নবদ্বীপে সন্ধ্যায় গৌরচক্রের উদয় হল। একচক্রা থেকে গর্জন করে উঠল নিতাই।

্ৰিও ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এ কিসের শব্দ ? কোথাও বাজ পড়ল বোধহয়। নাকি মৌড়েশ্বর শিব প্রলয়-বিষাণে হন্ধার ছাড়লেন ?

নিত্যানন্দকে কেউ চিনতে পারল না। সেই থেকে নিত্যানন্দের মন কেমন উডু-উডু। ঘরের বন্ধন কেটে কোথাও চলে যাবার জন্যে ছটফট করছে। বাবা-মা বোঝেন নিতাই আর ঘরে থাকতে চাইছে না, কিন্তু কোথায় যাবে সে, কিদের আবিষ্কারে, কিসের আকর্ষণে ? যতই নিতাই চাঞ্চল্য দেখায় ততই হাডাই তাকে আঁকড়ে ধরে। 'ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে। ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে॥'

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাড়াই পণ্ডিতের আতিথা নিলে।

আমার কী ভাগ্য! আমার গৃহে আপনি ভিক্লে করুন। হাড়াই আনন্দিত চিত্তে সংবর্ধনা করল।

সারা রাত ক্লক্তপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করল হুজনে।

ভোর হলে সন্ন্যাসী যথন বিদায় নিয়ে যাবে তথন হাড়াইকে বললে, আমার একটি ভিক্তে আছে।

বলুন। আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

আমি তীর্থপর্যটনে যাচ্ছি। বললে সন্ন্যাসী, আমার সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণ নেই। আপনার বড ছেলেটকে দিন, আমার সে সঙ্গী হবে।

নিত্যানন্দ — নিতাইকে দেব । হাড়াইয়ের বুকে যেন শেল বিঁধল। জ্বল্প কদিনের জন্যে দিন। দিন কয়েক ঘুরে আবার সে ফিরে আসবে। হাড়াই বলতে গেল পদ্মাবতীকে। অঞ্চলের গ্রন্থি খুলে নিতাই-নিধিকে ছেড়ে দিতে পারবে!

পদ্মাবতী বললে, তুমি পারলে আমিও পারব।

ষামীকে মনে করিয়ে দিল বিয়ের পর নারায়ণ সাক্ষী করে তারা কী প্রতিজ্ঞা করেছিল ? প্রতিজ্ঞা করেছিল অতিথিকে কখনো বিমুখ করব না। আজ বৃঝি সেই প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা নিচ্ছেন নারায়ণ।

নিজ্যানন্দের হাত ধরে সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে পড়ল। কে এ সন্ন্যাসী ?

এ সেই বিশ্বরূপ, নিমাইয়ের দাদা। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নাম শ্রীশঙ্করারণ্য পুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর যে গুরু লক্ষ্মীপতি পুরী তার কাছ থেকেই বিশ্বরূপের দীক্ষা।

আসলে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের অভিন্নযুরূপ বলরাম।

গৃহত্যাগ করে প্রথমেই নিতাই বক্তেশ্বর গেল। সেখান থেকে বৈছানাথ। তারপর গমা হয়ে কাশী, শিব-রাজধানী, 'যেথা ধারা বহে গলা উত্তরবাহিনী।' সেখান থেকে প্রয়াগ, মথুরা, রুদ্ধাবন হয়ে হস্তিনাপুর। তারপর প্রভাস গৌরাল-পরিজন ২৭

দারকা গোমতী গশুকী হয়ে মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করে হরিদ্বার। সেখান থেকে যাত্রা করল দক্ষিণে, দ্রাবিড়ে, একেবারে কন্যকানগর বা কন্যাকুমারী পর্যন্ত। বেশবাস অবধৃতের মত কিন্তু ক্লফাবেশে বশীভূত। সন্ন্যাসী তোরুক্ষ-কৃষ্ট নয় কেন, এ যে তরলায়িত, এ যে ভাববিহ্বল! 'নিরপ্তর ক্লফাবেশে শরীর অবশ। ক্লণে কান্দে ক্লণে হাসে কে বুঝে সে রস॥'

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্রপুরে এসে থামল শঙ্করারণ্য। নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে তার সন্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

নিতাানন্দ সহস্রতেজা সূর্যের মত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

একা-একা ফিবতে লাগল নিত্যানন্দ। নাম নিল অবধৃত।

হঠাৎ মাধবেল্রের সঙ্গে দেখা। ভক্তিরসের আদি সূত্রধার মাধবেল্র, অহনিশ যে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, মেঘ দেখলেই যে কৃষ্ণবিরহে কেঁদে ওঠে।

মাধবেন্দ্র বললে, কী বলছেন ? আপনিই তো প্রকট প্রেমমূর্তি। আপনাকে পেথেই তো অনুভব করছি আমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে।

কিন্তু ক্লয় কোথায়? জিজেদ করল নিত্যানন্দ। যেখানে যাই সেখানে দেখি ক্লয়ের আস্ন আচ্চাদিত। তিনি কোথায় গেলেন ?

তিনি নদীয়ায় গিয়েছেন। নাম নিয়েছেন নিমাই। তাঁর সংকীর্তন-লীলা আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।

তা কি আর নিত্যানন্দ জানে না ? যখন মহাপ্রকাশ হবে তখন ঠিক তার পাশে গিয়ে দাঁডাব। আমিই তো তার কীর্তন-লীলার প্রধান সহচর।

মাধবেক্স গেল সরযুদর্শনে, নিত্যানন্দ সেতুবস্ধে। সেখান থেকে খুরতে-ঘুরতে নীলাচল। নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। তারপর আবার ফিরল মথুরায়। 'নিররধি র্শাবনে করেন বসতি। ক্লঞের আবেশে না জানেন. দিবারাতি॥'

গগ থেকে ফিরে নবদ্বীপে গৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করেছে। শুরু করেছে নাম-লীলা। বিলিয়ে দিচ্ছে প্রেমধন। এবার তবে যেতে হয়, জুটতে হয় ভাইয়ের সঙ্গে।

জানো কাল রাতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি। বললে নিমাই, দেখলাম এক তালধ্যজ রথ আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই রথ থেকে রজতপর্বতের মত এক বিশালবাছ মহাপুরুষ নেমে এল। তার পরনে নীল রঙের কাপড়, মাধায়ও ঐ রঙের পাগড়ি, ভান কাঁথে ভস্ত, বাম হাতে বেত-বাঁধা কানা কলসী, বাঁ-হাতে কুণ্ডল—যেন সাক্ষাৎ হলধর ।
আমার দিকে তাকিয়ে বারে-বারে বললে, এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের ?
আমি জিজ্ঞেদ করলাম, আপনি কে ? উত্তর হল, আজ নয়, কাল পরিচয়
পাবে। আমার মনে হচ্ছে নবদীপে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে,
শ্রীবাদ আর হরিদাদ, তোমরা যাও, থোঁজ নিয়ে এদ, কে এল, কোথায় এল ?

জনেক ঘোরাবুরি করে ফিরল তৃজনে। বললে, ঘরে-ঘরে খোঁজ নিয়ে এলাম, কোথাও কেউ আসে নি।

নিমাই বললে, চলো, আমি দেখি গে।

স্টান নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে হাজির হল।

দেখল নিত্যানন্দ অবধৃতবেশে বসে আছে। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনটি। 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।'

ধ্যানের বস্তু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এক পলকে চিনল নিত্যানন্দ। এ যে তার সেই 'আপন ঈশ্বর', আপন-বান্ধব।

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, ভাগবতের শ্লোক পডো।

ক্লক্ষরপ বর্ণনার শ্লোক পড়ল শ্রীবাদ। শ্লোক শুনতেই নিত্যানশের প্রেমাবেশ হল, নিমাইছের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নিমেষে। চুপি চুপি জিজ্ঞেদ করলে, 'তুই সেই কানাই নারে ? কিন্তু তোর চুড়ো আর বাঁশি কই ?'

নিমাইও অক্ষুট উত্তর দিল: ব্রজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি। ব্রজের খেলা বাঁশির কান, নদের খেলা হরি-গান। ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া, নদের বেশ কৌপীন পরা।

পরে গন্তীর হয়ে জিজ্ঞেদ করলে, আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা, আপনি কোথায় ব্যাসপূজা করবেন ?

নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই বামনার ঘরেই পূজা করব। শ্রীবাসের মহা আনন্দ, স্বচক্ষে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা দেখবে।

শ্রীবাদের ঘরে রাত কাটাল নিত্যানশ। অর্ধরাতে হঠাৎ সে হঙ্কার করে উঠল। কী ব্যাপার ? নিত্যানশ তার দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেছে।

এ কী দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙলেন কেন ? জ্রীবাস আর্তনাদ করে উঠল।

আর কী হবে দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে ? বাকে পাবার জন্যে ওদের সম্বল করে তীর্থে তীর্থে বুরে বেড়িয়েছি তাকে পাবার পর ওদের আর আমার কী দরকার ? কেন আর অনর্থক এই বোঝা বওয়া ?

শ্ৰীবাস নিমাইকে খবর দিতে ছুটল।

নিমাই এসে নিত্যান করে আসি।

সকলকে নিয়ে গঙ্গায় চলল নিমাই। নিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল।

নিত্যানন্দের যেন জীবনের প্রতিও আর মমতা নেই। সে জলে নেমে কুমির দেখে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতার দিল। সকলে হায়-হায় করে উঠল। নিমাই শাসনের সুরে বললে, উঠে এস। তোমাকে আজ ব্যাসপূজা করতে হবে না ?

আদেশ শুনে নিত্যানৰ উঠে পডল।

নিত্যানশের ব্যাদপূজা, আচার্য শ্রীবাস। পূজা-অস্তে শ্রীবাস নিত্যানশের হাতে এক গাছি ফুলের মালা দিয়ে বললে, ষহস্তে এই মাল্য ব্যাসদেবের আসনে দিন, এই পূজার বিধি।

নিত্যানশ মালা হাতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, মালা দেবার গলা কই ?

এ কী, মালা দিন আসনে। মন্ত্ৰ বলুন।

নিতাই নিস্পন্দ, নীরব।

শ্রীবাদ-অঙ্গনের অন্যপ্রান্তে বদে কীর্তন করছিল নিমাই। তার কাছে খবর গেল, নিত্যান দ পূজা সাঙ্গ করছে না, মালা হাতে কেবল এদিক-ওদিক তাকাছে। আপনি আসুন।

নিমাই এসে হাঁক দিল, ব্যাসকে মালা দাও।

আনক্ষে মন্ত হল নিত্যানন্দ। হাতের মালা গৌরসুন্দরের গলায় তুলিয়ে দিল। গৌরসুন্দর ষড়ভুজ মৃতি ধরলেন।

শব্দ-চক্র গদা-পদ্ম শ্রীহল মুষল। দেখিয়া মুছিত হৈল নিতাই বিহবল॥

নিত্যানক শ্রীবাসের ঘরেই থেকে গেল। সদানক বাল্যভাব। শ্রীবাসের ন্ত্রী মালিনীর সে শিশুপুত্র। মালিনী তাকে কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে তার খাওয়া হয় না—'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।' তার যত বালক-চাপল্য—সমস্ত স্নেহচকে ক্ষমা করে মালিনী।

শ্রীবাসকে পরীক্ষা ! করতে চাইল নিমাই। বললে, তুমি যে অবধৃতকে এক নাগাড়ে তোমার ঘরে রাখছ এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

শ্ৰীবাস নিৰ্বাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে রইল। নিমাই কী বলতে চাইছে বুঝে উঠতে পারল না।

এই অবধৃতের কোন জাত কোন কুল কিছুই জান না। একে নিরস্তর ঘরে রাথা উচিত হচ্ছে না। তোমার নিজের জাতকুলের জন্যে যদি কিছু মায়া থাকে তবে অবধৃতকে বিদায় করো।

শ্রীবাস হেসে ফেলল। বললে, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ। এ তোমার উচিত নয়। নিত্যানন্দ যদি মদির। ও যবনীতেও আসক্ত হয় আর তার জন্যে যদি আমার ধন-প্রাণ কুল-মান যায় তবু তার প্রতি আমার বিশ্বাস অটল থাকবে।

সত্যি ! আমার নিতাইয়ের উপর তোমার এত বিশ্বাস ! নিমাই বীবাসকে বৃকে জড়িয়ে ধরল: তোমাকে বর দিচ্ছি লক্ষ্মী যদি নগরে নগরে ভিক্লে করেও বেড়ায় তবু তোমার ঘরে দারিদ্র্য হবে না। আমার নিতাইটাদকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম।

নদীয়ার পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় নিত্যানন্দ। বালকদের সঙ্গে খেলা করে। কখনো এর-ওর বাড়ি চুকে পড়ে, কখনো বা শচীমাতার অঙ্গনে। শচীমাতাকে দেখলেই প্রণাম করতে হাত বাড়ায়। শচীমাতা হেসে পালিয়ে যান কিছু মনের মধ্যে পুরোনো স্নেহ উথলে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি ভবে আমার বিশ্বরূপ ?

একদিন পালিয়ে না গিয়ে নিতাইয়ের হাত ছটো ধরে ফেললেন শচীমাতা। জিজ্ঞেদ করলেন, বল তুই কে ? তুই কি আমার বিশ্বরূপ ?

হাঁা, মা, আমি বিশ্বরূপ। নিতাই বললে, একথা যেন কাউকে প্রকাশ কোরো না।

আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষা। মা ডেকে পাঠিয়েছেন। নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করল নিমাই। বললে, কিছু অনুরোধ করছি, চঞ্চলতা করবে না।

আমি বৃঝি চঞ্চল ? তুমি নিজে যেমন তেমনি স্বাইকে দেখ। নিত্যানন্দ - হাসল।

নিমাই নিতাই তৃ ভাই পাশাপাশি খেতে বসল। সেই ভাব, সেই মভাব, সেই সমন্ত।

সন্দেহ নেই, এরাই ওরা, ওরাই এরা। যেন কৌশল্যার ঘরে রাম-লক্ষণ। বংশাদার ঘরে কৃষ্ণ-বলরাম। গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩১

পরিবেশন করতে-করতে শচীমাতা দেখলেন চ্টি পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশু
পাশাপাশি বসে খাছে। নিমাই কালো নিতাই ফর্পা। কিন্তু হজনেই
চতুছুজ। নিমাইয়ের হাতে শশু-চক্র গদা-পদ্ম আর নিতাইয়ের হাতে
শশু-চক্র হল-মুষল। হাতের থালা খসে পড়ল, শচীমাতা ভূমিতলে মুর্ছিত
হয়ে পড়লেন।

, কী হল, কী হল, উঠে পড়ল হু ভাই। মায়ের সন্বিৎ ফিরিয়ে আনল।
শচীমাতা উঠে বসে কাঁদতে লাগলেন। নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি
তোমার ছোট ভাই নিমাইকে দেখো।

মা, কাঁদছ কেন ? মালিনীকে জিজ্ঞেদ করল নিত্যানশ।

মালিনী দেখল তার শিশু নিতাই। যার স্পর্শে তার শুরুন্তনে হুধ আসে। বললে, বাবা, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভোগের ঘুতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে।

কোন কাক চিনতে পারবে ?

ঐ তে। বাটি মুখে করে উড়ে গিয়ে বাটি ফেলে দিয়ে ফের ঐ গাছের ভালে এসে বসেছে। মালিনী কাকটাকে চিনিয়ে দিল।

নিত্যানন্দ কাককে সম্বোধন করে বললে, বাটি ফেরত দিয়ে যাও। কাক উডে গেল। বাটি মুখে করে উড়ে এসে রাখল ঠিক নিতাইমের কাছে।

মালিনী স্তব করতে বসল। নিতাই বললে, ওসব ছাড়ো, **আমাকে খেতে** দাও।

শচীমাতাও পাঁচটি ক্ষীরসন্দেশ খেতে দিলেন নিতাইকে।

মহাভাবাবেশ হয়েছিল, বাল্যভাবে নিত্যানন্দ দিগস্থর হয়ে গিয়েছিল।
নিমাই বললে, বসন পরো। 'চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ মাত্র মানে।' নিমাই-ই
বসন পরিয়ে দিল। শাসনে শাস্ত হয়ে বসল নিত্যানন্দ। খেতে চাইলে
শচীমাতা সন্দেশ দিলেন।

একটি খেয়ে বাকি চারটি নিতাই ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। একটাই যথেষ্ট। এতগুলি একসঙ্গে দিলে কেন ?

সন্দেশটা থেয়েই নিতাই আবার হাত পাতল।

শচীমাতা বললেন, আর পাব কোথায় ? নিজেই তো তথন তথু তথু তুঁ ড়ে ফেলে দিলে।

দেখ গে পাৰে।

শচীমাতা ঘরে চুকে দেখলেন, কী আশ্চর্ম, নিটোল চারটি সন্দেশ থালায় শোভা পাচ্ছে, গায়ে ধূলো মাখা। যেগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে ?

বাবা, এগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে ? সন্দেশ নিয়ে দাওয়ায় চলে এলেন শচীমাতা। দেখলেন, নিতাইয়ের হাতে চারটি সৃশেশ, সে খাচ্ছে তাই তৃপ্তের মত।

এ আবার কোখেকে পেলে ? শচীমাতার চোখে বিশ্বয়ের ঘোর লাগল।
নিত্যানশ বললে, যা ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম তাই আবার কুড়িয়ে
এনেছি।

তারপর সেদিন গৌরসুশর নিজের হাতে চশ্বনে-মাল্যে সাজালেন নিত্যানশকে। স্তব করতে লাগলেন। 'নামে নিত্যানশ তুমি, রূপে নিত্যানশ। এই তুমি নিত্যানশ রাম মূর্তিমস্ত॥'

স্তবশেষে বললেন, তোমার একখানা কৌপীন স্থামাকে দাও।

কৌপীন পেয়ে তাকে টুকরো টুকরো করলেন, ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বললেন, এই পবিত্র বস্ত্রথগু মাথায় বাঁধো, কৃষ্ণদাস হয়ে যাও।

তারপর আদেশ করলেন, নিত্যানশ, হরিদাস, ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করো। 'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥'

হরিদাস আগে আগে চলেছে, পিছে নিত্যানক। হরিদাস নাম করছে কিন্তু নিত্যানক মুক।

এ কী, আপনি চুপ করে আছেন ? জিজ্ঞেদ করল হরিদাস।
আমি ও সবের কি জানি!
সে কী, মহাপ্রভু যে বললেন নাম করতে।

তুমি করতে হয় করো, আমি তার আদেশের ধার ধারি না।

তবে আপনি এসেছেন কেন 🕈

নাম প্রচারের জন্যে।

ভাই তো, ভাই তবে করুন।

শোনো তাই করছি। বলে নিত্যানন্দ হু'বাহু তুলে বলে উঠল:
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।

দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। সে জন আমার হয় আমি হই তার রে।

গৌরাঙ্গ নিজেকে লুকোতে চাইছে নিভ্যানন্দ তাকে লুকোতে দেৰে না। কৃষ্ণই যে বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে এসেছে একথা সে ফাঁস করে দেবে। তাই হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশে ভজ কৃষ্ণ বলুক, নিত্যানন্দ বিদ্রোহাচরণ করেই বলবে, ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাজ্যের নাম রে।

মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে এরা কারা ? এরা হু' ভাই জগদানৰ আর মাধব, ডাক-নাম জগাই-মাধাই। নদীয়ার নগর-কোটাল। বিস্তর পয়সা। হেন হৃষ্কর্ম নেই যা করে না। গো-মাংস ভক্ষণ, ডাকাচুরি, পরগৃহদাহ, মত্যপান, নারীনির্যাতন—মাডাল লম্পট হুটোর অকার্য কিছু নেই। কাজী কী করবে ? কাজী তো ওদের টাকায় বশীভূত।

চলে। ওদের নাম শুনিয়ে আসি। বললে নিত্যানল। চলো।

হরিদাস বললে, ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ। আর নিত্যানন্দ বললে, ভজ গোরাক্ষ কহ গৌরাক্ষ।

ধর ধর বলে তাড়া করল জগাই-মাধাই। হরিদাস আর নিত্যানন্দ হুজনেই ছুট দিল। হরিদাস পালাল অদৈতের ঘরে, নিত্যানন্দ চলে এল গৌরান্দের কাছে। সব বিবরণ শুনে গৌরাঙ্গ বললেন, হুই পাপাশয়কে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। 'খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।'

নিত্যানশ চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, মেরেই যদি ফেললে তা হলে আর উদ্ধার করলে কী! তা হলে নামের মাহাত্মা আর রইল কোথায় ?

তারপর রাত্রে একদিন বাড়ি ফিরছে নিত্যানন্দ, জগাই-মাধাই তার উপর চড়াও হল। ঐ সেই অবধৃত যাচেছ না ? নাম বিলোচেছ। মার ব্যাটাকে।

মদের ভাঙা কলসীর টুকরে। কুড়িয়ে নিয়ে মাধাই নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল! নিত্যানন্দের কপালে লেগে কেটে গেল, রক্ষ ছুটল ফিনকি দিয়ে।

নিত্যানশ জক্ষেপও করল না। বললে, মেরেছিস তো মেরেছিস, আমার ব্যথা লাগেনি। শুধু তোরা একবার সুমধুর হরিনাম বল, বল গৌরহরি । তোদেরও সমস্ত ব্যথা চলে যাবে। দেখি কেমন তোর ব্যথা না লাগে—মাধাই আবার তাকে মারতে এবোল।

জ্বগাই তাকে নিরন্ত করলে। দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মেরে তোর কী এমন পৌরুষ বাড়বে ?

গৌরাঙ্গের কাছে খবর পৌছুল। তিনি বিচ্যুৎগতিতে ছুটে এলেন। ক্লম্মুতি ধরে সুদর্শনকে আহ্বান করলেন।

নিত্যানন্দ আবার বিদ্রোহ করল। বললে, প্রভু তুমি এ কী করছ ! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ এই অবতারে তুমি অস্ত্র ধরবে না, কাউকে নিধন করবে না। তুমু নামমন্ত্রে চিত্রগুদ্ধি করে স্বাইকে উদ্ধার করবে। তবে অনুথা করছ কেন ! এরা তো ছঃখী, মোহান্ধ, এদেরকে প্রাণে না মেরে আমাকে তিক্ষে দাও। আমি এদের মধ্যে তোমার পতিতপাবন লীলার মহিমা দেখাই।

গৌরাঙ্গ তবুও নির্ত্ত হতে চান না।

নিত্যানশ বললে, দণ্ড দিতে হলে ত্বজনকেই দিতে পারো না। মাধাই **আমাকে** দ্বিতীয়বার মারতে চাইলে জগাই তাকে বাধা দিয়েছিল, জগাইয়ের করেই আমি বেঁচে গিয়েছি।

ভূই আমার নিতাইকে বাঁচিয়েছিস ? আয় আমার বৃকে আয়। গৌরাঙ্গ হাত বাড়ালেন।

জ্বপাই গৌরহরির পায়ের উপর ল্টিয়ে পড়ল। প্রভু তাকে তুলে নিয়ে বুকে ধরলেন। প্রেমধনে ধনী হয়ে জগাই কাঁদতে লাগল।

আমারও তা হলে গতি করো। মিনতি করল মাধাই। আমাদের এক বাত্রায় পৃথক ফল কোরো না।

আমার নিজের শরীরের চেয়ে আমার ভক্তের শরীর আমার কাছে আনেক বেশি প্রিয়। আমার নিতাইয়ের শরীরে তুই আঘাত করেছিস, ভোর নিস্তার নেই।

তোমার রাজত্বে কারু নিস্তার নেই এ কি কখনো হতে পারে ? বলো শামার পথ বলে দাও।

ভ। হলে তুমি নিত্যানশের পায়ে পড়ো, নিত্যানশই তোমার উপায় করবে।

নিতানিশ বললে, প্রভু, এ শুধু আমার মান বাড়াবার জন্যে তোমার প্রক্রে লীলা। বেশ, কোনো জন্মে আমার যদি কোনো সুকৃতি থাকে, আমি তা মাধাইকে দিলাম। বলে ভূপতিত মাধাইকে বুকে ভূলে নিল। বললে, এ আমার মাধাই। এ যদি আমার হয় তবে ও তোমারও।

জগৎ যারে ত্যাগ করে
নিতাই তারে বুকে ধরে।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে ঠেলে ফে
ভয় নেই তোর আছি বলে
নিতাই তারে করে কোলে॥

গৌরাঙ্গও বৃকে নিলেন মাধাইকে। গৌরাঙ্গের রুদ্রমূতি নিত্যানন্দের করণামূতিতে লীলায়িত হল।

গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিত্যানন্দ শান্তিপুরে চলেছে। পথে ললিতপুর গ্রাম, এক গৃহস্থ সন্ধ্যাসীর বাড়িতে এসে উঠেছে। গৌরাঙ্গ সন্ধ্যাসীকে প্রণাম করতেই সন্ধ্যাসী তাকে কামিনী-কাঞ্চন-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করল। ধন হোক বিভা হোক বধু হোক বংশ হোক।

গৌরাঙ্গ বললে, এসব আশীর্বাদ নয়। বলুন ক্ষেত্র প্রসাদ হোক। সন্ধ্যাসী খেপে গেল। বললে, ধন না হলে খাবে কী ?

যদি কর্মফলে থাকে খাওয়া আপনি মিলবে। ধন-পুত্রও তো থাকে না। শুধু কৃষ্ণপ্রদাদই থাকে। আপনি শুধু বলুন আমার কৃষ্ণে মতি হোক।

কোথাকার কে এক ত্থপোয়া বালক আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে।
আমাকে শেখাচ্ছে আশীর্বাদ! সন্ন্যাসী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

ছি-ছি, বালকের অন্যায় স্পর্ধা, আপনার সঙ্গে তর্ক করে! নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে শাস্ত করতে চাইল। ও অবোধ, ও কী জানে! আপনার সঙ্গে ওর তুলনা! ওকে আপনি মার্জনা করুন।

প্রশংসা শুনে সন্ন্যাসী খুশি হল। বললে, আনন্দ আনব, খাবে ? আনন্দ কী ? গৌরাঙ্গ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ বললে, মদ।

विक्षु, विक्षु। शोताक हूं हिन, बाँ प हिन शकाय।

নিত্যানন্দকে বললে, আমার নবদীপবাস ফ্রিয়ে এল। আমি এবার সন্ন্যাস নেব। শিখাসূত্র ত্যাগ করব। আমি কাঙাল সেজে দারে দারে ভিক্ষা না ক্রেলে লোকে হরিনাম নেবে না, নামবে না তাদের অভিমানের মঞ্চ থেকে। কিছ তোমার মায়ের কী দশা হবে ? নিত্যানশ্ব বললে কাতর হয়ে।
নিতাই, তুমি সবই জানো। আমি একা কেঁদে সকলের হৃদয় গলাতে
পারব না। মা কাঁদবে, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদবে, ভক্তদল কাঁদবে, তবেই না
কঠিন মাটি কোমল হবে। তবেই না তাতে তুমি ভক্তির বীজ ছড়িয়ে দেবে,
তবেই না প্রেমের ফদল ফলবে।

কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিলেন। প্রেমোন্মাদে চললেন বৃন্দাবন।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ আর চন্দ্রশেখর।

নিত্যানন্দ মাঠের রাখালদের শিখিয়ে দিল, প্রভুকে দেখলেই হরিবোল বলবি আর যদি রন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞেস করেন গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিবি।

গরু চরাচ্ছিল ছেলেগুলো, গৌরসুন্দরকে দেখে হরিবোল বলে উঠল।

বজের ধ্যানে বিভার হয়ে আছেন, প্রভুবললেন, তোমরাই বুঝি বজের বালক! বলতে পারো আমার র্ন্দাবন আর কতদ্র ? কোন্ পথে গেলে: পাব আমার র্ন্দাবনকে ?

এই যে এই পথে। গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল।
গোরহরি শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে অহৈত আচার্যের ঘরে গিয়ে উঠলেন।
নিত্যানন্দ নবদীপে এসে শচীমাতার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাকতে
লাগল: মা. মা—

কেরে? আমার নিমাই এলি?

না, আমি তোমার নিতাই। তোমার নিমাইকে শান্তিপুরে অদৈত আচার্যের ঘরে এনে রেখেছি। তুমি চলো একবার, দেখবে চলো।

এখুনি যাব। বিঞুপ্রিয়ার উদ্দেশ করে ডাকলেন শচীমাতা। বউমা, শিগগির চলো। নিমাই শাল্তিপুরে এসেছে।

নিত্যানশ গন্তীর মুখে বললে, আপনি একাই চলুন। আর বউমা ?

मद्यामीत (य जीमर्गन निष्य ।

নিষেধ ? আমার নিমাই তবে সভ্যিই সন্ন্যাসী হয়েছে ?

निष्णानम हूप करत्र त्रहेल।

সে যদি আমাকে ছাড়তে পারে আমি তাকে ছাড়তে পারব না কেন ?
শচীমাতা শব্দ হতে চাইলেন। বউমা যদি না যায় তো আমিও যাব না।

ংগীরাজ-পরিজন ৩৭

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে লাগল। বললে, না মা, আপনি যান। হয়তো তাঁর ইচ্ছে আপনার সঙ্গে দেখা হোক। তাই আপনি একবার তাঁকে দেখে আসুন।

শাশুড়ীকে উত্তরীয় ও নামাবলী দিয়ে সাজিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপরে রওনা করিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ শিবিকায় চড়িয়ে শচীমাতাকে শান্তিপুরে নিয়ে এল। মাতা-পুরের মিলন করিয়ে দিল।

মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু চললেন নীলাচল। কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল সকলে। গৌরাঙ্গ বললেন, কপোতেশ্বর মহাদেব দেখে আসি।

দামোদর আর মুকুন্দ সঙ্গে গেল। নদীতীরে নিত্যানন্দ আর জগদানন্দ অপেক্ষা করতে লাগল।

জগদানন্দের হাতে গৌরাঙ্গের দণ্ড। সে-ই গৌরাঙ্গের দণ্ডবাহক। কিন্তু প্রভূ এতক্ষণেও ফিরছেন না কেন ? জগদানন্দ অধীর হয়ে উঠল।

'ত্মি দণ্ড ধরো তো, আমি একবার দেখে আসি কেন এত দেরি হচ্ছে।' গৌরসুন্দরের দণ্ডের প্রয়োজন কী ? সন্ন্যাসীরা দণ্ড নেয় আসজিকে শাসন করবার জন্যে। স্বয়ং ভগবানের আবার আসজি কী!

নিত্যানন্দের মনে হল এ দণ্ড শুধু তাকেই দণ্ড দেবার জল্যে। আমি বাঁকে হৃদয়ে বহন করছি, তিনি আবার দণ্ডকে বহন করে চলবেন এ অসভ।

সুতরাং আজ দণ্ডের দণ্ড হোক।

দণ্ডকে তিন খণ্ড করে নদীতে ভাসিয়ে দিল নিত্যানন্দ। জগদানন্দ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে, দণ্ড কই ? তিন টুকরো করে ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

কী সর্বনাশ! জগদানদের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। এখন তবে উপায় কী!

যাঁর দণ্ড তিনিই ভেঙেছেন, তোমার এত ভয় পাবার কী হয়েছে ! ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গ দণ্ডের থোঁজ করলেন না ।

্ আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিত্যানন্দকে বললেন, আমার দশু দাও।

তুমি প্রেমাবেশে আমার উপর পড়লে, আমি ভোমাকে নিয়ে আমার

হাতে-ধরা দণ্ডের উপর পড়লাম। ছজনের ভারে দণ্ড ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল। তারপর টুকরোগুলো কোথায় গিয়ে পড়ল কিছুই জানি না। সপ্রতিভ সহাস্যমুখে বললে নিত্যানল।

না, প্রভু, জগদানন্দ বলে উঠল, অবধ্ত গোসাঁই নিজের হাতে দণ্ড ভেঙে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

দিয়েছি তো বেশ করেছি। নিত্যানন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, একখানা শুকনো বাঁশ বই তো নয়।

গৌরাঙ্গ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, শুকনো বাঁশ! যে সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমগ্র দেবলোক বিরাজ করছে, যা ত্যাগ-ধর্মের প্রতীক, তাকে তুমি সামান্য শুকনো বাঁশ বলছ ?

ইাঁা, বলছিই তো, একশোবার বলছি। সে বাঁশ তৃমি বুকে করে বয়ে বেড়াবে এ আমার পক্ষে অসহা। নিত্যানন্দ মাথা পাতল। দণ্ড ভাঙার জন্মে যে দণ্ড দিতে হয় দাও, আমি মাথা পেতে নেব।

অন্তরে গভীর প্রসন্ধতা, বাইরে প্রভু ক্রোধভাব জাগিয়ে রাখলেন। বললেন, আমার সবেধন এই দণ্ড ছিল আমার সঙ্গের সাথি, তোমরা তাও রাখলে না। বেশ, যাও, আমার আর তবে কারু সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রইল না, আমি একাই জগন্নাথ দর্শনে যাব।

সে কী কথা! সবাই আপত্তি করল।

ইা, একা যাব। তোমাদের সঙ্গে একত্রে যাব না। হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে যাই।

মুকুন্দ বললে, তুমি আগে যাও। আমরা পরে যাব।

গৌরাঙ্গ একা চললেন। একাকী ছিলেন বলেই তো সার্বভৌম তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারল।

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—বলতে বলতে বিহ্যাৎগতিতে ছুটলেন গৌরাঙ্গ। মন্দিরে চুকে জগ্ন্ত্রাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মুছিত হয়ে পড়লেন। সার্বভৌম তাঁকে সুস্থ করবার জন্যে গৃহে নিয়ে গেল।

সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল নিত্যানৰ। সঙ্গে সহচরগণ।

জগল্লাথের সেবক বললে, আপনারা স্থির হয়ে জগল্লাথদর্শন করুন, ঐ সোনার-বরণ ঠাকুরের মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না।

निष्णानक मृष्ट्-मृष् शामन । एकन मन्दित ।

ঢ়ুকেই এক লাফ দিয়ে রত্ন-সিংহাসনে উঠে ধরতে গেল বলরামকে।
এক বিরাটদেহ পালোয়ান সেবক নিত্যানন্দের হাত ধরে বাধা দিতে গেল,
নিত্যানন্দ হাত ছাড়িয়ে নিতে পড়ল গিয়ে দশ হাত দ্রে। হাড়গোড় ভেঙে
গেল বোধ হয়।

वलवार्याय भनाव माना जूरन निरंश निरंकत भनाश भवन निजानन ।

সেবক বললে, আমি মত্ত হাতি ধরে রাখতে পারি কিন্তু এই অবস্তকে ছুঁতে না ছুঁতেই আমি মেঝের উপর ছিটকে পড়লাম। এ কি মানুষ না আর কেউ ?

আমি এবার দক্ষিণে যাব। বললেন গৌরহরি। সেখানে কী ?

আমার ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে দক্ষিণ দেশে গিয়েছে বলে **শুনেছি,** নিত্যানশের ছু'হাত চেপে ধরলেন প্রভু, আমি তার সন্ধানে যাব, পারি তো ফিরিয়ে আনব।

নিত্যান পই যে বিশ্বরূপ এ তো প্রভুর জানা। তবে আবার এই **লীলা** কেন !

নিত্যানন্দ ব্ঝল এই লীলাচ্ছলেই গৌরাঙ্গ দক্ষিণ-দেশ উদ্ধার করতে চলেছেন।

বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। পথ-ঘাট সমস্ত আমার জানা।
প্রভু বললেন, না আমি একা যাব। আমার দণ্ড নেই ঝুলি নেই কিছু
নেই, আমি এক নিঃস্ব একাকী।

এ হতেই পারে না। তোমার ত্'হাত তো নামের সংখ্যাগণনাম বছ থাকবে, বহির্বাস বা জলপাত্র বইবে কী করে ? প্রেমাবেশে অচৈতন্ত হয়ে পড়লে তোমাকে দেখবে কে ? বেশ তো, আমাদের না নাও ব্রাহ্মণকুমার ক্ষেদাসকে সঙ্গী করো। সেই তোমার সেবা-শুশ্রমা করতে পারবে।

'গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে'—সেই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করে চললেন গৌরহরি।

আলালনাথ পর্যন্ত এগিয়ে দিল নিত্যানন্দ, পরে নীলাচলে ফিরে প্রভূষ জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ছু' বছর পর ফিরলেন গৌরহরি।

় শচীমাতার কাছে খবর গেল নিমাই আবার নীলাচলে ছির **হয়েছে** 🖠

মা গো, আজ্ঞা করো, আমরাও একবার তবে দেখে আসি প্রাণগোরকে। অদ্বৈতসহ অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্ত শচীমাতার অনুমতি চাইল। অনুমতি পেয়ে চলে এল শ্রীক্ষেত্র।

কীর্তনে-নর্তনে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠল চারদিকে।

গৌরাঙ্গ গৌড়ীয় ভক্তদের বললেন, তোমরা এবার দেশে ফিরে যাও। প্রতি বংসর রথযাত্রার সময় এস।

ভারপর একদিন নিত্যানন্দকে নিয়ে বসলেন গোপনে।

বললেন, তুমি সুরধুনী তীরে গিয়ে হরিনাম বিলোও। জীবজগৎ অন্ধ হয়ে আছে, তুমি হরিনাম দিয়ে এদের চোখ ফোটাও। পিপাসায় শুস্ক বিরস হয়ে আছে, তুমি হরিনাম দিয়ে এদের শীতল কর। নিশ্বক পায়ও পাপী ছরাচার কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। মুখে-বুকে হরিনাম নিয়ে কারু যেন আর য়মভয় না থাকে। যারা কুমতি, যারা তার্কিক, যারা শুধু পভূয়া তাদের প্রেমধন দান করে তৃঃখের খণ্ডন কর। 'মুর্থ নীচ পতিত তৃঃখিত যে জন, ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।' নিতানিশ্ব, সংকীর্তন-প্রেমরসে সর্বদেশ প্লাবিত কর। নামপ্রেমে বিশ্ব ভরে দেব বলেই আমার নাম বিশ্বস্তর। তুমিই আমার শীলার সহায়, আমার বিশ্বস্তর নাম সার্থক কর। অবিচারে অবিচ্ছিয়ে নাম দাও, প্রেম দাও সকলকে।

थांगरशीरतत चारिन (भरत निकानन ठनन रशीफ्रिएम I

আর ভয় কী, অবিচারে নাম দিতে হবে, নামপ্রেমে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করাতে হবে—পার্ষদদের নিয়ে নিত্যানক চলল গঙ্গাতীরে।

নিত্যানশের লীলা আরম্ভ হল।

পথেই সহচরদের সকলকে উদ্ধাম ভাব দিলেন। রামদাসের দেহে গোপালের প্রকাশ হল, গদাধর রাধিকা-ভাবে বিভাসিত হল, আর রঘুনাথ বৈত্যে দেখা দিল রেবতীর ভাবনা। কৃষ্ণদাস আর পরমেশ্বরদাসও গোপাল-ভাবে হৈ-হৈ করতে লাগল। পুরন্দর তো একেবারে গাছে উঠে বসল, বললে, আমি অঞ্চদ।

গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম। সেই গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। সর্বদাই গর্গর-মাতোফারা। একে একে গায়কের দল এসে জুটতে লাগল। মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ শ্রোষ তিন ভাই—তিন ভাই-ই কীর্তন-বিশারদ, তিন ভাই-ই গান ধরদ। নিত্যানশ নৃত্য শুরু করলেন। পদভরে কাঁপতে লাগল পৃথিবী। নৃত্য করতে করতে যার দিকে দৃষ্টি ফেলেন সে-ই প্রেমবিহুল হয়ে যায়।

চার স্থানে গৌরাঙ্গের নিত্য আবির্জাব। শচীর মন্দিরে, রাখবের ভবনে, শ্রীবাদের কীর্তনে আর নিত্যানন্দের নর্তনে।

তাই রাঘবগৃহে নিত্যানশের নৃত্যলীলা।

হঠাৎ খাটের উপর বসে পড়ে নিত্যানন্দ বললেন, আমার অভিষেক করো।

সুবাসিত গঙ্গাজলে মান করানো হল, নববস্ত্র পরিয়ে চন্দন মাখানো হল শ্রীঅঙ্গে, গলায় দোলানো হল তুলগীর বনমালা। অভিষেক-মন্ত্র পড়া হল। রাঘব পণ্ডিত নিজে মাথায় ছাতা ধরল। আনন্দ-ক্রেন্দনের রোল উঠল চারদিকে।

রাঘব, আমার জন্যে কদম ফুল নিয়ে এস। নিত্যানন্দ আদেশ করলেন। কদম ফুল!

হাঁা, কদমকাননে আমার নিত্য বাস। কদম আমার সব চেয়ে প্রিয় ফুল। কিন্তু এ তো কদমের সময় নয়।

সময় নয় ? নিত্যানৰ হাসলেন। তোমার মধ্যে কেউ গিয়ে দেখ, কোথাও-না-কোথাও ফুটতেও পারে।

রাঘব পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখল জম্বীরের গাছে অসংখ্য কদম ফুল ফুটে আছে।

যে দেখল সেই অবাক হল। এ কী অতিমানুষি বিভৃতি!

কদমের মাল। গলায় পরে খাটে সমাসীন নিত্যানক। বললেন, স্বাই একটা নতুন গন্ধ পাচছ না ?

হাঁ, চারদিকে দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। এ গন্ধ কোখেকে আদচে বলতে পার ?

व गक्ष (कार्यरक चानरह वनर७ नात्र

কোখেকে ?

শোনো বলি। তোমাদের নাচ দেখতে, তোমাদের কীর্তন শুনতে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে চলে এসেছেন। এ তাঁরই সৌরভ। তোমাদের সকলের দেহ-মন কৃষ্ণনাম-সৌরভে পরিপূর্ণ হোক।

রাঘবের ঘরে তিন মাস ধরে চলল এই ভক্তিবিলাস। সপ্তশ্রাম থেকে রঘুনাথদাস এসে হাজির। গৌরাঙ্গ পাবার জন্যে বার বার বাড়ি থেকে পালায় রঘুনাথ, তার বাপ তাকে বার বারই ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শাস্তিপুরে ত্বার গৌরহরির সাক্ষাৎদর্শন পেয়েছিল, ত্বারই মহাপ্রভূ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করে।।

কেন যে ফিরিয়ে দিচ্ছেন ব্রতে পারছে না রখুনাথ। তাই নিতাানশের কাছে জানতে এসেছে।

গঙ্গাতীরে একটা বটগাছের নিচে বসে আছে রখুনাথ, দেখল ভক্তদলের সঙ্গে নিত্যানন্দ আস্তেন। দেখেই রখুনাথ দণ্ডবং প্রণত হল।

নিত্যান বললেন, ঐ সেই চোরটা বৃঝি এত দিনে দর্শন দিল।

চোর! রঘুনাথ মান হয়ে গেল। আমি কী চ্রি করলাম, কবে চ্রি করলাম। নিত্যানশের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। এখুনি-এখুনি চ্রি করলাম কী!

চুরি করোনি তো চুরি করবার চেন্টা করেছিলে। যে চুরি করতে চেন্টা করে অথচ পারে না সে-ও চোর।

কী আবার চেষ্টা করলাম।

না বলে নেওয়ার নামই তো চুরি। তুমি আমাকে না বলে আমার গৌরধন নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, সেটা চুরি করার চেন্টা হল না !

গৌরধন শুধু তোমার ?

শুধু আমার। বললেন নিত্যানন্দ, আমি না বলে দিলে কেউ পাবে না গৌরচরণ। আমি দরজা খুলে না দিলে কেউ গৌর-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারবে না।

রম্নাথ এতক্ষণে বৃঝল মহাপ্রভু কেন তাকে তু-ত্বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
বুঝল নিত্যানশের হাতেই ঘরের চাবি। প্রেমের ছাড়পত্ত।

মহাপ্রভূও তাই বলেছেন। 'নিতাই যারে দিবে ইচ্ছা করে, আমি তারই হব অবিচারে।'

করজোড়ে রঘুনাথ বললে, আমাকে তবে দণ্ড দিন। নিত্যানন্দ বললেন, তুমি তবে দই-চিঁতের মহোৎসব লাগাও।

দই হধ চিঁড়ে কলা চিনি কর্প্র—বিরাট আয়োজন করল রব্দাথ। আছুত-অনাহত বিত্তর লোকসমাগম হল। অঙ্গন ছাপিয়ে ৰদল গিয়ে নদীতীরে, কেউ কেউ তীরে স্থান না পেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেককে তুখানি করে মালসা দেওয়া হল, একটিতে ক্ষীর-চিঁড়ে, আরেকটিতে দই-চিঁডে।

সকলকে বিতরণ করা হয়ে গেলে নিত্যানন্দ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে মহাপ্রভুকে নিয়ে এলেন নীলাচল থেকে। জনে-জনে সকলের কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে, প্রত্যেক মালসা থেকে একমুঠো চিঁড়ে তুলে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন, মহাপ্রভুও দিতে লাগলেন নিত্যানন্দের মুখে। সকলে ভাবল, নিত্যানন্দই বৃঝি নিচ্ছেন, নিত্যানন্দই বৃঝি খাচ্ছেন। কোনো-কোনো ভাগ্যবান শুধু দেখতে পেল গৌররায়কে।

তারপর বিরলে ছই ভাই বসলেন চিঁড়ে খেতে, পাশাপাশি আসনে। রাঘব পণ্ডিত এসে পড়লে তাকেও ভাগ দিলেন।

বলো প্রভু নিতাই, আমি কি গৌর পাব ? রঘুনাথ কেঁদে পড়ল।

নিত্যানপ বললেন, তুমি আমার ভক্তদের দই-চিঁড়ে খাওয়ালে, মহাপ্রভূ নিজে এসে খেয়ে গেলেন। আর দেরি নেই, তুমি পাবে গৌরধন। দেখো প্রভূ ভোমাকে স্বরূপের হাতে সঁপে দেবেন, ভোমাকে ভাকবেন স্বরূপের রঘুনাথ বলে।

গৌরদেবার বিগ্রহই নিজ্যানশ। তাঁর কাজ শুধু গৌরাঙ্গের সেবা করা। গৌরাঙ্গের আদেশ পালন করে গৌড়ে এসে হরিনাম বিলোচ্ছেন এও গৌরসেবা। কিন্তু আরো—আরো সেবা করবার জন্যে মন উচাটন। পারছেন না বলেই তাঁর মনে অশান্তি।

কত কিছুই পারছেন না, পারছেন না গৌরের শ্রীঅঙ্গ সাজিয়ে দিতে। কিন্তু, ভাবলেন, নিজে সাজলেই তো গৌরাঙ্গকে সাজানো হবে। যিনিই মহাপ্রভু তিনিই তো নিত্যানন্দ।

তারপর শুরু করপ্রেন ঘরে ঘরে পর্যটনকেলি। 'কি ভোজনে কি:
শয়নে কিবা পর্যটনে, ক্লণেক না যায় বার্থ সঙ্কীর্তন বিনে।'

একদিন গদাধর দাসের বাড়িতে এসে উঠলেন। হাঁক দিলেন, গোপী, দান দে, দান দে। গদাধর গোপীভাবে বিভোর। সে মাথায় গঙ্গাঞ্জলের কলসী নিয়ে কে তুধ কিনবে গো বলে ছারে ছারে ফিরি করে। কড়ি নেই বললে বিনাদামে দিয়ে যায়।

নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর প্রেমানশে নাচতে লাগল। মাধব ঘোষ এসে গাইতে লাগল দানলীলা।

পানিহাটি থেকে নিত্যানন্দ গেলেন খড়দহে।

একবার এখানকার জমিদারের কাছে কিছুটা জমি চেয়েছিলেন নিজ্যানন্দ, বসবাস করবেন বলে।

জমি ? জমিদার ব্যঙ্গ করে বললে, ঐ গঙ্গায় ওখানে দহ আছে ওখানে গিয়ে থাকো।

নিত্যানন্দ মৃত্ হেসে একগাছি খড় ঐ দহে ছুঁড়ে দিল আর তার ফলে দহ থেকে উঠে এল শব্দ ভূমি। আর সেই থেকে নাম হল খড়দহ।

খড়দহ থেকে এলেন সপ্তগ্রাম। উঠলেন ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের বাড়িতে।
সে-যুগে সুবর্ণ-বণিকেরা সামাজিক নানা নির্যাতনে বিড়ম্বিত ছিল, তাদের
কৃতার্থ করবার জন্যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে 'বণিককুলের নাথ' করে
পাঠালেন। নিত্যানন্দ সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল করে তুললেন। 'বণিক
তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিল প্রেমভক্তি অধিকার।
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে॥'

উদ্ধারণকে বললেন, তোমার পবিত্রতা সকলের কাছে প্রচার করব।
তুমি আন্ধ থেকে আমার রান্না করে দেবে।

ব্রাহ্মণেরা চটে গেল । এ কখনো হতে পারে ? বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধতা কিছুতেই সহু করব না আমরা। তোমরা সবাই এস, একটা সিদ্ধান্ত করো। আগে চলো স্বচক্ষে দেখে আসি সত্যিই উদ্ধারণ রাঁধছে কিনা। শোনা কথায় কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না।

নিত্যানশ বললেন, উদ্ধারণ, ওঁরা এসেছেন। তুমি অড়হরের যে কাঠি দিয়ে ভাত ঘাঁটছ ওটি অঙ্গনে পুঁতে দাও।

যথা আজ্ঞা, উদ্ধারণ তাই করল। দেখতে দেখতে সেই কাঠি থেকে খনবদ্ধ মাধবীলতা বেরিয়ে এল, সমস্ত অঙ্গন ফেলল আচ্ছন্ন করে।

্বিরোধী ব্রাহ্মণেরা আর রা কাড়তে পেল না। নিত্যানন্দের চরণে শরণ নিলে। গৌরাল-পরিজন ৪৫

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দন্ত ঠাকুরের মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই মাধবীলতা এখনে।
বিরাজ করছে।

সেখান থেকে গেলেন শাস্তিপুর, মিললেন অদ্বৈতের সঙ্গে। 'দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণ।'

তারপর গেলেন নবদ্বীপ। যাই এবার একবার মাকে দেখে আসি।
শচীমাতা আনন্দে অধীর হলেন। বাপ, তুমি অন্তর্যামী, আমার তৃ:খী
মনের অভিলাষ টের পেয়ে আমাকে দেখা দিতে এসেছ।

তোমার চরণদর্শন করতে এসেছি।

नवहीए किङ्किन शास्ता।

তাই থাকৰ মা। প্ৰতি গৃহে সংকীৰ্তনের আসর বসাব।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণতনয় ডাকাতের দলের সর্দার। নিজ্যানন্দের গায়ে এত গয়না, ইচ্ছে হল লুঠন করে নেয়। উপায় কী ? উপায়, শুক্তের ভান করে কাছে কাছে থাকা আর সুযোগ পেলেই গলা টিপে ধরা।

নিত্যানশ নিজেই সুযোগ করে দিলেন। গেলেন হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে লোকজন বিশেষ নেই, ডাকাতি করতে সুবিধে হবে।

গভীর রাত্রে ডাকাতের দল বাড়ি ঘেরাও করল।

দেখল নিত্যানন্দ খাচ্ছেন, ভক্তদল বসে আছে।

এবার সবাই ঘুমুবে। ঘুমিয়ে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ব সকলে। আর একটু অপেক্ষা করি।

অপেক্ষা করতে করতে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। যথন খুম ভাঙল দেখল ভোর হয়ে গেছে।

আরেক রাতে এল অনেক তোড়জোড় করে। আজ আর অপেক্ষা করবনা।

গিয়ে দেখল অনেক প্রহরী বাড়ি পাহাড়া দিচ্ছে। ভাকাতদের চেয়েও তারা সংখ্যায় বেশি, আর স্বাস্থ্যে-তেজে বলীয়ান।

আর কী বকছে রে প্রহরীগুলো ?

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলছে।

আজ কাজ নেই। আরেক রাতে আসা যাবে। ভরা অমাবস্যার অন্ধকারে।

ভয়ঙ্কর অন্ত্রশন্ত্র নিয়ে ডাকাতের দল বাড়ি চুকল। কিছু এ কী, চোং

্যে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এ রাতের অন্ধকার নমুঁ, এ তাদের চোখের অন্ধতা। সবাই নিমেষে অন্ধ হয়ে গেল। চোখে দেখতে না পেয়ে স্বাই গর্ডে গিয়ে পড়ল। শুক হল ঝড়বৃষ্টি। সেই সঙ্গে র্শ্চিকদংশন।

তখন ডাকাতেরাই আর্তনাদ করতে লাগল। প্রভু নিত্যানন্দ, আমাদের কুপা করো।

নিত্যানক্ষকে স্মরণ কর মাত্রই তাদের চোখ খুলে গেল, থেমে গেল ঝড়রুঠি, শাস্ত হল বিষদাহ। তারা নিত্যানন্দের পা ধরে কাঁদতে লাগল।

বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। প্রেমভক্তি দিয়ে নিত্যানন্দ উদ্ধার করলেন ডাকাতদের।

নিমাইয়ের এক সহপাঠী ব্রাহ্মণ নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বললেন, কী কতগুলো অলঙ্কার পরে ৰেড়ায়, আচার-অনুষ্ঠান কিছু মানে না।

মহাপ্রভু বললেন, নিত্যানন্দের চরিত্র দুজ্জের। তাঁর গায়ে যে অলঙ্কার দেখছ তা প্রাকৃত অলঙ্কার নয়, তা নববিধ ভক্তি। আর আচার ? শোনো—
'মদিরা'যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে, তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥'

ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে অ্কপটে সব বললে নিতাইকে। বললে, আমার অপরাধ মার্জনা করো।

নিত্যানন্দ বললেন, অগরাধ ? আমার প্রভু কারো অগরাধ দেখেন না। যে গৌরাঙ্গকে ভালোবাসে তার আবার অগরাধ কী ? বলো গৌরহরি।

গৌরাঙ্গ যদিও নিত্যানন্দকে বলে দিয়েছিলেন, প্রতি বংসর নীলাচলে এস না, তব্ও প্রতি বংসরই রথষাত্রায় নিত্যানন্দ যেতেন নীলাচলে। গৌড়েপ্রেম বিতরণ তো করছি, তবু বংসরাস্তে একবার শ্রীমৃথখানি দেখতে না পেলে বাঁচি কী করে ?

তা ছাড়া আমি গেলে যিনি বারণ করেইছন, তিনিই তো বেশি সুথী হবেন। আমার আজ্ঞা-লজ্মন তো শুদ্ধ বিদ্রোহ নয়, আমার আজ্ঞা-লজ্মন প্রেমেরই কারুকলা। 'আজ্ঞার পালনে ক্ষের হয় যে সন্তোষ। প্রেমে আজ্ঞা ভাঙিলে হয় কোটি সুখপোষ।'

নিজ্যানশ সরাসরি মহাপ্রভুর কাছে না গিয়ে এক উষ্ণানে এসে বসলেন।
ব্যারাঙ্গ ধ্যানে আবিষ্ট হলেন। দেখলেন একা একা চলে এসেছেন গৌরহরি।
এসে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে স্তব করছেন।

বাহ্ণজান ফিরে পেতেই নিত্যানশ উঠলেন, দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করলেন গৌরাঙ্গকে।

গৌরাঙ্গ আবার তাঁর কানে কানে কী কথা বললেন।

হাঁ, সন্ন্যাদী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যানন্দকে গৃহাশ্রমী হতে হবে। এই মহাপ্রপ্রের নির্দেশ। তাছাড়া 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ। বিধিনিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।'

অম্বিকা-কালনার সূর্যদাস সরখেলের ছুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিমে করলেন নিত্যানন্দ। বিয়ের পর খড়দহে বসতি করলেন। 'মন হৈল খড়দহ করিব শ্রীপাট। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট।' খড়দহে শ্রামসুন্দর বিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করলেন আর প্রচার করলেন প্রেমভক্তি।

নিত্যানন্দের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম বীরচন্দ্র আর মেয়ের নাম গঙ্গা।

বীরচন্দ্র একচাকা গ্রামের পাশে বীরচন্দ্রপুর বলে এক নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন আর সেইখানেই শ্রীবিদ্ধিমচন্দ্র বা শ্রীবাঁকা রায় বিগ্রহ-সেবা প্রকটিত করেন।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের হু' বছর পরে নিত্যানন্দ তিরোধান করেন। যুগপৎ মিলিয়ে যান থড়দহের শ্রামসুন্দরে আর বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিমচন্দ্রে।

#### 1 4 1

### হরিদাস

বনগাঁমের কাছে বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের খরে হরিদাসের জন্ম।

কী করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বৈরাগী হল, কৈউ বলতে পারে না। কে তার গুরু ছিল, কিংবা কেউ তার গুরু ছিল কিনা, কোথা থেকে সে কুড়িয়ে পেল ভক্তির স্পর্শমণি, হরিদাসের পূর্বজীবন কারু জানা নেই। হরিদাসও কাউকে বলে নি স্পন্ট করে। শুধু এইটুকু বলেছে, এইটুকু ব্ঝিয়েছে যে জাতি-কুল নিরর্থক, জাসল হচ্ছে ভক্তি। আসল হচ্ছে দৈন্য, অভিমানশূন্তা। আসল হচ্ছে নামসংকীর্ডন।

বেনাপোলের জঙ্গলে একটি কুটির করে একা-একা থাকে হরিদাস। যুবক,
অক্তদার। কুটিরের কাছে নিজের হাতে একটি তুলসী-গাছ পুঁতেছে,
সকাল-সন্ধ্যেয় তাকে জল দেয়। প্রাতঃস্নান সেরে নামকীর্তনে বসে। সুর্যান্তের
আাগে বন থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা নেয়।
তারপরে আবার শুরু করে নামকীর্তন।

এক মাসে এক কোটি নাম করবে এই ছিল হরিদাসের নিয়ম। তাহলে দিনে তিন লক্ষেরও বেশি নাম করা দরকার। তুধু দিনের বারো ঘণ্টায় সেই সংখ্যাপুরণ অসম্ভব। তাই রাত্রেও হরিদাসকে বসতে হয় নাম নিয়ে।

উচ্চরবে নাম করে হরিদাস। শুধু ধ্বনি নয়, এক মধুরের উৎসব। যে শোনে সেই তন্ময় হয়ে যায়।

মনে মনে নাম জপে শুধু সাধকের নিজের মুক্তি, কিছু উচ্চরব নামকীর্তনে পরসেবা, পরোপকার।

বনগাঁয়ের জমিদার রামচন্দ্র খান। তারই তাঁবের লোকেরা হরিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ তার অসহ্থ হল। হরিদাসের চরিত্রে কোনো ছিদ্র পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে লাগল।

অদোষসুন্দর হরিদাস। কোথাও এতটুকু মসিবিন্দু পাওয়া গেল না।
ঠিক করল, প্রত্যক্ষে হরিদাসকে অপদস্থ করতে হবে। সুন্দরী গণিকা
লক্ষহীরাকে বললে, যাও, হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম নাশ করো।

লক্ষ্থীরা বললে, এ আর বেশি কথা কী। তিন দিনের মধ্যেই তাকে ধর্মচ্যুত করব।

তিন দিন নয়, আজই, এই মুহুর্তে তাকে আবদ্ধ করে।। আমার পাইককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সে তোমাদের হুজনকে একত্র ধরে নিয়ে আসবে।

লক্ষ্থীরা বললে, আগে সঙ্গ হোক, পরে পাইক পাঠাবেন।

অনেক সাজল-গুজল লক্ষহীরা, তারপ্রিরীত করে চলে এল হরিদাসের সাধনকুটিরে। দেখল হরিদাস কুটিরে বসে অন্যুলক্ষ্যে হরিনাম করছে।

লক্ষ্টীরা আশ্রমের মর্যাদা রাখল। তুলসীকে প্রণাম করল। প্রণাম করল তেজঃপুঞ্জকলেবর হরিদাসকে।

ঘারপ্রান্তে বসল গণিকা। বেশবাসের শাসনকে শিথিল করে দিল। বললে, ঠাকুর, ভোমাকে দেখে ভোমার সঙ্গলাভের জন্যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হরেছে। আমাকে ভূমি দয়া করে একটিবার অঙ্গীকার করবে না ? হরিদাস তাকে তাড়িয়ে দিল না। কোনো রাচ বাক্যও প্রয়োগ করল না। বসিয়ে রাখল। শুধু মধুর কণ্ঠের নাম শোনাল।

বললে, নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করব, তার আগে, একটু অপেক্ষা করো, আমার নামসংখ্যা সমাপ্ত হোক।

রাত প্রভাত হয়ে গেল তব্ হরিদাদের সংখ্যাপ্রণ হল না। লক্ষহীরা বললে, আমি আবার রাত্রে আসব।

রামচন্দ্র খবর নিতে এল।

কাল বচনে অঙ্গীকার করেছে আজ নিশ্চয়ই সঙ্গম সফল হবে। রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করল গণিকা।

আবার রাত্তে গিয়ে বসল ছয়ারে।

তোমার কাল খুব কট হয়েছে। সারা রাত শুতে পারোনি। **पুমুভে** পারোনি, ঠায় বসেছিলে সারাক্ষণ। তার জন্যে আমার কটও কম হয়নি। হরিদাস বললে মধুরম্বরে, কিন্তু কী করব, আমার নামসংখ্যা যে আজও পূর্ণ হয়নি। তুমি বোসো, আমার নামকীর্তন শোনো। আজই পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি। পূর্ণ হয়ে গেলেই তোমার অভিলাষও পূর্ণ হবে।

কিন্তু সে রাত্রেও হরিদাসের নামসংখ্যার পূরণ হল না। বললে, কাল আবার এস। মাসে কোটি নাম, কাল যজ্ঞ শেষ হবে আশা করি। ব্রভ**্প্**ডির পরেই স্বচ্ছন্দে তোমার বাসনা মিটিয়ে দেব।

প্রভাতে রামচন্দ্র আবার এল থোঁজ নিতে। কী হল ? আজ আবার যাব।

হাঁ।, শিকার ছেড়ো না।

ভূতীয় রাত্রে হরিদাদের সংখ্যাপ্রণ হল। লক্ষহীরাকে জিভেদ করলে, বলো তোমার কী বাসনা ?

চোখে জল ও কণ্ঠে মধু নিয়ে লক্ষহীরা বললে, কৃষ্ণদেবার বাসনা।
বলে হরিদাসের পায়ে পড়ল। অপার পাপ করেছি, আমাকে উদ্ধার কক্ষন।
হরিদাস বললে, তোমাকে উদ্ধার করব বলেই তো তিন দিন এই কাননে
থাকলাম, নইলে প্রথম দিনেই রামচন্দ্রের কারসাজির কথা টের পেয়ে পালিমে
যেতাম। বন্ধাা ভূমিতে ফ্সল ফলাব, গণিকাকে বৈষ্ণবী করব, তারই জন্তেই
আমার এই তিন রাত্রির তপস্যা। এখন থেকে তোমার নাম কৃষ্ণদাসী।
আমি তবে এখন কী করব ।

ঘরের সমস্ত দ্রব্য দান করো, আর তোমার ঘরেরও দরকার নেই, তুমি আমার ঘরে এসে থাকো। নিরস্তর নাম করো। আর তুলসীর সেবা করো।

কৃষ্ণদাসী তাই করল। সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিলিয়ে দিল। কেটে ফেলল কেশদাম। ভিথারিনি সাজল। জঙ্গলের মধ্যে হরিদাসের পর্ণকৃটিরে এসে উঠল। রাথা-শুথা ছোলা চিবিয়ে থায়, আর দিনে-রাত্রে তিন লক্ষ নাম নেয়। কোনোদিন ছোলাও জোটে না তবু উপবাসে অনিদ্রায়ও নামের সংখায় স্থালন নেই।

আর হরিদাস ?

হরিদাস তাকে ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে চাঁদপুরে চলে গিয়েছে।

চাঁদপুরে বলরাম আচার্যের অতিথি হয়েছে। বলরাম হিরণ্য ও গোবর্ধন দাদের কুলপুরোহিত। হিরণ্য ও গোবর্ধন ছই ভাই সপ্তগ্রামের জমিদার, বিরাট ধনী অথচ ধার্মিক, নামগুণগানে উৎসুক।

একদিন তারা বলরামকে বললে, হরিদাসকে নিয়ে আসুন, তার মুশে নামমাহাস্য শুনি।

বলরামের মিনতিতে রাজী হয়ে হরিদাদ জমিদার-সভায় উপস্থিত হল। নাম করলে কী হয় ?

কেউ বললে, নাম করলে পাপক্ষয় হয়। কেউ বললে, মুক্তি মেলে।

হরিদাস বললে, মুক্তি নামে কেন, নামাভাসেই পাওয়। যায়। মুক্তি বা পাপনাশ নামের আনুষঙ্গিক ফল। নামের মুখ্য ফল প্রেম। নাম করলে ক্ষয়ে ভালোবাসা আদে।

এই পণ্ডিত বলে কী ? জমিদারদের তশিলদার গোপাল চক্রবর্তী তেড়ে এল। যে মুক্তি কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে পাওয়া যায় ন তা মাত্র নামাভাগে মিলে যাবে ? হরিদাস ঠাকুর, বাজি ধরো। যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় ভাহলে তোমার নাক কেটে দেব।

হরিদাস রাজী হল। বললে, এ তো ভাই আমার মনগড়া কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা।

র্থা শাস্ত্র। চক্রবর্তী আবার তর্ক জুড়ল।

সবাই চক্রবর্তীর উপর চটে গেল। কিন্তু হরিদাসের রোষ নেই। বললে, ওঁর রুঢ়তায় আপনারা কেউ ব্যথিত হবেন না। উনি তর্কনিষ্ঠ, তর্ক তো ওঁকে করতেই হবে। किन्दु राष्ट्रित कथा जूल राउ ना ठाकूत। नाक कांग्रे यात्न।

ভক্ত তার নিন্দুককে ক্ষমা করে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তনিন্দা সইতে পারে না। তিনদিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর কুষ্ঠ হল। তার হাতের আঙ্কুল কুঁকড়ে গেল, নাক খদে পড়ল।

হিরণ্য দাদের ছেলে নেই। গোবর্ধনের একমাত্র ছেলে রখুনাথ। সেই বিরাট জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু, পনেরে। বছর বয়সে রখুনাথ হরিদাসকে প্রথম দেখেই তন্ময় হয়ে গেল। হরিদাসের প্রেহদৃষ্টিই তার মনে ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্পর্শমণি ছুইয়ে দিল। সেই কুপাতেই সে সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে পেল গৌরহরিকে।

চাঁদপুর থেকে হরিদাস শান্তিপুরে এল। মিলল অদৈতের সঙ্গে।

শান্তিপুরেও হরিদাসের আশ্রম-কৃটিরে এক রূপসী যুবতীর আবির্ভাব হল। সেও লক্ষহীরার মত এসেছে তাকে প্রলুক্ত করতে, কিন্তু হরিদাস আগের মতই নির্বিকার। তাকে দারে বসিয়ে রেখে নাম শুনিয়েছে। নামসংখ্যা সমাপ্ত হচ্ছে না বলে তাকেও তিন দিন ঘ্রিয়েছে, বলেছে, কী করব বলো, যা নিয়ম করেছি তা ছাডি কী করে ?

তখন রমণী আত্মপ্রকাশ করল। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছি।
আমি মায়া। আমার মোহিনীশক্তিতে ব্রক্ষা পর্যন্ত মুগ্ধ কিছু তোমাকে
বিচলিত করতে পারলাম না। বরং আমিই তোমার ক্ঞানমে মুগ্ধ হয়ে
গেলাম। ঠাকুর, ক্ঞানাম যে দেখি ক্ঞাপ্রেম উথলিয়ে তোলে। তুমি আমাকে
সেই ক্ঞানাম দাও, গৌর-অবতারে প্রেমবন্যায় ভেসে যাই।

ঠাকুর হরিদাস মায়ারও গুরু। মায়াকেও সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শান্তিপুর থেকে চলে এল ফুলিয়ায়। কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে।

ফুলিয়া আর শান্তিপুর তখন গোড়াই কান্দীর অধীনে আর নবদীপের শাসক চাঁদ কান্দী।

হরিদাসের তথন প্রেমোন্মাদ অবস্থা। কুটিরে বা গোফায় বসে নির্জনেই তথু আর নাম করে না, গঙ্গাতীর ধরে চলতে চলতে নাম করে। সঙ্গে সঙ্গে চলে শত শত ভক্তপ্রোত—সে আরেক গঙ্গা।

গোড়াই কাজী চঞ্চল হয়ে উঠল। যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে কেন ?

কিছ নিজে শাসন করে এমন সাহস হল না। হরিদাসের প্রভুত্ব ও

প্রতিপত্তিতে ভয় পেল। তাই মূল্কপতির কাছে গিয়ে নালিশ করল, এর একটা বিহিত করুন।

হরিদাসকে ধরে নিয়ে এস। মূলুকপতি পাইক পাঠিয়ে দিল।

হরিদাস নির্বিবাদে ধরা দিল। কৃষ্ণের প্রসাদে তার কালাস্তককেও ভয় নেই। বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। চলো মুলুকপতিকে গিয়ে দর্শন করি।

কিন্তু তকুনি-তকুনি মূলুকণতির দর্শন পাওয়া গেল না। তাই হরিদাসকে জেল-হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

কারাগারে তখন অনেক হিন্দু বন্দী। ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারার দরুন কয়েদ খাটছে। তারা হরিদাসের নাম শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি আসছেন এই কারাগারে ? তবে তো কারাগার তীর্থ হয়ে উঠবে।

কারাগারের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে হরিদাস, তুপাশে সার বেঁধে দাঁড়াল বন্দীরা। কেউ কেউ বা রক্ষকদের অনুমতি নিয়ে দাঁড়াল উঁচু জায়গায়, এখানে-ওখানে। আমাদের চোখ ভরে দেখতে দাও হরিদাসকে। ক্লশুময়-জীবিতকে।

দর্শনমাত্রই সকলের মধ্যে ক্বঞ্চক্তির সঞ্চার হয়েছে। স্বাই ভক্তিনম্র হয়ে নমস্কার করছে হরিদাসকে।

হরিদাস হাসিমুখে সবাইকে আশীর্বাদ করল: যেভাবে আছ চিরকাল সেইভাবেই থেকো।

এ আশীর্বাদ পেয়ে অনেকেই বিষণ্ণ হল। তার মানে কি এখন যেমন বন্দী আছি, চিরকাল তেমনি বন্দীই থাকব ? এ কেমনতরো আশীর্বাদ ?

তোমরা আমার আশীর্বাদের মর্ম বোঝনি। হরিদাস ব্ঝিয়ে দিল। আমি বলতে চেয়েছি, তোমাদের মনে এখন যেমন ক্লফ্রপ্রীতি ক্লফাভিম্থিতা এসেছে, সেই প্রীতি সেই প্রবণতা যেন চিরস্তন থাকে। 'বন্দী থাকো—হেন আশীর্বাদ নাহি করি। বিষয় পাসরো, অহনিশ বোল হরি।'

মূল্কপতির দরবারে হরিদাসকে হাজির করানো হল। ধর্মীয় প্রশ্নের বিচার হবে তাই অনেক গণ্যমান্তের সমাবেশ হয়েছে। আটজন কাজী আসন নিয়েছে মঞ্চে। উজির নাজির তো আছেই।

মূলুকপতি হরিদাসকে সসম্মান আসন দিল। সাদর সম্ভাষণ করে বললে, তোমার ভাই এমন তুর্মতি হল কেন ? মুসলমান হয়ে কেন তুমি হিন্দু-আঢ়ারে মন দিলে ? শোনো, তোমাকে কলমা পড়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত করতে হবে। গৌরাঙ্গ-পরিজন ৫৩

হরিদাস বললে, প্রভু, ঈশ্বর এক, শুদ্ধ ও শাশ্বত। তিনিই সকলের হাদয়ে একাসনে বিরাজ করছেন। তিনিই হিন্দুর কৃষ্ণ, মুসলমানের আল্লা। তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভজের ভগবান। হিন্দুর পূরাণে যে সার-কথা, মুসলমানের কোরানেও সেই সার-কথা। যার যেমন কৃচি সে তেমনি ভাবে তেমনি নামে ঈশ্বরকে ভাকে। নামে আলাদা ভাকে এক। ঈশ্বর আমাকে যে নাম নিতে প্রেরণা দিচ্ছেন আমি সেই নামে তাঁকে ডাকছি। কত হিন্দুও তো শ্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে ঈশ্বরকে আল্লা বলছে। তেমনি আমিও হিন্দু হয়ে ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলছি, রাম বলছি, হরি বলছি। আপনি যদি মনে করেন এতে আমার অপরাধ হচ্ছে আমাকে যথোচিত শান্তি দিন।

মূলুকপতি নরম হতে চাইলেও গোড়াই কাজী টলল না। বললে, একে যদি শাস্তি না দেন তাহলে মুসলমান সমাজে অনাচার প্রশ্রম পাবে।

মুলুকপতি কঠিন হল। বললে, স্তিট্ই তো, নিজের শাস্ত্রমতেই তোমার চলা উচিত।তুমি নিজের শাস্ত্র বলো, তোমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না।

হরিদাস বললে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে যা বলান তাই বলব, যা করান ভাই করব। এর অন্যথা হতে পারবে না।

তোমাকে হরিনাম ছাড়তে হবে।

যদি আমার শরীরকে টুকরো টুকরো কেটেও ফেলা হয় আমি হরিনাম ছাড়তে পারব না। 'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

গোড়াই কাজীর দিকে তাকাল মুলুকপতি। এখন একৈ কী শান্তি দেব বলো ?

একে বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে হবে। গর্জে উঠল গোড়াই। মেরে মেরে শেষ করে দিতে হবে। যবন হিঁহুয়ানি করলে প্রাণাস্তই তার উদ্ধারের একমাত্র পথ।

পাইকেরা দড়ি দিয়ে বাঁধল হরিদাসকে। বাজারে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে লাগল। শোকে তুঃখে ক্রোধে অভিভূত জনতা পাইকদের পায়ে পড়ে মিনতি করতে লাগল, তোমাদের টাকা দিচ্ছি, ঠাকুরকে তোমরা আত্তে আত্তে মারো, অল্ল করে মারো। তাঁর রক্তাক্ত গাত্র দেখতে পারি না।

পাইকদের প্রাণে দয়ার ছায়ামাত্র নেই। এ বাজারে জনতা ক্লিফ্ট হয় এতা ও বাজারে নিয়ে যায়। কিত্ত হরিদাস—হরিদাসের কী অবস্থা ?

হরিদাদের দেহস্মৃতি নেই, সে কৃশুনামামৃতসমুদ্রে ছুবে আছে। শত প্রহাবেও তার মুখে মালিন্য নেই, নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও সে কৃশুবিশ্রামে প্রসন্ধ-পরিপূর্ণ।

এত মারেও মরে না কে এ লোকাত্তর পুরুষ। পাইকদের কি রকম ধাঁধা লাগল। এ কোনো পীর নাকি ? নইলে মরে না কেন ? না মরলে যে আমরা মরব। মুলুকপতির আদেশ পালন করতে পারিনি বলে আমাদের প্রাণদণ্ড হবে।

অত্যাচারীদের ছঃখেই ছঃখিত হরিদাস। আমি বেঁচে থাকলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় তবে আমি মরি।

কৃষ্ণধ্যানে যোগমগ্ন হল হরিদাস। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।
মৃতজ্ঞানে নিশ্চিন্ত পাইকেরা হরিদাসকে মূলুকপতির দরজায় এনে ফেলে
দিল।

মুলুকপতিও দেখল, মরে গেছে। বললে, একে তবে মাটি দাও।

গোডাই আপত্তি করে উঠল। ওকে কবর দিলে তো ও তরে যাবে। ওর মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দাও। যাতে চিরকাল ও তৃঃখ পায়। চিরকাল তুর্গতিতে থাকে।

পাইকেরা ধরাধরি করে হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল।

ভাসতে ভাসতে অবশেষে তীরে এসে উঠল হরিদাস। ছুটল ফুলিয়ার দিকে। মুখে শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

দেশময় সাড়া পড়ে গেল। মরা হরিদাস বেঁচে উঠেছে। যে নামের সে আশ্রেয় করেছিল সেই নামই ভাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ষয়ং মুলুকপতি এসে পায়ে পড়ল। আমাদের সকল অপরাধ মার্জন। করুন। আপনাকে কেউ চিনতে পারিনি। আপনি যেখানে খুশি সেখানে যান, যা খুশি নাম করুন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

হরিদাস গোফায় বসে কৃষ্ণকীর্তন শুরু করল।

সেই গোফায় কোন্ দ্র বিবরে এক বিষধর সাপ ছিল। হরিদাসের কাছে যারা আদে তারা বিষের জালায় ছটফট করে। কী ব্যাপার ই হিদিদের জাশ্রমে এই জালা কেন ?

হরিদাস বলে, কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ফুলিয়ার বেদের। এসে বললে, গোফার নিচে এক মহানাগ বাস করছে। তার বিষেই এই দাহ।

আপনি এ গোফা ছেড়ে অন্যত্ত্ত চলুন। ভক্তদল হরিদাসকে অনুনয় করল।
আমাদের এখানে আসতে আতঙ্ক হচ্ছে। তারপর বিষের জ্বালায় আমরা
বসতে পার্চি না।

অলক্ষিত সাপকে সম্বোধন করে হরিদাস বললে, যদি কোনো মহাশন্ন এখানে সর্পরূপে থেকে থাকেন তিনি দয়া করে কালকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করুন, নয়তো ভক্তকট্ট পরিহার করতে আমি নিজেই এ গোফা ছেড়ে যাব।

সন্ধ্যাকালে সকলে দেখল এক প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এসেছে গর্ভ থেকে। পীতে-নীলে শুক্তে মহা-ভয়ঙ্কর পরম সুন্দর সাপ, মাথায় মহামণি, ধীরে ধীরে চলে গেল অন্যত্ত।

হরিদাসের দৃষ্টিতে অবিভা-বন্ধন দূর হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ভাপ-দাহ।

অদৈতের মতো নবদ্বীপে গৌরজন্ম জানতে পারল হরিদাস। এত দিন নির্জনে সাধন করছিল, এখন গৌরাঙ্গের আনন্দের হাটে এসে বেসাতি নিয়ে বসল।

গৌরাঙ্গ সাতপ্রহর ধরে ভাবে স্থাবিষ্ট থেকে সর্বাবতার মূর্তি দেখালেন।
হরিদাসকে ডেকে বললেন, বাইশ বাজারে ওরা যথন তোমাকে বেজ
মারছিল তখন তুমি আমাকে মরণ করেছিলে। তাই একটা ঘা-ও তোমার
পিঠে পড়তে দিইনি. সমস্তই আমি নিজে পিঠ পেতে নিয়েছি। এই দেখ চিহ্ন।
প্রভূ শ্রী-অঙ্গ মুক্ত করে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন। বললেন, হরিদাস, আমার
দেহের চেয়ে তোমার দেহ অনেক বড়। আমার প্রকাশে যদিও বা কিছু দেরি
হত, তোমার কফ্ট সইতে না পেরেই আমি তাড়াভাড়ি চলে এলাম।

জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভূবনে॥

কারুণ্যপূর্ণ কথা শুনে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল হরিদাস।

নবদ্বীপের চাঁদ কাজী নগরকীর্তন বন্ধ করার ছকুম জারি করল। বৈষ্ণবদের মূদক্ষ মন্দিরা ভেঙে ফেলল। ফের যদি চেঁচাও জাত মারব। এই কথা শুনে প্রভু কন্দাবতার হয়ে উঠলেন। বজ্ঞন দে গর্জন করলেন, ছরিদাস, নিত্যানন্দ, চলো, দ সন্ধ্যায় নবদীপে কীর্তন করে বেড়াব, দেখি কার সাধ্য বাধা দেয় হাজার হাজার প্রদীপ জালো, সহস্র কঠে তোলো ছরিধনি।

নগরকীর্তনের বিরাট দল নিয়ে বেরুলেন গৌরহরি। সর্বাত্রে অদ্বৈত, তারপর হরিদাস, তারপরে শ্রীবাস পণ্ডিত। পশ্চাতে মহাপ্রভু, সঙ্গে নিত্যানন্দ আর গদাধর।

কাজী ভয় পেয়ে পালাল অন্তঃপুরে।

কাজীকে দমন করতে এসেছিলেন প্রভু, উদ্ধার করে গেলেন। হকুম ৰাতিল হয়ে গেল।

নবদ্বীপে পৌরহরির প্রতিটি লীলায় সহায়-সহচর হরিদাস।

যখন গৌরহরি নীলাচলে যাচ্ছেন, হরিদাস জিজ্ঞেস করল, আমার কি গতি হবে ?

তোমার জন্যে আমি নীলাচলচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করব। বললেন গৌরহরি, তোমাকে নিয়ে যাব নীলাচল।

যখন দাক্ষিণাত্য জয় করে প্রভু ঐক্যেত্তে ফিরলেন, গৌড়ীয় ভজেরা নীলাচলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।•

হরিদাস অবৈতকে জিজেস করলে, আমি কি যেতে পারি ?
ভূমি নিশ্চয়ই যাবে। ভোমাকে না দেখলে প্রভূ ছৃঃখিত হবেন।
আমামি শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাব না। দূর থেকে প্রভূর চরণ দর্শন করব।
দূর থেকে কেন ?

আমি যে নীচ জাতি। আমার স্পর্শে ক্ষেত্রবাসী মহাত্মাদের শরীর অপবিত্র হবে।

সে সকল কথা প্রভু জানেন। তুমি চলো।

হরিদাস এসেছে তবু দলের মধ্যে নেই, মহাপ্রস্কু উদাসীন হয়ে রইলেন।

বখন শুনলেন তার দৈন্যের কথা, ছঃথের কথা, ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন তার

সন্ধানে। কাশী মিশ্রকে ডেকে গন্তীরার কাছে এক নির্জন উদ্যানে একটি

কৃটিরে হরিদাসের থাকবার জায়গা ঠিক করলেন। এখন কোথায় হরিদাস !
ভাকে পাই কোথায় ! খুঁজি কোথায় !

শবের একধারে বদে উচ্চে নাম-কীর্তন করছে—এ তো হরিদাস।

প্রভূ তার কাছে যেতেই হরিদাস তাঁর পায়ের উপর পড়ন। প্রভূ তাকে বুকে ভূলে নিলেন।

হরিদাস বললে, আমাকে ছাড়ো, আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি নীচ, অস্পুশ্য, নরাধম।

তুমি ভাগবতোত্তম। তোমাকে স্পর্শ করি নিজে পবিত্র হতে। প্রভু প্রেমভরে হরিদাসকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

আত্মন্তুতি শুনে হরিদাস কানে আঙুল দিল।

চলো তোমার জন্যে বাসা ঠিক করেছি। রোজ আমি ওখানে গিম্নে তোমার সঙ্গে মিলব। গোবিন্দ তোমার জন্যে প্রসাদান্ন নিমে আসবে। তুমি মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করবে আর নামসংকীর্তন করবে।

रतिनारमत रारे आवामञ्चर मिक्रवकूल।

আমার একটি শুধু বাসনা। হরিদাস বললে, আমার মনে হচ্ছে তুমি
শিগগিরই লীলা সম্বরণ করবে। আমাকে শুধু এই কুপা কর, যেন তোমার
অপ্রকট হবার আগেই আমার দেহপাত হয়। হাদয়ে তোমার চরণকমল
ধরতে ধরতে, চোখে তোমার মুখখানি দেখতে দেখতে আর মুখে তোমার
নাম বলতে বলতে আমার যেন প্রাণ যায়।

প্রভূ বললেন, হরিদাস, তোমার কোনো প্রার্থনাই কৃষ্ণ অপূর্ণ রাখবেন না। কিন্তু আমার যা সুখ সব তো তোমাকে নিয়ে। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কী করে ?

একটা পিপীলিকা চলে গেলে পৃথিবীর কোনো হানি হয় না। আমার মত কুদ্র জীবাধমের অভাবেও তোমার লীলায় কোনো ক্রটি হবে না।

সিদ্ধ-বকুলের অঙ্গনতলে প্রভূ কীর্তন আরম্ভ করলেন।

অনার্ত স্থানে রোদ-র্ষ্টি সহ্থ করে হরিদাস দিবানিশি নাম করে, তার কট্ট সইতে পারেন না গৌরহরি। হরিদাস তো গৃহবাসী হবে না, তাই তাকে কী করে আচ্ছাদন দেওয়া যায়, কী করে রোদ-র্ফ্টির হাত থেকে বাঁচানো যায়, উপায় খুঁজতে লাগলেন। একদিন জগয়াথের দম্ভকাঠ এনে নিজের হাতে পুঁতে দিলেন। সেই বকুল গাছের প্রসাদী দাঁতনই শাখা-পত্র-পল্লবে উচ্ছুসিত হয়ে উঠল। ছায়া আর আচ্ছাদন ত্বই-ই পেয়ে গেল হরিদাস।

হরিদাস প্রভূকে কাছে বসতে বললে। প্রভূ বসলেন সন্নিহিত হল্প।

প্রভুর তুখানি চরণ বুকের মধ্যে টেনে নিল হরিদাস, নিষ্পালক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, বললে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ ছেডে দিল।

সারা জীবন হরে-কৃষ্ণ বলে প্রাণ ছাডবার সময় গৌরাঙ্গের নাম করলে। হরে-কৃষ্ণই সাধন, আর চৈতন্য-চরণই সাধ্য।

নাম-সাধনের ফলে অন্তিমে পাওয়া যাবে গৌরাঙ্গকে।

#### n 😉 n

# শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীবাসের জন্ম শ্রীহট্টে, ব্রাহ্মণ বংশে। বাপের নাম জলধর পণ্ডিত। নবদ্বীপে এদে বাডি করে। বাডি করে কুমারহট্টেও। কিছু নিয়ত বাসন্থান নবদ্বীপ।

শ্রীবাসেরা চার ভাই। শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি।

ছেলেবেলায় খুব তুরস্ত ছিল শ্রীবাস, প্রায় উদ্ধতের শিরোমণি। কিছু যখন তার ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখল কে একটা লোক কী পড়ছে, আর কতগুলি মানুষ গোল হয়ে বসে তাই শুনছে।

কী হচ্ছে রে ওখানে ?

গল্প পড়ছে। পুরাণের গল্প।

কে পড়ছে ?

দেবানন্দ পণ্ডিত।

যাই শুনি গে। গল্প যখন, ভালো লাগতে পারে।

জনতার এক পাশে শাস্ত হয়ে বসল শ্রীবাস। একটু শুনেই বুঝে নিল দেবানন্দ ঠাকুর ভাগবত পড়ছে। বলছে প্রহ্লাদের কাহিনী। নিতান্ত গল্লই বলছে দেবানন্দ। প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলছে না, বলছে না শরণাগতির কথা। কী বলিষ্ঠ বিশ্বাসে ক্ষেত্র কাছে সর্বসমর্পণ করে দিয়েছে সে কথার ব্যাখ্যা কই।

এ কী রকম পাঠ ? তাধু অন্বয় আর অনুবাদ. লেখমানে ভক্তিত ক্রোকত্ত

নেই। তবু প্রহলাদচরিত্রে ভক্তি কল্পনা করে নিতে বাধল না শ্রীবাসের, নিজের থেকেই প্রেমাকুল হয়ে কাঁদতে বসল।

এ জ্ঞাল জুটল কোখেকে? পাঠ শুনতে ৰসে কাঁদে! আর-আর পড়ুয়ারা শ্রীবাসকে হাত ধরে টেনে সভার বার করে দিল।

দেবানন্দ এতটুকু প্রতিবাদ করল না।

অবৈত প্রভু নবন্ধীপে বাস করতে এসেছে কিন্তু তার সময়ের বেশির ভাগই কাটে শ্রীবাসের বাড়িতে। অবৈত যখন টোল খুলল তখন শ্রীবাসই তার মনোযোগী ছাত্র।

সমাজের গুরবস্থা দেখে অদ্বৈত আর প্রীবাস গুজনেই খুব বিমর্ষ—শোধন-সাধন করতে যদি কোনো অবতারপুরুষ আসতেন!

গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথিতে চন্দ্রগ্রহণের মূহুর্তে শ্রীবাস হঠাৎ উল্লাস করে উঠল। কীহল, কীহল ! কীহল কে জানে। মনে হচ্ছে কে যেন এসেছে।

জগল্লাথ আর শ্রীবাস প্রতিবেশী, তুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তাই
নিমাইয়ের জন্মকালে মঙ্গলকর্মে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীর ডাক পড়ল।
শ্রীবাসও সাহায্য করল জগল্লাথকে। মালিনীর মধ্যে জ্বাগল বাংসল্যভাব
আর শ্রীবাসের মধ্যে শুধু দাস্যভাবে সেবাবাসনা।

কিন্তু নিমাই যত বড় হয়ে উঠছে ততই উদ্ধতের চ্ডামণি হচ্ছে। রূপেভগে ভুবনমোহন হয়ে এ তার কী কঠিন আচরণ! সর্বন্ধণ কেবল
পুঁথি হাতে করেই রয়েছে, মুখে একটুও ক্লফকথা নেই। নেই ভক্তির
আর্তি।।

অথচ শ্রীবাসেরা চার ভাই কতদিন ধরে রুদ্ধগৃহে উচ্চনাদে কীর্তন করছে—ভগবানের আবির্ভাবের আশ্বাসে। এ নিয়ে পাষণ্ডীদের কাছে কত লাঞ্চনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাদের, কত বা বক্র পরিহাস। আন্তে আন্তে কীর্তন করা যায় না ? এত চেঁচাবার কী দরকার ? আর পাগলের মত নাচতে হবে এই বা কোন্ শাল্পে লিখেছে ? কেউ বলছে, বেটাদের যর ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দাও, কেউ বলছে তাড়িয়ে দাও নবদ্বীপ থেকে। তিবু সব তারা সহু করেছে ক্ষা-আবির্ভাবের মুহূর্ত গুনে-গুনে। জগয়াথের যরে এক অধিতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও তার এ কী বিমুধ ব্যবহার ! সেও কিনা বিদ্যারসেই মন্ত !

আহা নিমাই পণ্ডিত যদি বৈশ্বব হত কত সুখের হত! শুকনো ভালে ফুল ফুটত। মরা নদী উজান বইত। মুখে-মুখে জেগে উঠত হরিনাম।

একদিন পথের উপর নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। হাতে তেমনি পুঁথি। বিভার ঝুড়ি।

উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায় ? শ্রীবাদ গর্জন করে উঠল।
নিমাই বিনয়ে নমস্কার করে পদ্মনেত্রে তাকিয়ে রইল।
রাত্রি-দিন কী অত পড়ছ-পড়াচছ ? পুঁথির মধ্যে আছে কী ?
নিমাই যেন নিজেও জানে না কী আছে।

লোকে পড়ে কেন ? বললে, আবার শ্রীবাস, শুধু একটি কথা স্থানবার স্বান্ধে, তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি। শোনো, গস্তার মুখে উপদেশ করল শ্রীবাস, অনেক তো পড়লে, এখন একটু কৃষ্ণভন্তন করো।

আপনাদের কুপায় তাও একদিন হতে পারে।

গয়া থেকে ফিরে আসার পরেই নিমাইয়ের মধ্যে প্রেমবিকার জাগল।
শচীমাতা ভাবলেন, নিমাইয়ের বায়ুব্যাধি হয়েছে, বললেন, চিকিৎসক ভাকো,
আমার নিমাইয়ের উন্মাদ-বায়ু ভালো করে দিক।

শ্ৰীবাস দেখতে এল।

আশ্চর্য, শ্রীবাসকে স্বাভাবিক অনুরাগে নমস্কার করল নিমাই। ভক্ত দেখে তার ভক্তিভাব আরো বেড়ে গেল। মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

একে বায়ুরোগ কে বলে ? এীবাস বললে, এ মহাভক্তিযোগ।

বাহজান ফিরে পেয়ে নিমাই জিজ্ঞেস করলে, তোমার কী মনে হয় ? ৰায়ুরোগ ? এ আমার একটা বাই ?

শ্রীবাস বললে, তোমার উপরে শ্রীক্বঞ্চের অনুগ্রহ হয়েছে, তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগ দেখতে পাচিছ। এরকম বাই যদি আমার হত! 'তোমার থেমন বাই তাই আমি চাই।'

নিমাই গন্তীর হয়ে বললে, তুমিও যদি বায়ুরোগ বলতে তাহলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরতাম।

কিন্তু শচীমাতার বায়ুজ্ঞান দূর হলেও ভাবনা দূর হয় না। নিমাইকে তিনি বেঁধেই রাখতে চান, আগে ভয় ছিল মাটিতে কেবল আছাড় খায়, এখন ভয় হল, উদাসীন হয়ে না বেরিয়ে যায় ঘর হেড়ে।

(महे (शंक श्रीताप्रत कामान नियांनेत्र ---

চলল পুরো এক বছর।

বহিমুখিদের বাইরে রাখবার জন্যে দ্বারে কণাট দিয়ে কীর্তন হয়। তাতে পাষগুীরা জ্বলে-পুড়ে মরে, ভাবে শ্রীবাসকে কী করে জন্ধ করবে।

গোপাল চাপাল সেই পাষগুাদের প্রধান। যেমন বাচাল তেমনি: হুমু্খ। বিভার ঔদ্ধত্যে বেশি বকবক করত বলেই সবাই চাপাল বলত।

সে একদিন শ্রীবাদের রুদ্ধ দ্বারের পাশে মদের ভাত্ত রেখে গেল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দেখল ভক্তবিদ্বেষের বিষ কতদূর ছড়িয়েছে। মদের ভাগু রেখে বোঝাতে চাইছে শ্রীবাস মদ খায়।

শ্রীবাস শিষ্টজনদের ডেকে এনে দেখাল।

বিষের ক্রিয়া দেখতে দেখতে চাপাল গোপালের দেহে প্রকট হল কুষ্ঠরূপে।

নীলাচল থেকে মহাপ্রভূ যথন নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে এলেন তখন চাপাল গোপাল তাঁর পায়ে পডল।

গৌরহরি বললেন, শ্রীবাসের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও, তিনিই তোমার। ভক্তবিদ্বের পাপ মোচন করবেন।

শ্রীবাসের শরণ নিল গোপাল। শ্রীবাসের রূপায় নিরাময় হয়ে গেল।

কিন্তু এখন যে শুনছি নবাবের লোক শ্রীবাসকে বেঁধে নিতে আসছে। পাষণ্ডীর দল নালিশ করেছে শ্রীবাসের বিরুদ্ধে। তার কীর্তনের আলায় আমরা টিকতে পারছি না।

নবাবের নৌকো এসে পডল বলে।

শ্রীবাস ভয় পেল। কিছু গোবিন্দমরণ সমস্ত ভয়ের উপর। ক্ষচক্র নিজে উপস্থিত থাকতে তার ভয় কিসের ?

বিশ্বস্তব প্রভূ নগরে একা-একা ঘূরে বেড়ায়। নিরস্ত্র ও নিঃসঙ্গ। কই নবাবের নৌকো, নবাবের রাজশক্তি!

শ্রীবাসের বাড়ি গিয়ে দেখল শ্রীবাস ঘরে দরজা দিয়ে নৃসিংহদেবের পুজো করছে।

কার পূজো করছিস ? কার ধ্যান ? বন্ধ দরজায় লাথি মারতে লাগল নিমাই: যার পূজো করছিস চেয়ে দেখ সেই তোর সামনে বসে আছে।

শ্রীবাস চেয়ে দেখল ঘরে দরজা নেই, বীরাসনে বিশ্বস্তর চার হাতে শক্ষ-চক্র-গদা-গল্প ধরে বসে আছে। বলছে, ভোর ভয় নেই, যদি নবাবেরু নোকো আসে, আমি তাতে আগে গিয়ে চড়ব, সকলের আগে নবাবকে দিয়ে ক্লফ বলাব। যদি মন্ত হস্তিও নিয়ে আসে দেখবি সেও ক্লফ বলবে। আমাকে ভাখ, আমাকে দেখে নির্ভ<sup>িত্</sup>।

শ্রীবাসের গৃহেই গৌরাঙ্গের অভিষেক হল। ঘরের সকলেই প্রাণ ঢেলে সেবা-পৃজার কাজ করতে লাগল। ঐ পরিচারিকার নাম কী ?

ছ:থী। ওকে সবাই হ:থী বলে ডাকে।

আজ থেকে ওর নাম সুথী হয়ে গেল। বললেন গৌরহরি, ওকে সবাই সুথী ৰলে ডেকো। শ্রমনিষ্ঠাতেই ওর অনন্ত ভক্তি। ও ভক্তিতেই আনন্দিতা।

কিছ সেদিন কীর্তনে উল্লাস আসছে না কেন ? মহাপ্রভু উন্মনা হয়ে। উঠলেন। ৰললেন, নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে এখানে।

অন্তরে ভক্তি নেই, তথু কৌতৃহলে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। পাছে ধরা পড়ে তাই এককোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে লুকিয়ে।

খুঁজে বার করে নিতে দেরি হল না।

সে আর কেউ নয়, শ্রীবাসের শাশুড়ী। শাশুড়ী বলে তার মার্জনা নেই। তাকে সভাস্থল থেকে বার করে দেওয়া হল।

निমেষে জমে উঠল কীর্তন।

কিন্তু সেদিন প্রভূর কীর্তনের মধ্যেই শ্রীবাসের ছেলেটি মারা গেল।

শ্রীবাস পরিজনদের বললে, কান্নাকাটি কোরো না। কোলাহল শুনলে প্রভুর নৃত্য-সূথে ভঙ্গ হবে। আর ষয়ং প্রভু যেখানে নৃত্য করছেন সেখানে মৃত্যু কোথায় ?

হঠাৎ প্রস্থ শ্রীবাসকে জিজেস করলেন, ভোমার ঘরে কি কোনো হু:খ উপস্থিত হয়েছে !

প্রভু, শ্রীবাদের শিশুপুত্রটি মারা গেছে। বললে এক ভক্ত, তোমার স্মানন্দভঙ্গের ভয়ে শ্রীবাস ভোমাকে এতক্ষণ বলেনি।

প্রস্থাক্ত কেনে। দেখ দেখ শ্রীবাসের ভক্তি দেখ। আমার প্রতি প্রেমে দে পুরশোক পর্যন্ত ভূলে আছে।

্তখন প্রভূ মৃত শিশুকে প্রশ্ন করলেন, শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন !

মৃত শিশু কথা কয়ে উঠল। বলল, কে কার পিতা, কে কার পুর। যতদিন নির্বন্ধ ছিল পশুতের ঘরে খেলা করে গেলাম। এখন আবার অন্ত ব্বরে ডাক পড়েছে, চলেছি সেখানে। তুমিই সমস্ত খেলার মালিক। আবার তুমিই পিতা, তুমিই পুর, তুমিই সমস্ত পরিবার-পরিজন।

শ্রীবাসকে সান্ত্রনা দিলেন প্রভূ। বললেন, তুমি পুত্রহারা হওনি। আজ থেকে আমি, আর নিত্যানন্দই তোমার তুই পুত্র। এক পুত্র হারিয়ে তুমি তুই পুত্র পেলে।

একদিন কীর্তনের সময় নিবিড় মেঘ করে এল। সবাই ভাবল অঙ্গন বৃঝি বৃষ্টিতে ভেসে যাবে, কীর্তন আর হতে পাবে না।

প্রভূ একবার গগন-অঙ্গন নিরীক্ষণ করলেন। মেঘ কেটে গেল। রুষ্টি ব্যরল না।

দেদিন শ্রীবাসকে বললেন, শ্রীবাস, রুহৎ সহত্রনাম পড়ো।

শুনতে শুনতে প্রভুর নৃসিংহ-আবেশ হল। গদা হাতে নিম্নে পাষগুদলন করতে নগরে ধাবিত হলেন। লোকজন ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল।

লোকভয় দেখে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন প্রভূ। শ্রীবাসের ঘরে ফিরে এসে গদা ফেলে দিলেন। বললেন, পথের মানুষকে অকারণে ভয় পাইয়ে উদ্বিধ করেছি। শ্রীবাস, আমার অপরাধ হয়েছে।

শ্রীবাস বললে, তোমার আবার অপরাধ কী। নৃসিংহের ভাবে তোমাকে যে দেখেছে সেই উদ্বার পেয়েছে। তোমার রুদ্রমূতি তাই মঙ্গলের হেতু। তুমি মারতে আসছ এই বলে তোমার যে নাম করেছে তাতেই তার পাপক্ষয় হয়ে গেছে। সূতরাং তোমার কৃষ্ঠিত হবার কারণ নেই।

দেবানৰ পণ্ডিতকে একদিন তিরস্কার করলেন গৌরহরি।

তুমি না আমার শ্রীবাসকে একদিন সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ভাগবত শুনতে শুনতে সে কৃষ্ণপ্রেমে কেঁদেছিল এই অপরাধে?

प्तिरान्य हूप करत्र त्रहेन।

ভাগবত গড়ানো তাহলে ছেড়ে দাও। প্রেমভন্তিই তো ভাগবত। তাহলে কী সুখে তুমি শ্রম করছ । যদি ভাগবতে প্রেমেরই দেখা না গেলে তবে কিসে, কোথায় তোমার সস্তোষ ।

দেবানক ভাগ্যবান, প্রতিবাদ করল না। নম্রশিরে দণ্ড শ্বীকার করে নিল। যে প্রভুর দণ্ড নিতে জানে সে অনায়াসে ভক্ত হয়ে ওঠে। এ যবন কে ?

এ আমার দরজি! বললে শ্রীবাস।

আমার ভক্তের দরজি ? গৌরহরি সে যবন-দরজিকেও কুণা কর্লেন।

কিন্তু তাই বলে তুমি ঐ মাতালটার ঘরে যেতে পারবে না। শ্রীবাদ ভাবাবিষ্ট গৌরাদ্ধকে বাধা দিল।

প্রভূ বললেন, আমার বেলায়ও কি বিধিনিষেধ খাটবে ? আমি যাব। কিন্তু আমিও বলছি, তুমি যদি ঐ মাতালের বাড়িতে যাও আমি গঙ্গায় ভূবে মরব।

মাতাল তো ভক্তিহীন আর শ্রীবাস তো ভক্ত। ভক্তের সংকল্প প্রভূ লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

যা বলেছ, তোমার বাক্য মিথ্যে করতে পারি না। প্রভূ হার স্বীকার করে অন্য পথে পা বাড়ালেন।

সন্ন্যাসের আগে শ্রীবাসকে বললেন, কুমারহট্টে গিয়ে বাস করো।
দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচলে ফিরলে প্রভূদর্শনে গেল শ্রীবাস, সঙ্গে তার
তিন ভাই। প্রভূবললেন, আমি তোমাদের চার ভাইয়ের মূল্যক্রীত।

তুমি বিপরীত বললে। তোমার কুপাম্ল্যে আমরাই তোমার কাছে বিক্রীত হয়েছি।

নীলাচলে প্রভ্র নাচ দেখছেন প্রতাপরুদ্র, পাশে তাঁর মহাপাত্ত ছরিচন্দন। কিন্তু সামনে শ্রীবাস দাঁড়িয়ে আছে বলে দর্শনে ব্যাঘাত হচ্ছে। ছরিচন্দন বারে বারে শ্রীবাসকে ঠেলছে, একপাশে সরে দাঁড়াবার জন্যে। তন্ময়তার জন্যে শ্রীবাস প্রথমটা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু শেষবার ধাকাটা একটু জোরালো হল দেখে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল।

হরিচশন কথে দাঁডাল।

প্রতাপরুদ্র তাকে নিরন্ত করলেন। বললেন, তোমার মহাভাগ্য, তুফি ভক্ত শ্রীবাসের হস্তস্পর্শ পেলে। তোমার নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। আমার ভাগ্যে নেই আমি পেলাম না।

প্রতি বংসরই নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে শ্রীবাস। কোনো কোনো বার মালিনীকে সঙ্গে নেয়। মালিনীও বাংসল্যভাবে নানা ব্যঞ্জন রালা করে খাওয়ায় প্রভুকে।

প্রভুর নিজের মাকে মনে পড়ে যায়।

বললেন শ্রীবাস, জগন্নাথের এই প্রসাদী বস্ত্রখানা ভূমি আমার মাকে দিও। তাঁর সেবা ছেড়ে আমি যে সন্নাস করেছি আমার সেই অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিও। তাঁকে বোলো আমি নিত্য তাঁর গৃহে যাই, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসি। একবার সব ফুরিয়ে ফেলি, আবার সব ভরে দিই। ভূমি বললেই মার বিশ্বাস হবে।

অদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীবাসও জুটল মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে শুব করতে। যে একান্তে থাকতে চায় তাকে সকলের সামনে টেনে আনো কেন ? মহাপ্রভু আপত্তি করলেন।

শ্রীবাস বললে, সূর্য একবার উঠে পড়লে তাকে কি আর গোপন করা চলে? ঐ দেখ হরিধ্বনি করে জনতা আসছে তোমার চরণদর্শনে। বলো আমি হাত দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখি!

শান্তিপুরে : এসেছিলেন গৌরহরি, সেখান থেকে গিয়েছেন কুমারহটে, শ্রীবাসের বাড়িতে। শ্রীবাসের তখন দারুণ ছর্দিন, তেল দীপের তলায় এসে ঠেকেছে।

ঘর থেকে তো কোথাও বেরোও না দেখছি, শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞেদ করলেন, তাহলে চালাও কী করে ?

প্রভূ, কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করতে ইচ্ছে করে না।

তোমার এত বড় পরিবার, উপযুক্ত উপার্জন না করলে নির্বাহ করবে কী করে ?

অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করো।
পারব না।

ভিক্ষেও করবে না সন্ন্যাসও করবে না তবে এই পরিবার পোষণ হবে কী করে ? তোমার ঘরে এনে কাউকে তো কিছু দিয়ে যেতেও দেখলাম না। তবে তুমি কী করে চালাবে আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

শ্রীবাস হু হাতে তালি দিয়ে উঠল—এক, হুই, তিন তালি। বললে, এই এক, হুই, তিন তালি দিয়ে চুপ করে যাব।

তার অর্থ কী ?

তার অর্থ তিন দিন উপবাস করব আর তিন দিন উপবাসের পরও যদি আহার না জোটে গলায় কলসী বেঁধে গলায় ভূবব। কী ? আমার ভক্ত শ্রীবাস অন্নের ছ:খে উপবাস করে থাকবে ?
গৌরহরি হুলার ছাড়লেন: যদি শক্ষীও ভিক্ষে করে, আমার ভক্তের গৃহে
দারিদ্রা থাকবে না। গীতায় কী বলেছি তোমার মনে নেই ? যে অনন্যমনা
হয়ে শুধু আমাকেই উপাসনা করে, সর্বভাবে আমাতেই আসক্ত থাকে তার
যোগক্ষেম আমি বহন করি।

বে বে জনে চিস্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেই মুই মাথায় বহিয়া।
যেই মোরে চিস্তে নাহি যায় কারে। দারে।
আপনি আসিয়া সর্বসিদ্ধি মেলে তারে।

বেশ, তুমি তোমার ঘরেই বসে থাকো, শ্রীবাসকে আশ্বাস দিলেন প্রভূ, সমস্ত আপনা-আপনিই চলে আসবে।

প্রীরামকে ডেকে বললেন, ঈশ্বরবৃদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের সেবা করবে।

বীরাম প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করল।

গৌরাঙ্গের তিরোভাবের পরেও শ্রীবাস বেঁচে ছিল, কিছু কোথায়, কত দিন, কেউ দ্বানে না।

### ত্ৰই গদাধর

#### 191

### গদাধর পণ্ডিত

চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে মাধব মিশ্রের বাড়ি। তার স্ত্রী রত্নাবতী। তাদের ফুই ছেলে—বাণীনাথ আর গদাধর।

মাধৰ বেলেটি ছেড়ে চলে আসে নবদ্বীপে। আর নবদ্বীপেই গদাধরের জন্ম। গদাধর আশৈশব নিমাইয়ের সঙ্গী।

ছুইন্ধনে একসঙ্গে পড়াশোনা করে, ন্যায়চর্চা করে। একসঙ্গেই অবৈতের ৰাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

একদিন পধের উপর গদাধরকে ধরল নিমাই।

ন্যায় পড়ে থ্ব ভো পণ্ডিত হয়ে উঠেছ, নিমাই বললে, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তর্কে পরাজুখ নয় গদাধর। বললে, বলো। মুক্তির লক্ষণ কী ?

শাস্ত্রগত অর্থ জানা যা আছে, বললে গদাধর।

निमारे रलाल, ठिक रल ना।

এই দৃষ্টির অল্পতা।

আত্যন্তিক-তৃ:খ-নির্তিই মুক্তি। গদাধর আবার ব্যাখ্যা করল।

নিমাই সে ব্যাখ্যাও খণ্ডন করে দিল। বললে, এখন বাড়ি যাও, পরে বৃঝবে।
কিন্তু গদাধর এ কিছুতেই বৃঝে উঠতে পারে না নিমাইয়ের প্রতি অদ্বৈতের
স্মেহ কেন বন্দনার চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। তার প্রতি দশ্বর পুরীই বা কেন
এত সশ্রদ্ধ! নিমাইয়ের বিভাবৃদ্ধি বেশি এ কে না স্বীকার করবে, কিন্তু এরা
যেন আরো কী অতিরিক্ত দেখেছে ওর মধ্যে। কই গদাধর তো কিছু বোঝে
না। পড়ায়-খেলায় সব সময়ে সে নিমাইয়ের কাছাকাছি আছে বলেই বৃঝি

নিমাই গয়া থেকে ফিরে একেবারে এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীবাসের বাড়িতে ফুল তুলছে গদাধর। সাজি হাতে শ্রীমান পণ্ডিতও এসেছে, তার সমস্ত মুখে হাসির ফুল ফোটানো।

এত হাসি কেন ? শ্রীবাস জিজ্ঞেস করল।

কাল নিমাই গয়া থেকে ফিরেছে। শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই উদ্ধত নিমাই কেমন করুণ, কোমল বিনম্ভ হয়ে গিয়েছে। আনন্দে কেবল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। দেখে আর তাকে মানুষ বলে বোধ হচ্ছে না।

বলো কী ? আমাদের মনস্কামনা তাহলে সিদ্ধ হল ?

আজ প্রাতে আমাকে, তোমাকে আর সদাশিবকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে যেতে বলেছে। তার মনে কী ত্বংথ তা সে ব্যক্ত করবে। ফুল তুলেই যাব সেখানে। তুমিও চলো।

কই গদাধরকে তো নিমাই যেতে বলেনি।

তাই বলে সে কি যাবে না ? দেখবে না নিমাইকে ? শুনবে না তার কী ছঃখ ?

গদাধর গেল বটে কিছু শুক্লাম্বরের ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রইল।
অঙ্গলনে ভক্তসমাবেশে যে তার নিমন্ত্রণ নেই।

দীর্ঘকায় সবল-সুন্দর পুরুষ নিমাই এসে দাঁড়াল অঙ্গনে। বন্ধুদের দেখে হাতসর্বস্থের মত কেঁদে উঠল: আমার কৃষ্ণ কোথায় কোন্ দিকে গেল ? এই তো আমার কাছে ছিল কিছু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কোথায় লুকোল?

সে কী আতি ! সে কী অশ্রু !

মূছিত হয়ে পড়ল নিমাই ।

মূছাভঙ্গের পর নিমাই শুনতে পেল ঘরের মধ্যে বসে কে কাঁদছে ।

ঘরের মধ্যে কে ? উতলা হয়ে জিজ্ঞেদ করল নিমাই ।

শুক্লাম্বর বললে, তোমার গদাধর ।

শুধু গদাধর নয়, তোমার গদাধর। বাল্যকাল থেকেই সে নিমাইয়েক্স পিছে-পিছে ছায়ার মত ফিরছে, বাল্যকাল থেকেই তার সংসার-বিরক্তি।

গদাধরকে ডাকল নিমাই। বললে, গদাধর, বাল্যকাল থেকেই তুমি কৃষ্ণ-ভজন করছ, কিন্তু আমার—আমার কী হল ? শুধু র্থা-রসে আমার জীবন গেল। আমি কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আমার নিজের দোষে সে অম্ল্যানিধিকে হারিয়ে ফেলেছি। বলো কোথায় গেলে তাকে খুঁজে পাব ?

নিমাই আবার মৃত্তিত হয়ে পড়ল।

আবেক দিন গদাধরকে নিরালায় পেয়ে নিমাই ব্যাকুল কঠে জিজেন করল, আমার কৃষ্ণ কোথায় ?

গদাধর বললে, তোমার কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

ছই হাতের নথে নিমাই তার বুক চিরতে লাগল। গদাধর তার উপর বাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত করল। শচীমাতা ছুটে এলেন। গদাধর নিমাইকে রক্ষা করেছে দেখে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। বললেন, গদাধর, ভুমি নিমাইয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকো, ও যেন কোনো ব্যথা না পায়, তুর যেন না কোনো অপ্যাত ঘটে।

नविशास्त्र निमार्थे विश्वास्त्र निमार्थे ।

একদিন মুকুন্দ দত্ত এসে বললে, তোমার তো বৈঞ্চব দেখতে ইচ্ছে, চলো তোমাকে অন্তুত বৈঞ্চব দেখাব।

স্তিয় ? একুনি যাব। গদাধর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ু পুগুরীক বিভানিধির কাছে গদাধরকে নিয়ে গেল মুকুৰ। বললে, এই দেখ।

গৌরাঙ্গ-পরিজন ৬৯

গদাধর বিনয়-অভ্যাসে নমস্কার করল বটে কিন্তু এ সে কী দেখছে ? দেখছে সজ্জিত খাটের উপর সুন্দর শয্যায় চন্দ্রাতপের নিচে বিলাসবেশে কে এক রাজপুত্র বসে আছে, চার পাশে নরম বালিশ, বাটায় পান, তামুলরাগে ঠোট হটি লাল, তাতে আবার হাসি, চাকরের হাতে ময়্রের পাখায় দিবিয় হাওয়া খাচ্ছে আরামে। শুধু তাই নয়, চুলের পারিপাট্য দেখেছ ? তার উপর আবার আমলকী তেলের সুবাস ছেড়েছে।

ভালো বৈষ্ণব দেখতে এসেছি যাহোক। গদাধরের সমস্ত মন কুঁকড়ে গেল। ইনি কে ? জিজেস করল পুগুরীক।

ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর। বললে মুকুন্দ, ইনি ন্যায় পড়েছেন, কিছে সেটা এঁর পরিচয় নয়, শিশুকাল থেকেই ইনি ভক্তি-পথের পথিক—এটাই এঁর পরিচয়।

তা এঁর তেজোময় শরীর দেখে বৃঝতে পারছি। ইনি আকৃতিতে সুন্দর, প্রকৃতিতেও সুন্দর। পুগুরীক সমর্থন করল।

তবু গদাধরের অপ্রসাদ ঘোচে না।

তার মনোভাব ব্ঝতে পেরেছে মুকুন্দ। ভাবল পুগুরীকের আসল রূপ এবার প্রকাশ করে দিই।

ভাগবত থেকে পুতনা-সম্পর্কিত শ্লোকটি সে সুস্বরে আর্ত্তি করল:

আহা, যে রাক্ষণী পুতনা কৃষ্ণকে মারবার জন্যে স্তনে কালকুট মিশিয়ে পান করানো সত্ত্বেও স্বর্গে ধাত্রীগতি পেয়েছে, সেই দয়াময় হরি ছাড়া আর কার আশ্রয় নেব ?

শ্লোক শোনা মাত্রই পৃগুরীকের শরীরে সমস্ত সাত্মিক ভাব ফুটে উঠল, পুলকহুকার করে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে মাটিতে আছড়ে পড়ল। কোথায় গেল তার পানের বাটা, ময়্বের পাথা, গদ্ধজ্বলের ঝারি। নিজের বেশবাস নিজেই হু'হাতে ছিঁড়তে লাগল—আর কেশপাশ খুলোয় মাখামাথি হয়ে গেল। আকুলকঠে কাঁদতে লাগল পৃগুরীক, কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, আমার ঠাকুর, আমাকে তুমি পাষাণ করলে কেন ? কবে তুমি আমাকে ভক্তি দেবে ? কবে এ পাষাণ বিগলিত হবে ?

ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদছে পুগুরীক।

গদাধর ভয় পেল। আমি ভক্তদ্রোহী হলাম। তুর্বসনে-ভূষণে বিচার করলাম। তুর্গেরুয়া-কৌপীন পরলেই ভক্ত হয় না। আর মাধার গন্ধতেল মেখেছে বলে ভণ্ড বলবে এ ঠিক নয়।

মুকুন্দকে বললে, পরিচ্ছদ দেখে বৈশ্ববকে বিষয়ী ভেবেছিলাম, তুমিই দেখালে প্রচ্ছন ভক্তকে। কিছু আমি যে প্রথমে এঁকে অবজ্ঞা করেছিলাম তার স্থালন হবে কিলে ? মুকুন্দ, আমি ঠিক করেছি, আমি এঁর থেকে দীক্ষা নেব। এঁর থেকে দীক্ষা নিলে ইনি আমাকে শিস্তবোধে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

প্রস্তাব শুনে পুগুরীকের আনন্দ আর ধরে না। বললে, বছ পুণ্যে এমন শিশ্ব মেলে। আগামী শুক্লা ছাদশীতেই দীক্ষা দেব।

নিমাইয়ের কাছে অনুমতি নিতে গেল গদাধর। সব বললে অকপটে। বললে, তাঁর শিয়ত্ব নিয়ে তাঁর মার্জনা ক্রয় করে নেব। তুমি কী বলো ?

সানলে সম্মতি দিল নিমাই। যত শিগগির পারো—যত শিগগির। পুগুরীকের কাছে দীক্ষা নিল গদাধর।

যার কাছেই দীকা নিক, গদাধর গৌরাক্সেরই মর্মসঙ্গী। লীলাকালে গৌরাঙ্গকে গদাধরই তান্তুল যোগায়, তার শয্যান্তিকে নিজে শয্যা রচনা করে খুমোয়। গৌরাঙ্গের যত ভাববিনিময় সব গদাধরের সঙ্গে। চক্রশেখরের ঘরে যখন কৃষ্ণলীলা নাটকের অভিনয় হয়, তখন গৌরহরি নিজে লক্ষ্মী সাজল আর কৃঞ্বিণী সাজাল গদাধরকে।

সেই গদাধরকে নবদীপে রেখে নিমাই চলল সন্ন্যাস নিয়ে।

গদাধর নানা যুক্তি তুলল, কিন্তু কিছুই নিমাইয়ের গ্রাহ্থ হল না। ঘরে থেকেও ঈশ্বরতী হওয়া যায় এ যুক্তিও টিকল না। তখন গদাধরকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। যাতে তোমার য়িতি, যাতে সকলের য়াস্থ্য, তুমিই তা ভালো বুঝবে।

তবু বৃঝি গদাধর আশা করেছিল নিমাই তাকে সঙ্গে নেবে।

কিন্তু না, গদাধর হু:খের পাষাণভার বুকে নিয়ে পড়ে রইল নবদ্বীপ।
কিন্তু গৌরমুখ না দেখে কতদিন দেহে প্রাণ রাখতে পারব? দক্ষিণদেশে
শ্রমণ করে গৌরাল নীলাচলে ফিরলে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে সেও চলল
দর্শন করভে। আর সকলে ফিরে গেলেও গদাধর ফিরল না। লে থেকে
গেল নীলাচলু.।

সমূত্রতীরে যমেশ্বর টোটায় বাসা করে থাকে গদাধর। গৌরছরি প্রত্যহ সেখানে যান, গদাধর তাঁকে ভাগবত শোনায়। গৌরাল-পরিজন ৭১

সেদিন বালির উপরে বসে ত্র'জনে কৃষ্ণকথা আলোচনা করছেন, হঠাৎ প্রভু বললেন, এ জায়গাটা খোঁড়ো তো।

বালি খুঁড়তে লাগল গদাধর। প্রথমে মোহনচ্ডার অগ্রভাগ**টুকু দেশ।** গেল। ক্রমশ পূর্ণ বিগ্রহ আবিষ্কৃত হল। গোপীনাথ দেখা দিলেন।

গদাধরের ছুই সঙ্কল্প, ক্ষেত্র-সন্ন্যাস আর গোপীনাথ। অর্থাৎ ঐক্ষেত্র কোনোদিন ছাড়ব না আর গোপীনাথের সেবা করব।

কিন্তু এ কী, স্বয়ং প্রভূ যে নীলাচল ছেড়ে চলেছেন গৌড়পথে, বৃন্ধাবনের উদ্দেশে।

গদাধর বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

প্রভূ বললেন, তুমি তোমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়বে কী করে ?

গদাধর বললে, যেখানে তুমি, সেখানেই শ্রীক্ষেত্র।

আর তোমার গোপীনাথ ?

তুমিই আমার গোপীনাথ।

না, এ ঠিক নয়। প্রভু গম্ভীর হলেন: প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ।

হয় হোক, আমার হবে, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। বেশ তো, ছায়ার মত করে সঙ্গে নিয়ে যেতে না চাও আমি দূরে দূরে থাকব, একা একা যাব।

কিছ যাবে তো আমারই জন্মে।

কে বললে ? আমি যাব আমার শচীমাতাকে দেখতে। গদাধর কেঁদে কেলল।

কটক পর্যস্ত সঙ্গে সঙ্গে পিছে পিছে চলে এসেছে গদাধর।

প্রভু তাকে কাছে ডাকলেন। একটা কথা শুধু আমাকে বলো।

কী কথা ?

তুমি কি আমার সুখ চাও, না, নিজের সুখ চাও ?

এই তোশেষ কথা। গদাধর ভাৰ হয়ে বইল। কৃষ্ণসূথে সুখী হওয়াভেই তো সুখ।

প্রভূ বললেন, যদি আমার সুখ তোমার কাম্য হয় তবে তুমি নীলাচনে ফিরে যাও। আমার দিবিয় যদি আর কিছু বলো—

গদাধর মৃষ্টিত হয়ে পড়ল।

প্রভূ সার্বভৌমকে বললেন, ওকে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে বাও। আহি

#### ভক্তের প্রতিজ্ঞা লঙ্খন হতে দেব না।

সেবার আর প্রভুর রুশাবন যাওয়া হল না। গৌড় থেকেই ফিরতে হল নীলাচল। ফিরে এসে বললেন, গদাধরকে ছঃখ দিয়েছিলাম বলেই এ যাত্রা রুশাবন-দর্শন হল না।

> 'গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহেঁ। তুঃখ পাইল। সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥'

গদাধর বললে, প্রভু, এবার তুমি আমাকে মন্ত্র দাও। কেন ? তোমার আগের ইউমন্ত্র কী হল ?

সে মন্ত্র আমি আরেকজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তাই সে মূর্তির ভালো শ্চূতি হচ্ছে না।

তা হোক। তুমি আবার সেই পুশুরীকের কাছ থেকেই মন্ত্র নিও। পুশুরীক এসে যাবে নীলাচল।

তाই रल। পুগুরীকের কাছেই আবার দীক্ষা নিল গদাধর।

এবার বল্লভ ভট্ট উলটে দীক্ষা নতে চাইল গদাধরের কাছে। গদাধর বললে, আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভূ গৌরচন্ত্রের অধীন। তাঁর আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না।

বেশ, তবে আমার ভাগবতের টীকা শোনো। আমি কৃষ্ণুনামের বহু অর্থ করেছি।

তুমি আমার প্রভুকে শুনিয়েছিলে ?

তিনি শুনতে চাইলেন না।

की वलदलन ?

বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বছ অর্থ মানি না। শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্রামসুন্দর যশোদানন্দন। যদি আর কোনো অর্থ থাকেও আমার দরকার নেই। কিন্তু তুমি বলো এ একটা কথা হল ?

নীলাচলজন আর কেউ শুনল ?

কেউ না। কিন্তু গদাধর, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু শোনো। তুমি শুনলেও আমার কিছু মান থাকে। বলে সম্মতির অপেক্ষা না করেই বল্লভ টীকা পড়তে লাগল।

গদাধর মহা ফাঁপরে পড়ল। কেউ জোর করে শোনাতে শুরু করলে ক্রী ভাবে ভাকে সৌজনুসহকারে নিরস্ত করা যায় কিছুই ভেবে পেল না।

তুমি সেম্বান ত্যাগ করলে না কেন ? কেন কানে আঙ্লুল দিলে না ? এ তোমার কেমনতরো শিষ্টচার ? নীলাচলজন রোষ প্রকাশ করল।

90

গদাধর ব্বাল এ প্রান্থর রোষ। কিন্তু সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে কোনো যুক্তি প্রয়োগ করল না। অন্তত একটুকুও বললে না, কেউ জোর করে শোনালে আমি কী করব ? তব্ যদি আমার দোষ দেখে প্রভু আমাকে রোষ করেন, আমি তাই নেব মাথা পেতে। প্রতিবাদ করতে যাব না। সর্বজ্ঞের শিরোমণি আমাকে যা দেবেন, ক্রোধ বা অনুরাগ, আমি তাই শিরোধার্য করব।

শুধু সারল্য দিয়ে কিনে নিল গৌরাঙ্গকে। নিজেই এসে কেঁদে পড়ল প্রভুর পায়ে।

কী আশ্চর্য, ভোমাকে এত খেপাতে চেন্টা করলাম, ভূমি একটুকুও খেপলে না। শুধু সারল্যকেই ভাবমুদ্রা করলে। প্রভু গদাধরকে আলিঙ্গন করলেন।

তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলেন বল্লভকে। বললেন, গদাধরের কাছে মন্ত্র নিতে চেয়েছিলে না ? তার কাছ থেকে নাও কিশোর গোপালের মন্ত্র।

বাণীনাথের ছেলে নয়নানন্দ—গদাধরের ভাই-পো। ভাই-পোকে গদাধরই দীক্ষা দেয়। দীক্ষাকালে উপহার দেয় নিজের বুকের কৃষ্ণবিগ্রহ আর একখানি গীতা, যাতে প্রভূর নিজের হাতে কটি শ্লোক লেখা।

প্রভূ অপ্রকট হবার পর শ্রীনিবাস গদাধরের কাছে ভাগবত পড়তে নীলাচলে এল।

গদাধর বললে, আমার ভাগবতখানা ছিঁড়ে গিয়েছে, ভূমি গৌড়ে গিয়ে নরহরির কাছ থেকে একখানা নতুন ভাগবত নিয়ে এস।

গৌড়ে ফিরে গেল শ্রীনিবাস। নতুন ভাগবত নিয়ে নীলাচলে আসছে,
পথের মাঝখানে খবর এল, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দেহরক্ষা করেছেন।

#### গদাধরদাস

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।

এ ডে্দর শঙাবণিককুলে জন্ম, নিমাইক্সের নবদ্বীপলীলায় অংশগ্রহণ করলেও আসলে সে নিত্যানন্দসন্ধী।

গদাধর পণ্ডিত আর নরহরি সরকার গুজনেই তার বন্ধু। নিমাইয়ের মহাপ্রকাশের দিনে এরা স্বাই নিমাইকে সাজিয়েছে, অঙ্গনে মন্দিরে নেচেছে নিমাইয়ের সঙ্গে। সন্ন্যাস নেবার পর নিমাই যখন শাস্তিপুরে এল, তখন সেই নর্তন-কীর্তনের ভক্তদের মধ্যে একজন এই গদাধর।

প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়েছিল গদাধর।

যথাকালে প্রভূ সবাইকে বললেন, গৌড়ে ফিরে যাও। গদাধরদাসকে বললেন, যাও, মাঝে মাঝে আমি যাব তোমাদের কাছে, গোপনে থেকে তোমাদের নাচ দেখব।

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে গদাধরদাস ফিরে চলল নবদ্বীপ। তার প্রাণকান্তের সুখের জন্যে এই বিচ্ছেদক্লেশ সে হাসিমুখে মেনে নিল। গোপী ছাড়া আর কার এত ত্যাগ, কার এত তিতিক্ষা ?

গৌরপ্রেম-পাগলের। গৌড়েই ফিরে চলল।

সকলকে ভাবময় করে পথ চলছে নিতাই, গদাধরদাসের দেহে রাধাভাব আবিভূতি হল। কে দই কিনবে, কে দই কিনবে গো—বলে অট্ট-অট্ট হাসজে লাগল। নাচতে লাগল বিভোর হয়ে।

গদাধরের ঘরে বালগোপাল প্রতিষ্ঠিত। সে কিসের কী পূজা করবে, তথু গোপীভাবেই তন্মনা। গঙ্গাজলের কলসী মাথায় নিয়ে তার তথু অবিচিন্ন ডাক—কে গো-রস কিনবে ?

একদিন স্বগণ নিয়ে নিত্যানন্দ এসে উপস্থিত। গোপাল-লীলায় নৃত্য শুক্ত করে দিল। মাধব ঘোষ দানখণ্ড কীর্তন জুড়ল। নানারঙ্গে নিত্যানন্দ দানখণ্ড নৃত্য করলে।

গদাধরের শরীরে বাহজান নেই। সে ত্রজাঙ্গনার আবেশেই সমাহিত। কিন্তু সেদিন রাত্রে তার অক্তমূর্তি।

<sup>\*</sup> সে হঠাৎ রান্তায় বেরিয়ে পড়ল কীর্তনদ্বেষী কা**ন্ধা**র মোকাবিলা করতে।

বে কাজীর ভারে সবাই তটন্থ তাকে তার এতটুকু ভয় নেই। সরবে হরিনাম করতে করতে সে এগোচ্ছে, এগোতে এগোতে একেবারে কাজীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, কাজী কোথা ? তাকে ভাকো, সে আমার মত হরি বলুক, কৃষ্ণ বলুক। সবাই বলছে, সে কেন বাকি থাকে ?

অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে এল কাজী। কিছু কৃষ্ণাবিষ্ট গদাধরকে দেখেই শাস্ত হয়ে গেল। মূখে রোষভাষ এল না। বললে, তুমি কী মনে করে ?

চৈতন্য-নিত্যানন্দ জগৎসংসারকে হরি বলাচ্ছে, তুমিই তুর্বাদ পড়েছ। তাই আমি তোমার হ্যারে এলাম। বলো তুমিও হরি বলো।

কাজী গদাধরকে প্রবাধ দেবার ছলে বললে, তুমি আজ যাও, কাল এস, কাল হরিনাম করবো।

আর কাল কেন ? হাসল গদাধর: আজই তো এখুনিই তো হরিনাম উচ্চারণ করলে। এই একবার নামোচ্চারণেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে গেল।

নীলাচল থেকে গৌরাঙ্গ গৌড়ে এসেছেন। এসেছেন পানিহাটিতে, রাঘবভবনে। খবর পেয়ে গদাধর ছুটে এসেছে, প্রভূর পার্যের কাছে নত হতেই তিনি তার মাথায় চরণ তুলে দিলেন।

প্রভূর তিরোভাবের পর গদাধর নবদীপে চলে এল। প্রভূ যান কিছ মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আছেন। যতটুকু পারা যায় তাঁরই কাছাকাছি থাকব, তাঁরই সেবা করব।

বিষ্ণুপ্রিয়াও যখন অপ্রকট হলেন, তখন নবদ্বীপে তার আর আকর্ষণ ল না। সে কন্টকনগরে চলে গেল। সেখানে গৌরালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাঃ করে তার সেবা-অর্চনায় বাকি জীবনটুকু নিবেদন করে দিল।

## वृद्दे शकामात्र

#### ו ב וו

### গলাদাস পণ্ডিত

জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানের পর শচীদেবী অকুল পাথারে পড়লেন—
নিমাইয়ের লেখাপড়ার কী হবে ?

স্বাই বললে, গঙ্গাদাসের টোলে ভতি করে দাও।

ব্যাকরণে ধুরস্কর, গঙ্গাদাসের খুব নামডাক। নিমাইয়ের হাত ধরে
শচীমাতা গঙ্গাদাসের বাড়ি গেলেন। অন্তঃপুরে ডাকিয়ে আনলেন। বঙ্গালেন,
এই পিতৃহীন বালককে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। একে আপনি
শিথিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে দিন।

গঙ্গাদাস সানন্দে সম্মত হল। বললে, নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া মহা ভাগ্যের কথা। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে পড়াব নিমাইকে।

ওর বাপ নেই।

তার জন্যে কিছু আটকাবে না।

নিমাই তার ছাত্র হবে এতে গঙ্গাদাস নিজেই যেন পূর্ণকাম।

গুরুকে প্রণাম করল নিমাই।

গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, তোমার বিত্যালাভ হোক।

বারো বছরের ছেলে নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি হল। সেখানে ত্রিশ-বিত্রিশ বছর বয়সের ছাত্রও কম নেই কিন্তু সকলকে পরাস্ত করে নিমাই সহজেই এগিয়ে গেল। ছাড়িয়ে গেল আলঙ্কারিক কমলাকান্তকে, তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দকে।

'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণা সুন্দর'—অধ্যয়ন ছাড়া আর কোনো কথা নেই। বিভার দীপ্তিতে তপ্ত হয়ে যেন পথ চলছে। তর্কে কারু কাছে নত হচ্ছে না। যদি 'হয়' বলো তো 'নয়' করে দিচ্ছে, যদি 'নয়' বলে তো 'হয়' এনে বসাচ্ছে। তারপরে সমস্ত খণ্ডন করে আবার সমস্ত স্থাপন করছে।

বেশি কলহ মুরারি গুপ্তের সঙ্গে।

ু তুমি বৈষ্ঠ, তুমি কেন এগৰ পড়তে এসেছ 📍 তুমি লভাপাভার খোঁজ করে৷

গে। তোমার রুগীদের উপকার হবে। নিমাই পথের মধ্যে ধরল মুরারিকে।
মুরারির বয়স অনেক বেশি হলেও নিমাইয়ের যখন সে সহপাঠী তখন
নিমাই পরিহাস করতে পারে বৈকি।

ব্যাকরণ ছাড়ো, ব্যাকরণে তোমার কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কোনো ব্যবস্থানেই। নিমাই আবার খোঁচা মারল: ব্যাকরণের তুমি জানো কী!

মুরারি রাগ করল না। বললে, তোমার সব প্রশ্নেরই তো উত্তর দিই। বলো না কী জিজ্ঞেস করবে ?

বেশ তো, আজ যা পড়লে তার ব্যাখ্যা করে।।

মুরারি এক ব্যাখ্যা করে, নিমাই আরেক ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। মুরারির সমস্ত ইতিকে নিমাই নিমেষে নেতি করে দেয়। আবার মুরারি যদি না-কে আশ্রয় করে নিমাই পলকে তাকে হাঁ-তে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় এক পরম অন্তিছে।

শেষে তুই নিমাই মুরারির গায়ে হাত রাখল। একটা নতুন আনন্দে শিহরিত হল মুরারি। ভাবল এ চিদানন্দমুতি পুরুষ কে ? এ কি সামান্ত মানুষ, না, আর কিছু?

গঙ্গাদাস দেখে সাক্ষাৎ রহস্পতি।

ত্ব বছরে ব্যাকরণ শেষ করে নিমাই গেল ন্যায় পড়তে।

ন্যায়ের টোলে তার সহপাঠী রঘুনাথ। 'দীধিতির' গ্রন্থকার রঘুনাথ।

ছাত্র ভালো হলে কী হবে, রঘুনাথের মনে সুখ নেই। শুনতে পেয়েছে নিমাই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখছে। নিমাইয়ের টিপ্পনীর কাছে তার 'দীধিতি' কি শ্বান পাবে ?

তুমি কি ন্যায়ের টীকা লিখছ ? রঘ্নাথ একদিন শুধোল নিমাইকে। এই একটু-আধটু। তুমি কী করে জানলে ?

কে যেন বলল।

সেটা তেমন কিছু বলবার কথা নয়। হাসল নিমাই।

তোমার পুঁথি আমাকে একটু পড়তে দেবে !

কেন দেব না ? কাল যখন ছজনে নৌকো করে গলা পার হব তখন স্মামিই তোমাকে আমার পুঁথি থেকে পড়ে শোনাব।

পরদিন গঙ্গা পার হবার সময় নৌকোয় বসে নিমাই ভার ন্যায়ের টিপ্পনী। পড়তে লাগল। ভশ্বর হয়ে শুনতে লাগল রঘুনাথ।
কভক্ষণ পরে নিমাই তাকিয়ে দেখল রঘুনাথ কাঁদছে।
এ কী, কাঁদছ কেন ।
নিমাই পড়া বন্ধ করল।

ভোমার এ বই থাকতে আমার 'দীধিতি' চলবে না। যা বোঝাতে আমার দশ পৃষ্ঠা লেগেছে তা তুমি চুই ছত্ত্রে প্রাঞ্জল করেছ। রাতদিন খেটে আমি আমার বই লিখেছিলাম, আশা ছিল পাণ্ডিত্যে অগ্রগণ্য হব কিন্তু আজ আমার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি হল।

তুমি এর জন্যে ভাবছ কেন ? নিমাই বললে, আমিই আমার পুঁথি জলাঞ্চলি দিছি।

সে কী ? রঘুনাথ চমকে উঠল।

ন্যায় তো অফল শাস্ত্র। এর আবার ভালো-মন্দ কী। যা অফল তার জ্বলেই যাওয়া উচিত। বলে নিমাই তার নিজের পুঁথি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কে নাম চায় ? কে প্রতিষ্ঠার জন্যে কাঙাল ?

কত দিন পরে নিমাই নিজেই টোল খুলে বসল। মাত্র ষোল বছর বয়সে -নবদ্বীপে কেউ টোল খুলতে সাহস পায়নি। নবদ্বীপে কত সব ডাকসাইটে পণ্ডিত কিন্তু ছাত্র বেশি নিমাইয়ের টোলে।

ছাত্র বেশি হবে না কেন ? নিমাই যে অল্প কথায় জলের মত বুঝিয়ে দেয়। নিমাইয়ের কাছে পড়তে কারু যে এতটুকু ক্লেশ হয় না।

গঙ্গাদাস তাকিয়ে দেখে গুরুর টোলের চেয়ে শিয়্মের বেশি ঔচ্ছল্য। তাই দেখে গঙ্গাদাসের হুচোখ আরো বেশি উচ্ছল হয়ে ওঠে।

কিছু গয়া থেকে নিমাই যে ফিরে এল, একেবারে আরেকরকম চেছারা নিয়ে। আগের সেই বিভা-ঔদ্ধভাের লেশমাত্র নেই, এখন কেবল বিনয়-বিরক্তি। এখন কেবল কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ! সবাই বলছে, নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে। কিছু এমন ভক্তি দেখে-ভ্রনে শাস্ত্রও চুপ করে গিয়েছে। এমন ভক্তির কথা শাস্ত্রও ভাবতে পারেনি।

পড়ুয়ারা বিরে ধরল নিমাইকে। আমাদের পড়াবেন না ?

পড়ুয়াদের দেখে গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। নিমাই তথন গঙ্গাশাসের বাড়ি চলল। শিষ্তদের বললে, তোমরাও এস।

গুৰুকে সাষ্টাঙ্গে প্ৰণাম করল নিমাই।

গদাদাস বললে, ভূমি নির্বিদ্নে পিড্ঞাদ্ধ করে এসেছ, ভূমি ধন্য। ভূমি

তোমার ছাত্র নিয়ে বোসো। ভোমার যাবার পর ওরা ভাদের গ্রন্থে ডোর দিয়েছে। বলে নিমাই পণ্ডিত এলে আবার ডোর খুলব।

নিমাই বললে, নবদ্বীপে কত বড় বড় পণ্ডিত আছে, তাদের কারু কাছে পড়লেই তো হত।

ছাত্রদের জিজ্ঞেদ করে দেখ না। তারা বলে নিমাইয়ের মত গুরু নেই। টোলে গিয়ে বসল নিমাই। পড়ুয়ারাও আসন নিল।

रित-रित राम (धात थूनम প्रधाता। रित-रित राम भूँ थि रामना।

কী আশ্চর্য, ওদের মুখে হরিনাম আনল কে ? ওরা তো নিমাইয়ের ভিতরের থবর কিছু রাখে না, তবু আপনা-আপনি ঐ নাম ধ্বনিত হল কেন ?

আবিষ্ট হয়ে নিমাইও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। সূত্র র্ত্তি টীকা—সমস্তই কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ ছাড়া শাস্ত্র নেই, কৃষ্ণ ছাড়া ব্যাখ্যা নেই। হর্তা কর্তা পালয়িতা সমস্তই কৃষ্ণ।

কতক্ষণ পরে বাহুজ্ঞান ফিরে আসতেই লজ্জা পেল নিমাই। ভাবল এ সব আমি কী পড়াচ্ছি ? এই কি আজকের ব্যাকরণের বিষয় ?

তোমাদের কাছে সূত্রের আজ কী ব্যাখ্যা করলাম ?

কিছুই বুঝতে পারলাম না। যে কোনো শব্দ ধরছেন তার মধ্যে কেবল কৃষ্ণ পাচেছন।

হাঁা, আজকের মতো পুঁথি বাঁধো। কাল আবার পড়া হবে।

পরদিন পড়াতে বদেও নিমাইয়ের সেই ভাব। মুখরে-মৌনে সমল্ত শব্দই ক্ষ্ণছায়। কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বলবার নেই শোনবার নেই দেখবার নেই ভালোবাসবার নেই।

আমরা দ্রদেশ থেকে এখানে বিভার্জন করতে এসেছি, পড়ুয়াদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ উঠল: আমরা কৃষ্ণকথা শুনতে আসিনি।

নিমাই বললে, কৃষ্ণই একমাত্র বিভা।

পড়ুয়ারা তখন গলাদাসের কাছে গিয়ে নালিশ করল।

গয়৷ থেকে ফিরে এসে অবধি নিমাই কী রকম হয়ে গিয়েছে। যা কিছু ধরে, শব্দ বা ধাতৃ, কং বা তদ্ধিত, তার শুধু এক ব্যাখ্যা। সে হচ্ছে শুধু-কৃষ্ণ। কৃষ্ণই বিশেষ, কৃষ্ণই বিশেষ, কৃষ্ণই আবার সমস্ত ক্রিয়া—তা সমাপিকাই হোক বা অসমাপিকাই হোক। আমরা কী বিপদে পড়লাম বলুন তো। এ ভাবে চললে আমরা পড়ব কী, শিখব কী। দয়া করে আপনি ওঁকে একটু

### वृतिारम वन्न ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে ডেকে পাঠাল।

নিমাই এসে প্রণাম করল গুরুকে। আমাকে ভেকেছেন ?

ইাা, ভেকেছি। পড়াতে বসে ব্যতিরিক্ত অর্থ করে। কেন ? যতটুকু ন্যায়ঃ শুধু ততটুকুতেই অর্থকে আবদ্ধ রাখবে। অর্থের অপ্যাপ্তি ঘটাবে না।

নিমাই চুপ করে রইল।

যাও, ভালো করে পড়াও গে। দেখো ছাত্রদের যেন কোনো অভিযোগ না থাকে।

যাবার আগে গঙ্গাদাসকে আবার প্রণাম করল নিমাই। গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, বিদ্যালাভ হোক।

কৃষ্ণভক্তিই পরমবিতা। পড়াতে বসে নিমাই আবার শব্দে-অশব্দে দৃশ্যেঅদৃশ্যে কৃষ্ণ দেখতে লাগল। রত্নগর্ভ আচার্য কাছেই বসে ছিল, ভাগবতের
একটি কৃষ্ণ-বর্ণনার শ্লোক আওড়াল আর নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এমন ভাবতরঙ্গ ছাত্ররা কোনোদিন দেখেনি।

কেউ কেউ ভাবল গঙ্গাদাসকে ডেকে এনে দেখালে হয়। সে এসে দেখুক কাকে বলে বিভালাভ, কাকে বলে বিভাবিলাস।

বাহুজ্ঞান ফিরে পেয়ে ধূলিধূসর নিমাই উঠে বসল। পড়ুয়াদের বললে, তোমাদের কাছে একটি ভিক্ষা চাই, মুক্তি-ভিক্ষা। আমি আর পড়াতে পাচিছ না, পড়াতে গেলেই দেখি একটি কৃঞ্বর্ণ শিশু বাঁশি বাজাচেছ, তাকে দেখে আর তার বাঁশি শুনে আমি পাগল হয়ে যাই, কৃঞ্চনাম ছাড়া আর কিছু আমার মুখে আসে না। আমাকে এই পড়ানোর দায় থেকে তোমরা রেহাই দাও। তোমাদের এমনি করে বঞ্চনা করা আমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা আর কারুর কাছে গিয়ে পড়ো।

়ি না, না, আময়া আর কারু কাছে যাব না। পড়ুয়ারা বললে, আমরা তৈমার কাছে যা দেখলাম, যা শিখলাম, তাই আমাদের ঢের।

তবে এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
সে ধ্বনিতরঙ্গ গঙ্গাদাসেরও কানে গিয়ে চুক্ল। গঙ্গাদাস আর পারল না
দুরে থাকতে।

নবদীপলীলায় সেও গৌরাঙ্গের সঙ্গী হল। ভারপর এত আকৃষ্ট হল প্রভুকে দেখতে নীলাচলে চলল। তথু তাই নয়, গৌরাজ-পরিজন ৮১

জগল্লাথের রথের সামনে কীর্তনানন্দে নৃত্য করল।

নবদ্বীপে ফিরে এসে আর কোথাও গেল না। প্রভূ তাকে বলে দিয়েছিলেন, আমার মাকে দেখো, মায়ের থোঁজ-খবর কোরো। সেই কর্তব্যপালনই ব্রভভক্তি বলে মানল। আজ গুরু শিয়া, শিয়াই গুরু।

শাস্তিপুরে অদ্বৈতভবনে এসেছেন প্রভু, মাকে দেখতে চেয়েছেন। খবর পাঠিয়েছেন, যেন গঙ্গাদাস মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

গঙ্গাদাস শচীদেবীকে শান্তিপুরে নিয়ে চলল।

একদিন শচীমাতা নিমাইকে গঙ্গাদাসের হাতে সঁপে দিয়েছিল। আর আজ গঙ্গাদাস কি মাকে ছেলের হাতে সঁপে দিতে চলেছে? নিমাইয়ের তো সেদিন বিভার প্রার্থনা ছিল। শচীমায়ের আজ কিসের প্রার্থনা ?

মাকে দেখে নিমাই বললে, মা, আমার যেটুকু কৃষ্ণভক্তি সে শুধু তোমার প্রদাদে। তাই তোমাকে যে শ্বরণ করবে তার সংসারবন্ধন থাকবে না।

আইর ভক্তির সীমা কে বৃঝিতে পারে। গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ ধাঁহার জঠরে। প্রাকৃত শব্দেও যে যা বলিবেক আই। আই-শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।

সুতরাং শচীমাতাকে কী পৌছে দেবে! শচীমাতাই গঙ্গাদাসকে প্রভুর চরণে পৌছে দিচ্ছেন। যথাযথ ও ব্যতিরিক্ত সমস্তই প্রভুর পাদপল্মে।

#### 1 >0 11

### গঙ্গাদাস বিপ্ৰ

নবছাপের আরেক গঙ্গাদাস--গঙ্গাদাস গোসাঁই।

কী কারণে কে জানে রাজরোষে পড়েছে গঙ্গাদাস। ভেবেছে রাত্রিযোগে সপরিবারে পালাবে নৌকো করে। নবদীপ ছেড়ে যাবে জন্মের মত।

গঙ্গাদাস সপরিবারে এল খেয়াঘাটে। দেখল কোথাও একটা নীকো নেই। চারদিক অন্ধকার। অন্ধকারের উপর অন্ধকার।

কী করবে কোণায় যাবে, নবাবের গ্রাস থেকে কী করে পরিবারকে

বাঁচাবে, পথ পেল না গঙ্গাদাস। ভগবানকে ডাকতে লাগল। পরিত্যক্ত অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে।

কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। একটুকু একটু আলোড়ন নেই তরজে। গঙ্গাদাস ঠিক করল গঙ্গায় ডুবে আয়হত্যা করবে।

তবু সমস্ত নিথর-পাথর।

তারপর গঙ্গাদাস সত্যি-সত্যি জলে নামল।

ঐ, ঐ একটা নোকো আসছে না ? নোকোই তো। খালি নোকো।
আর তার দিকেই তো আসছে।

গঙ্গাদাস ডাক দিল।

মাঝি-ভাই, আমাদের পার করে দাও।

মাঝি জিজ্ঞেস করলে, কত দেবে ?

এক টাকা আর এক জোড়া কাপড়। কী, রাজী?

চলে।

মাঝি গঙ্গাদাসকে সপরিবারে পার করে দিল।

কে এক নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাদের ঘরে বিষ্ণুখট্টায় বলে মহাপ্রকাশ করেছে খবর পেয়ে দেখতে গেল গলাদাস।

তুমিই সেই গঙ্গাদাস না ? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

গঙ্গাদাস ন্তৰ হয়ে তাকিয়ে রইল।

কী, আমাকে চিনতে পাচ্ছ না ?

গঙ্গাদাস আরো অবাক মানল। কোনোদিন এই দিব্যকান্তি সুপুরুষকে
সে ষচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে ভাবতে পারল না।

সেদিন সেই নৌকোর মাঝিকে মনে নেই ?

কোন্নোকো? কে মাঝি?

সেই যে বিপন্ন হয়ে ঘাটে বসে কাঁদছিলে, ডাকছিলে আমাকে, আমার সাড়া না পেয়ে ডুবে মরতে নেমেছিলে নদীর মধ্যে—কী, মনে পড়ছে না ? আর আমি অমনি সেই নৌকো নিয়ে হাজির হয়েছিলাম—

আপনি—তুমি, তুমিই সেই !

হাঁ।, আমিই সেই জীবনতরীর কর্ণধার। তোমার কালা শুনে নেমে এসেছিলাম বৈকুঠ থেকে। কিছ শোনো, পারের মাশুল অত কম দিতে চেয়েছিলে কেন? গঙ্গাদাস নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মোটে একটি টাকা আর এক জোড়া বস্তু। শোনো, আমার আরো বেশি চাই। মনের সমশুটুকু আকৃলতা, প্রাণের সমশুটুকু অনুরাগ। কী, পারবে না দিতে ?

গঙ্গাদাস পারকর্তার পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর একান্ত ভক্ত।

সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর নবদীপলীলার অন্তরঙ্গ সহচর। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের পর প্রভু যখন তাদেরকে নিয়ে বসলেন রুদ্ধকক্ষে তখন সেখানে গঙ্গাদাস। কীর্তনাস্তে গঙ্গায় যে জলকেলি হল সেখানে গঙ্গাদাস। চন্দ্রশেখরের ঘরে যে অভিনয় হল সেখানে গঙ্গাদাস। কাজীদমনের দিন নগরকীর্তনেও গঙ্গাদাস।

তারপর যখন শুনল প্রভূ সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাচ্ছেন তখন গঙ্গাদাস অঝোর চোখে কাঁদতে বসল, হে আমার মানবজন্ম-তরীর মাঝি, আমার খেয়ার কর্ণধার, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

গঙ্গাদাস প্রভুকে ষোল আনা মাণ্ডল দিয়েছে। দিয়েছে সমন্ত প্রাণের আচ্ছাদন।

# ष्ट्ररे यूत्रानि

#### 11 22 1

# মুরারি গুপ্ত

মুরারির জন্ম শ্রীহট্টে, বৈছাবংশে। পরে নবদ্বীপবাসী। নিমাইয়ের চেরে বয়সে বড় কিন্তু সহাধ্যায়ী। গঙ্গাদাসের টোলে ছজনে পড়ে একসঙ্গে। নম, নির্বিরোধ। পড়তে বসে নিমাইয়ের কত 'আটোপটন্ধার', মুরারি প্রভাতর করে না। ন্তক হয়ে বসে শোনে। ভাবে নিমাইয়ের একখানা চরিতকথা লিখলে কেমন হয়।

কিছ নিমাই যখন বালক তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি মুরারি। সে ভখন জ্ঞানমার্গের পথিক। অদৈতবাদী। তার মন্ত্র তখন 'নাহং' নয়, তার মল্ল তখন সোহহং। আমি কেউ নই নয়, আমিই সেই।

তর্কেই তখন তার প্রতিষ্ঠা, অনুগতিতে নয়।

আর তর্ক করতে করতে এমন অভ্যেদ হয়ে গিয়েছে যে, যখন একা-একা পথ চলে তখনো কাল্পনিক প্রতিপক্ষের উদ্দেশে হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে, শাস্তব্যাখ্যা আওভায়।

পথের মধ্যে হঠাৎ সেদিন পিছন থেকে কে হেসে উঠল।

মুবারি তাকিয়ে দেখল, নিমাই। তার অঙ্গ-ভঙ্গির নকল করে খুব হাত-মুখ নাড়ছে আর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে অর্থহীন প্রলাপ বকছে।

এ কী হচ্ছে শুনি ? মুরারি তেড়ে গেল।

জ্ঞানমার্গ হচ্ছে। বলেই নিমাই চুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দলও উধাও। জগন্নাথের ঘরে দেখি এক অপদার্থ জন্মেছে। মুরারি দারুণ বিরক্ত হল। দাঁড়াও তোমার জ্বারিজুরি গুঁড়ো করে দিই।

ছুপুরে খেতে বসেছে মুরারি, হঠাৎ কে গল্পীর কণ্ঠে তার নাম ধরে ডেকে উঠল।

মুরারি ভাবল কোনো সম্রান্ত প্রোচ ব্যক্তি বৃঝি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হয়তো বা কোনো শাস্ত্রব্যাখ্যার সূত্র জানতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মুরারি। দেখ তো কে এল।

আর দেখতে হল না। বালক নিমাই এসে উপস্থিত।

এ কী, তুমি ? মুরারি অবাক হয়ে গেল। এ বালক অমনি গল্পীর কণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল নাম ধরে! এ কি পরিহাস, না, তিরস্কার ?

তুমি এখানে কী করতে এসেছ ? তবু একবার গর্জে উঠল মুরারি।

কী করতে এসেছি ? তোমার ভোজনের অন্ন নফ করে দিতে এসেছি। দেখি কোন্ ব্রহ্ম তোমাকে রক্ষা করে। বলে চোখের পলকে ভোজনের থালা অশুচি করে দিয়ে ছুট দিল নিমাই।

ধর ধর-, কেউ নিমাইকে ধরতে পারল না।

দুর থেকে বালক পরুষ স্বরে বললে, ও সব হাত-নাড়া মাথা-নাড়া ছাড়ো। জ্ঞানকাণ্ড ফেলে দাও, ছেড়ে দাও কুটতর্ক। জীবে আর ব্রক্ষে ভেদ করো। ধরো ভক্তির পথ, অনুগতির পথ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুরারি। তাকে ভাবনায় ধরল। মুরারির মনে ভক্তিরস সিদ্ধ হয় না। অহৈতকে বলছেন গৌরহরি, অধ্যাত্ম-ভাবনার রসুনের গন্ধ ভাতে লেগে আছে। নইলে কিনা এখনো তার যোগবাশিষ্ঠে আগ্রহ!

অধ্যাত্মযোগের দোষ কী ? জিজেস করলে অদৈত।

যার ভগবান হরিতে ভক্তি আছে সে তো অমৃতের সাগরে খেলা করে, তার আবার খালের জলে সাঁতার কাটার দরকার কী!

ক্রমে-ক্রমে নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে থেকে মুরারির মধ্যে জাগল দাস্যভাব। ভগবানই সেবা, আমি তাঁর সেবক, ভগবান প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য—এই ভাবই দাস্যভাব। জীবের শ্বরূপগত ভাবই দাস্যভাব। 'এক কৃষ্ণ সর্বসেবা জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।'

কিন্তু মুরারির দাস্য শ্রীরামচক্রে।

একদিন মুরারির গৃহে গৌরাঙ্গ কীর্তন করতে এলেন। বললেন, মুরারি, তোমার রখুনাথের প্রশস্তি শোনাও।

নিজেই রঘুবীরাফীক লিখেছে মুরারি। মুরারি তো ভায়ুকার বা বৈয়াকরণ নয়, প্রভুর প্রভাবে মুরারি তো কবি।

নিজের লেখা রামন্তোত্র পড়ে শোনাল মুরারি।

গৌরাঙ্গ বললেন, মুরারি, তুমি রামদাস। বলে মুরারির কণালে 'রামদাস' কথাটি লিখে দিলেন স্বহস্তে।

মুরারি ভাবল, প্রভৃই তার ইউদেব, নবদ্বাদলখাম রাম।

কিছ হঠাৎ প্রভুর এ কী নির্দেশ !

মুরারি, কৃষ্ণভন্ধনা করো। কৃষ্ণচিস্তাই জীবের একমাত্র চিস্তা।

কী বলছ? মুরারি শুর্ধ-বিশ্বয়ে তাকাল প্রভুর দিকে। কৃষ্ণ ?

হাঁা, কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। তাকে ধরো।

ভূমি এই কথা বলছ? মুরারির খোর কাটে না। শেষকালে কুঞ্চকে ধরব?

हैंगा, कृष्ध विना धान तहे। कृष्ध विना উপानना तहे।

ভূমি যখন বলছ তখন তোমার বাক্য শিরোধার্য করব। মাথা পেতে আদেশ মেনে নিল মুরারি। আমি তোমার দাস, তোমার ৰাক্য লভ্যন করি কী করে ?

মুখে রাজী হয়ে এল বটে কিন্তু মুরারির মনে সুখ নেই। ভার হৃদয়ের খন রব্নক্ষনকে সে ছাড়বে কী করে ? হে রাম, আমার রঘুনাথ, তোমাকে আমি কেমন করে বিসর্জন দেব ? তোমার জায়গায় আর কাকে এনে বসাব ? তোমাকে যদি ছাড়তে হয় তা. হলে এই অসার দেহ থেকে আমার প্রাণও আজ ছেড়ে যাক।

সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি কেঁদে-কেঁদে ক্ষয় করল মুরারি।

প্রভাত হলে প্রভ্র পায়ে এদে পড়ল। বললে, তোমার আদেশ অমান্য করি আমার এমন সাধ্য নেই কিন্তু আমি যে আমার রামের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তাকেও ছাড়তে পারি না। না, কিছুতেই না। এখন এর উপায় কী বলো ?

তুমিই বলো। প্রভুর মুখে মৃহ-মৃহ হাসি।

এর একমাত্র উপায় আছে। সে উপায় মৃত্যু। মুরারি প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমাকে কপা করো। আমাকে তোমার সামনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও। 'তবে মোরে এই কৃপা করো দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥'

প্রভ্নারিকে ধুলোর থেকে বৃকে তুলে নিলেন। বললেন, মুরারি, কেন তুমি তোমার রামকে ছাড়বে ? তোমার ভাবনিটা পরীকা করবার জন্যেই তো ক্ষণ্ডজনের প্রভাব করেছিলাম। তুমি যে আমার কথাতেই তোমার রামকে ছেড়ে দাওনি, তোমার এই ভজন-দৃঢ়তাকে প্রশংসা করি। রাম—রামই তোমার খ্যামমূর্তি।

এর পর মুরারি আর ফিরল না, গৌরাঙ্গের পায়ে সর্বস্থ বিলিয়ে দিল। প্রভু, আমাকে ভোমার চরণ থেকে ছাড়িয়ে দিলেও আমি যেন ভোমার চরণ না ছাড়ি, আমাকে দাও সেই সেবাশক্তি।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভূ বললেন, মুরারি, আমার রূপ দেখ।

মুরারি দেখল বীরাসনে রামচন্দ্র বসে আছেন। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্ণ। বানরদল চারদিকে দাঁড়িয়ে শুব করছে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মুরারি।

थ्र वनातन, भूताति, वत हा ।

জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে। যেখানে-যেখানে তোমার সপার্ষদ অবতার হবে সেখানে-সেখানে যেন তোমার দাস হয়ে থাকতে পারি।

প্ৰভু বললেন, তাই হবে।

🕮 বাস-মন্দিরে সেদিন আবার চতুর্ভ মুতি ধরলেন প্রভূ। হয়ার দিরে

গৌরাঙ্গ-পরিজন ৮৭

ভাকলেন গরুড়কে। কই আমার বাহন গরুড় কই 📍

আমিই তোমার বাহন, আমিই তোমার গরুড়। মুরারি ছুটে এল। তুই হাতে ধরে প্রবল শক্তিতে প্রভুকে কাঁধে তুলে নিল। সমস্ত অঙ্গন খুরে বেড়াল পাক দিয়ে।

আর কিছু নয়, শুধু দাস্যশক্তিতে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াব। সমস্ত জীবন তুমি আমার দাস্তের উপর দৈন্যের উপর আরোহণ করে থাকবে।

> ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঁই।

বাড়ি ফিরে এদে স্ত্রীকে ৰললে, খেতে দাও।

স্ত্রী থালায় করে অন্ন পরিবেশন করল স্বামীকে।

কিন্তু মুরারির এ কা আচরণ! ঘি দিয়ে ভাত মেখে সে নিজের মুখে তুলছে না, মাটিতে ফেলছে আর বলছে, কৃষ্ণ খাও।

ন্ত্রী তার স্বামীকে চেনে। তার স্বামী মহাভাগবত, চৈতন্যবিহ্বল। তাই থালায় যত ভাত কম হয় তত আবার সে পরিবেশনে পূরণ করে।

সকাল বেলা গৌরাঙ্গ এসে হাজির।

বলো কী করতে হবে ? সেবাতৎপর মুরারি উন্মুখ হয়ে দাঁড়াল । ওমুধ দাও।

কেন, কী হয়েছে ?

অজীর্ণ।

সে কী, কী খেয়ে তোমার অজীর্ণ হল ?

রাশি-রাশি ভাত থেয়ে। ঘিয়ে মাথা ভাত।

এত ভাত খেলে কোথায় ?

ভূমি জানো না কোথায় খেলাম ? তোমার না হয় বাহজ্ঞান ছিল না তোমার পতিব্রতা স্ত্রী জানে। যত ভাত ভূমি কৃষ্ণ খাও বলে মাটিতে ফেলছিলে তত ভাত আমাকে নির্বিকারে খেতে হয়েছে। ভোমার দেওয়া অনুরাগের অন্ন ফেলি কী করে ? এখন দাও, ওষ্ধ দাও।

ভধু জলে। ভক্তিরসে। কই তোমার জলের কলসী কোথায় ?

প্রভূ কলসীর সব খেয়ে নিলেন। বললেন, ভোমার কলসী ভজিরসে ভরা, সেই ভজিই একমাত্র ওযুধ। যার অল্লে অজীর্ণ তার জলেই আবার মহৌধধ। অল্ল আর জল হই-ই ভক্তিতে সুস্বাহ্ন, তব্জিতে সুশীতল।

'না বৃঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কী করে।' এই গড়ে তুলছে এই আবার ভেঙে দিছে। এই ভরতে-ভরতে শূন্য করে দিছে এই আবার সর্বশৃন্যকে উদ্বেল করে তুলছে। যে সীতার জন্যে রাবণকে ধবংশে মারছে, সেই সীতাকেই আবার ফিরে পেয়ে পাঠাছে বনবাসে। কখন তার আবির্জাব ছবে, কখন বা তিরোভাব, কেউ বলতে পারে না। আমাদের প্রভূই বা কবে অন্তর্থনি করবেন কে বলবে।

কিন্তু প্রভূর অন্তর্ধানের পরেও বেঁচে থাকব এ অসহ। তাঁর জীবদ্দশায় আমার মৃত্যু ঘটুক।

মুরারি একটা ধারালো কাটারি তৈরি করাল। ঘরের মধ্যে রেখে দিল লুকিয়ে। রাত হলেই গলায় বসাব।

রাত হতে পারল না। তার আগেই সর্বভূত-হাদম বিশ্বস্তুর মুরারির দরজায় এসে দাঁডালেন।

মুরারি, আমার একটা কথা রাখবে ?

সে আবার একটা কথা! নিশ্চয়ই রাখব। আমার শরীর কেন ? তথু তোমার জন্যে।

ঠিক বলছ ?

পরীকা করে দেখ।

তোমার কাটারিখানা দাও।

কাটারি ? মুরারি আকাশ থেকে পড়ল।

আত্মহত্যা করবার জন্যে যে কাটারিখানা গড়িয়ে এনেছ সেইখানা।

এ সব বাজে কথা তোমাকে কে বললে ? মুরারি চাইল পাশ কাটাতে।

এমন কথা নেই যা আমি না জানি। কে তোমাকে গড়িয়ে দিয়েছে তাও ৰলতে পারি। কাটারিখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাও আমার জানা।

বলে প্রস্থ নিজেই বাড়ির মধ্যে চ্কলেন। কোণায় কোনু অভ্যন্তরে পুকিয়ে রেখেছিল, বার করে নিয়ে এলেন। এই সেই কাটারি।

কিন্তু, গুপ্ত, এ তোমার কেমনতরো ব্যবহার ? এ বৃদ্ধি তৃমি কার কাছে
শিখলে ? তুমি চলে গোলে আমি কার সঙ্গে খেলব ?

মুরারি কাঁদতে লাগল।

গুপ্ত, আমাকে একটি ভিক্ষে দাও।

কী দেব ? আমার কি কিছু অদেয় আছে ?

এই মৃত্যুবৃদ্ধি ভিক্ষে দাও। যেন আর কোনোদিন তোমার মৃত্যুতে না মতি হয়। শুধু মন নয়, দেহও বিকিয়ে দাও আমাকে।

তাই দেব। বাঁচব তোমার জন্যে। যতদিন বাঁচব ততদিন তোমার নামগান করব। তোমার নামগান করবার জন্যেই টিকিয়ে রাখব দেহকে।

প্রভূকে দর্শন করতে নীলাচলে গেল মুরারি। কিন্তু নরেক্ত সরোবর পর্যন্ত গিয়ে আর এগুলো না, বুসে পড়ল।

তার সঙ্গী ভক্তরন্দ বললে, কী হল, বসে পড়লে কেন ?

আপনাদের দয়ায় এতদ্র এসেছি, আমি আর যেতে পারছি না। আমি দীন-তৃ:থী, মহাপাপী। জগল্লাথদর্শনে আমার সাহস নেই। আপনারা যান। আমার কথা প্রভূকে গিয়ে বলুন।

কী কথা ?

আমার অক্ষমতার কথা।

প্রভুরই আদেশ, সর্বাগ্রে জগন্নাথদর্শন করবে, পরে আর সমন্ত। সেই অনুসারে—জগন্নাথদর্শন সেরে ভক্তদল প্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন। প্রভুক্ত কাতরকঠে প্রশ্ন করলেন, মুরারি কই ? মুরারি কই ?

সে নরেন্দ্র সরোবরের পারে বসে আছে।

তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। বলো আমি তাকে ডেকেছি।

নরেন্দ্র সরোবরের পারে মুরারির কাছে খবর পৌছুল। ছরা করো। প্রভূ তোমাকে ডেকেছেন, তোমাকে তাঁর দরকার।

নয়নজলে ভাসতে-ভাসতে তৃণগুচ্ছ মুখে নিয়ে মুরারি গৌরচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। পরনের কাপড়ের অর্ধাঞ্চল গলায় জড়িয়ে তল্ময় হয়ে দেখতে লাগল প্রভুকে।

भूतातित्र ज्यारा रागेताक्रमर्गन भरत जगन्नाथमर्गन ।

প্রভূ তাকে বৃকে তুলে নেবার জন্যে বাহু বাড়ালেন।

মুরারি বললে, আমি অধম পামর, আমার পাপদেহ তোমার স্পর্শযোগ্য নয়।

প্রভূ বললেন, মুরারি, দৈন্য ছাড়ো। তোমার দৈন্য দেখলে আমার বৃক্
বিদীর্ণ হয়ে যায়।

নিজেই তাকে বৃকে করলেন। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন হাত দিয়ে।
মুরারিই গৌরাঙ্গের আদি চরিতকার। তাঁর কড়চার নামও 'ঐচৈতন্যচরিত'। সেখানে নবদীপলীলার প্রত্যক্ষবর্ণন।

হে চৈতন্যচন্দ্র, তোমার পাদপল্ল দর্শন করেও যার। তোমাতে পরমেশবৃদ্ধি করে না তারা তোমার বৈভবমায়ায় বিমোহিত।

মুরারির প্রতি সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত। সর্বভূতে কুপালুতা মুরারির চরিত॥ যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়। সেই স্থানে সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

#### 1 52 1

# মুরারিটেতকা দাস

'মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা॥'
ক্ষপ্রেমের আবেশে প্রায়ই বাহাজান-শৃন্য হয়ে থাকেন।
তার সর্বভূতে ভগবান-দর্শন।

তাই তার বাবে-সাপে ভয় নেই। আর যার প্রাণে ক্ঝপ্রেমের অমলধারা নিত্য বয়ে চলেছে তার হিংসা কোথায় ?

লধারা নিত্য বয়ে চলেছে তার হিংসা কোথায় ? যদি চেতনায় হিংসা নেই তবে কোনো চেতন পদার্থেও হিংসা নেই।

দিব্যি বাঘ তাড়িয়ে বনে গিমে ঢোকে মুরারি। যেন বাখেরই ভয় পাবার কথা। বাঘ দূরে সরে যেতে চাইলে মুরারিই বাঘকে ভাকে। বাঘ কাছে এলে দিব্যি তার পিঠের উপর চডে বসে।

> 'কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কুষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লজ্মিতে না পারে॥'

শুধু তাই নয়, সাপ কোলে নিয়ে বসে থাকে মুরারি। যে-সে সাপ নয়, বিষধর অজগর। যথন মুরারির সমস্ত সন্তাই কৃষ্ণপ্রেম তখন জগতে বিষ কোথায় ? মুরারিচৈতন্য কোথায় ? তিন দিন ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গেল জলের নিচে ডুবে আছে মুরারি।

তার কাছে বুঝি জল-স্থলেরও প্রভেদ নেই।

সমস্তই নিত্যানন্দের শক্তিতে। মুরারিচৈতন্য নিত্যানন্দের গণ। ব্রজের স্থারাই নিত্যানন্দের গণ।

মুরারিচৈতন্মের তাই সব সময়েই কৃষ্ণকথা। সব সময়েই আনন্দময়তা। লীলারস-মাধুর্য।

যার গায়ে মুরারির বাতাস লাগে সেই কৃষ্ণ পেয়ে যায়। 'যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত॥' 🌣

# ত্বই মুকুন্দ

#### 11 20 11

### गुकुक मख

মুকুন্দের জন্ম চট্টগ্রামে। জাতিতে বৈছা। প্রথমে নবদ্বীপ, পরে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় এসে বাস করে।

আর গান গায়। কীর্তন করে। গানের চেয়ে পরতর আর কিছু নেই। কীর্তনই সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 'সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একাস্তঃ। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহাস্তঃ॥'

নিমাইয়ের সঙ্গে এক টোলে পড়ে মুকুন্দ। মুকুন্দের সঙ্গে নিমাইয়ের বেশি ভাব। মুকুন্দ যে গাইতে জানে।

মুকুন্দকে কাছে পেলেই নিমাই 'ফাঁকি' জিজ্ঞেদ করে। বলো তো এটার কী মানে। মুকুন্দ যথাসাধ্য উত্তর দেয়।

रुन ना।

তুমি বললেই হল না ?

কেন হল না ব্ঝিয়ে দিচ্ছি। নিমাই জলের মত বৃঝিয়ে দেয়।

মৃকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভেবেছিল নিমাই ব্যাকরণের ছাত্র, অলহারের কী জানে। মুকুন্দ তাই অলহার দিয়ে ব্যাকরণকে চেয়েছিল বাাহত করতে। কিছু মুকুন্দ দেখল নিমাই অলমারেরও অলমার।

ভূমি একটু কৃষ্ণকথা বলতে পারো না ? মুকুন্দ নিমাইকে তেড়ে আসে। আমার দরকার কী। নিমাই হাসে। তোমার বলতে হয় ভূমি বলো। সেদিন মুকুন্দ গঙ্গায়ানে যাচ্ছে, পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

দেখামাত্রই মুকুন্দ পালিয়ে গেল। ফাঁকির রাজা আবার কী ফাঁকি জিজ্ঞেস করে বিপদে ফেলে বলা যায় না।

ও আমাকে দেখে পালিয়ে গেল কেন বলতে পারো ? গোবিক্সকে জিজ্ঞেস করলে নিমাই।

আর কোথাও হয়তো কাজ আছে।

কাজ না আরো কিছু! আমার মূখে কেন কৃষ্ণকথা কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নেই তাই ও আমাকে এড়িয়ে চলে। আচ্ছা আমিও দেখব একদিন।

কী দেখবে তা কে বলবে।

মুকুন্দ শুধু গানই গাইতে পারে না, গানে প্রাণ ঢালতে পারে। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ এসেছে, উঠেছে অদ্বৈতের ঘরে। অদ্বৈত বললে, মুকুন্দ, একখানা গান গাও।

কৃষ্ণচরিতের গান ধরল মুকুন্দ। প্রাণে যত প্রেম আছে সব সুরে সঞ্চারিত করে দিল।

ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগল। সর্বাঙ্গে জাগল প্রেমবিকার।

তখন স্বাই চিনতে পারল ঈশ্বরপুরীকে। মুকুন্দের গানই তাকে চিনিয়ে দিল।

গয়া থেকে নিমাই যখন ফিরে এল মহাভব্তিযোগের প্রতিমৃতি হয়ে, তখন শচীমাতার ঘরে মুকুন্দেরও ভাক পড়ল, দেখ, নিমাইকে চেন কিনা, দেখ তাকে পারো কিনা শাস্ত করতে।

'নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।'

কোন্কোন্ শ্লোক ভক্তিযোগসম্মত বেছে নিমে মুকুন্দ পড়তে লাগল।
তার কণ্ঠে উচ্চারিত শ্লোক শোনাল দিব্যধ্বনির মত।

হরিপ্রেমে উত্তাল হল নিমাই। 'ত্রাস হাস কম্পারেদ পুলক গর্জন। একেবারে সর্বভাব দিল দরশন॥'

নিমাইয়ে কীর্তন-প্রকাশ আরম্ভ হল। আর সে-কীর্তনে মূল গায়ক মুকুল। ্মুকুক্ট গদাধর পশুভতকে নিয়ে গেল পুণুরীকের কাছে। পুণুরীক চট্টগ্রামের লোকে, আগে থেকেই তাকে চিনত মুকুন্দ। বিষয়ীর আচ্ছাদনে পুগুরীক তার মহাবৈষ্ণবত্ব চেকে রেখেছে।

বাইরের বিলাসব্যসন দেখে গদাধরের মন যখন বিমুখ হতে চাইল তখন
মুকুদ্দই ভাগবতের একটি শ্লোক আর্ত্তি করে চিনিয়ে দিল পুগুরীককে।
'মুকুদ্দ সুস্বর বড়—ক্বন্ধের গায়ন।' যেই সেই কৃষ্ণকরুণার মহিমা বর্ণনা করল,
যে করুণা রুধিরাশনা রাক্ষসী পুতনাকে পর্যন্ত সদগতি দেয়—পুগুরীকের্ব্ব বাহ্যিক বিষয়-আবরণ নিমেষে অপসৃত হয়ে গেল। পুগুরীক মাটতে মুর্ছিত হয়ে কাঁদতে লাগল কাঙালের মত।

তারপর অনুতপ্ত গদাধর যথন তার চিত্তদোষের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইল তথন মুকুন্দই গদাধরের আবেদন জানাল পুগুরীককে।

গদাধর আপনার কাছে মন্ত্রদীকা চায়।

আমার এত ভাগ্য! শিশ্ব পেয়ে পুগুরীকই যেন কৃতকৃতার্থ।

মহ।-প্রকাশের সময় গৌরাঙ্গ স্বাইকে ডেকে বর দিচ্ছেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, মুকুন্দর ডাক নেই। যে তাঁর কীর্তন-সহচর তারই বেলায় কিনা তিনি নিরুচ্চার থাকবেন!

মুকুন্দের প্রতি প্রভুর কেন এই বৈমুখ্য কেউ ব্রতে পারছে না। মুকুন্দেরও সাহস নেই, বিনা ডাকে প্রভুর সামনে এসে দাঁড়ায়। তথু অস্তরে ছঃখ নিয়ে দুরে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রীবাসের আর সহা হল না। বললে, মুকুন্দর প্রতি তোমার এত বিরাগ কেন ? সে কী করেছে ? যার গান শুনে সকলের প্রাণ দ্রবীভূত হয় তার প্রতিই তুমি এত কঠিন ? তার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাকে শান্তি দাও, তাকে দূরে রেখে পরিহার করছ কেন ?

মুক্সের কথা আমার কাছে কিছু বোলো না। প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, ও কখনো দত্তে তৃণ ধরে, কখনো আবার আমাকে লাঠি মারে। ওর মুখও আমি দেখব না।

সে কী কথা! সবাই শুম্ভিত হয়ে রইল।

প্রভূ বললেন, ও যখন যে দলে যায় সেই দলের কথায় সায় দেয়। এদিকে ভক্তিযোগে নাচে গায়, ওদিকে আবার অদ্যৈতের কাছে গিয়ে যোগবাশিষ্ঠ পড়ে। আবার অন্য সম্প্রদায়ে গিয়ে তাদের মত কথা বলে। ভক্তিই যে সমস্ত এই সম্বন্ধে ওর যেন এখনো সংশয় আছে। ভক্তির চেয়েও বড় কিছু

আছে বলে যে ব্যাখ্যা করে সে<sup>1</sup> আমাকে লাঠি মারে না তো কী। যাও, ভাকে বলো, তার ভক্তিস্থানে অপরাধ হয়েছে, তাই সে আমার দর্শন পাবে না।

বাইরে থেকে সব শুনতে পেল মুকুন্দ। ঠিক করল এই অপরাধী শরীর আজ রাতেই শেষ করে দেব।

শুধু একটি কথা। শ্রীবাসকে ধরল মুকুন্দ। প্রভূকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, কখনো কোনোদিন কি তাঁর দর্শন পাব ?

প্রভু বললেন, কোটি জন্মের পরে পাবে।

কোটি জন্ম! তার হিসেব করতে গেল না মুকুন্দ। পাবে—শুধু এই আনন্দেই সে নৃত্য করতে লাগল।

পাব, পাব, আমিও পাব। একদিন না একদিন তো পাব। নিশ্চয় পাব। কোটি-জন্মের কথা কে ভাবে। কোটি জন্মের পরেও তো হবে আমার নিশ্চয়-প্রাপ্তি।

সে কী আনন্দ মুকুন্দের!

🗬বাস, মুকুশকে আমার কাছে নিয়ে এস।

मखरे थानाम राय (मथा मिन।

মৃকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রভু বললেন, মৃকুন্দ, আমি কোটি জন্মের কথা বলেছিলাম, তুমি তিলার্ধ সময়ে তা পার করে দিলে। আমার বাক্য যে অব্যর্থ তোমার এই বিশ্বাসই তোমাকে জয়ী করল।

মুকুন্দ প্রভূর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগল।

ওঠো। তুমি আমার গায়ক। প্রভু তাকে তুলে নিলেন। তোমার আব বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। তোমার শরীর ভক্তিময়, তোমার জিভেই আমার অধিঠান।

মুকুন্দ শোক করতে লাগল। তোমাকে শুধু দেখেই বা কী হবে ? যদি
অন্তরে ভক্তি না থাকে তবে তোমাকে তুমি বলে চিনব কী করে ? তোমার
বিশ্বরূপ তো দুর্যোধনও দেখেছিল কিন্তু তোমাকে চিনল কই ? ভ্রাস্ত দর্শনে
স্বংশে মারা গেল। আমি পাপিষ্ঠ, আমার অবিমিশ্র ভক্তি ছিল না, তব্
ভূমি, অনাথের নাথ, আমাকে কুপা করলে।

প্রস্থা বললেন, তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ভক্তি দেব। স্বাথ্যে দেব ভোমার কণ্ঠয়রে। যখন যেখানে ভুমি গান গাইবে সেখানে আমি অবভরণ করব, সেখানে তুমি আমার গায়ক হবে।

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি॥
যেখানে যখন হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥

ভক্তরন্দ নিমে গৌরাঙ্গ যথন নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, কীর্তন দিয়ে শুভারস্ত করল।

গৌরাঙ্গের আনন্দলোকের দারপাল মুকুন্দ। মুকুন্দ গান গেয়ে দার খুলে দিলেই আনন্দের অভিষেক।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময়েও মুকুন্দের কীর্তন। সমস্ত বিহিত কার্যের সম্পাদনায়ও মুকুন্দ। রাত্রে আবার মুকুন্দকেই আদেশ করলেন কীর্তন করতে। আর সেই কীর্তনের মধ্যেই গৌরহরি কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন, যার ফলে কেশব ভারতীতে ভক্তির জাগরণ হল।

পরদিন ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ যখন পথে বেরুলেন, ভক্তদলও সঙ্গ নিল।
কিন্তু মুকুন্দের দায়িত্বই কঠিনতম। সারা পথ একটানা তাকেই গাইতে হল
কীর্তন। আবার নীলাচলের পথে মুকুন্দই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। কীর্তনে প্রভূর
ভাবকে কখনো উত্তাল করে, কখনো বা সংহত করে রাখে। কখনো বিষাদ
আনে, কখনো বা অমর্ষ। কখনো চাপলা জাগায়, কখনো বা দৈন্যে অভিভূত
করে দেয়।

অদৈতের ঘরে মুকুন্দই তো সেই করুণ কীর্তন গাইল। 'হা-হা প্রাণপ্রিয় স্থি কিনা হৈল মোরে, কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জ্বরে। রাত্তি-দিনে পোড়ে মন, সোয়ান্তি ন পাঙ, যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঙ॥'

ভাবের প্রহারে জর্জর হলেন প্রভু, যত ভাবদৈন্য আছে, নির্বেদ বিষাদ রোষ অমর্য ঔৎসুক্য চাপলা গর্ব আর দৈন্য, যুদ্ধ করতে এল প্রভুর সঙ্গে। কথনো বা ভাবে-ভাবে মহারণ উপস্থিত হল। সমশুর মূলে ঐ মুক্লের কীর্তন।

গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে মুকুন্দের নবদ্বীপেই পরিচয় ছিল। নীলাচলে মন্দিরের সিংহদারে দেখা হতেই চমকে উঠল গোপীনাথ। এ কি, তুমি এখানে ?

আমরা প্রভূর সঙ্গে এসেছি। বললে মুকুন্দ।

প্ৰভূ! প্ৰভূকোণাম ?

তিনি পথের মধ্যে আমাদের ছেড়ে একাই চলে এসেছেন। এখন লোকমুখে ভনতে পাচ্ছি, সার্বভৌম তাঁকে মন্দির থেকে কুড়িয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা এখন সেই সার্বভৌমের বাড়ি খুঁজছি।

গোপীনাথ সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। বললে, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। কিন্তু আমি ভাবছি—

গোপীনাথ বৃঝি জগন্নাথদর্শনের কথা বলতে চাইছে।

না, না, আগে আমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে চলো। আর্গে প্রভুকে দেখে পরে আমরা জগলাথকে দেখব।

আমি সেকথা বলছি না। আমি ভাবছি সার্বভৌমকে কৃপা করবার জন্মেই বৃঝি প্রভু দলছাড়া হয়ে একা চলে এলেন মন্দিরে। তোমরা সবাই সঙ্গে থাকলে এই একান্ত-দর্শন হত না। চলো দেখিগে কী হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমের অভিমানের খণ্ডন হল। প্রভুর ছটি বন্ধনাল্লোক লিখে জগদানন্দের হাতে দিয়ে বললে, প্রভুকে দিও।

জগদানশ শ্লোক হৃটি পড়তে দিল মুকুন্দকে।

মুকুল পড়েই বুঝল এই শ্লোকপত্ত প্রভু ছিঁড়ে ফেলে দেবেন, আদ্বস্তুতি সহু করতে পারবেন না। কিন্তু শ্লোক হটি যে ভারি সুন্দর, ভক্তকণ্ঠের রত্ন-হার। মুকুন্দ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরের দেয়ালে শ্লোক হটি লিখে রাখল।

বৈরাগ্য-বিভা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্যে যে করুণাসিরু পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর ধারণ করেছেন আমি তাঁর শরণ নিই। কালপ্রভাবে বিনফ্ট-প্রায় ভক্তিযোগকে পুনকৃষ্কীবিত করতে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবিভূতি হয়েছেন তাঁর চরণপদ্মে আমার চিত্তভূদ প্রগাঢ়ক্যপে আসক্ত হোক।

যা ভেবেছিল মুকুন্দ, প্রস্কু সেই শ্লোকপত্র ছি জৈ ফেললেন।

কিন্তু মুক্লের কৃতিছে লোক ছটি লুপ্ত হতে পেল না। ভক্তদের কঠে-কঠে ধ্বনিত হতে লাগল। গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভ্লঃ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছে। মুকুন্দ প্রভূকে বললে, ভোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ৰক্ষানন্দ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। সে সম্পর্কে গৌরাঙ্গের গুরুত্বানীয়। তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর কাছে যাব। চলো, ভূমিও সঙ্গে চলো। মুকুন্দ প্রভূকে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিয়ে এল। ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে আছেন।

প্রতু ওধোলেন, ভারতী গোসাঁই কই !

মুকুন্দ বললে, এই তো তোমার সামনে বসে আছেন।

এ তো অন্য লোক। ভারতী গোসাঁই চর্ম পরবেন কেন ? তুমি আমাকে ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছ। চলো কোথায় ভারতী গোসাঁই ?

ব্রহ্মানন্দ প্রভুর কথার তাৎপর্য মৃহুর্তে বুঝে নিল। চর্মাম্বর দজ্তের পরিচায়ক। দেখ আমি কত বড় সন্ন্যাসী, আমি বস্তের বিলাসিতাকেও প্রশ্রম দিই না। আমি পশুচর্মেই আর্ত থাকি।

প্রভু, তুমি ঠিক বলেছ। ব্রহ্মানন্দ অনুতপ্ত স্বরে বললে, যে অভিমানী সে ভক্তিহীন। দভ্তের কাছে ভগবান নেই। আমি আজ থেকেই চর্মান্বর ত্যাগ করব।

প্রভূ বহির্বাস আনিয়ে দিলেন। চর্ম ছেড়ে ব্রহ্মানন্দ বসন পরল।

নীলাচলে প্রায় প্রতি বছরেই আসে মুকুন্দ, চার মাস করে থেকে যায়। গানে-কীর্তনে মাতিয়ে রাথে।

কিছ প্রভূব সন্ন্যাসক্রেশ দেখে মুকুন্দের কউ। আবার মুকুন্দের কউও প্রভূব বেদনা।

> অন্তরে তৃ:খী মুকুল-নাহি কহে মুখে। ইহার তু:খ দেখি আমার দিগুণ হয় তুখে।

বলছেন প্রস্থু, হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় আমি নামের মহিমা শিখেছি আর আমার কৃষ্ণভক্তি জেগেছে গৌড়ীয় ভক্তদের কৃষ্ণনামপ্রচারে। আর সেই প্রচারের প্রধান পুরোহিত মুকুল।

মৃকুল শব্দের অর্থই তো প্রেমদাতা। এমন প্রেম যা মৃক্তিকে পর্যন্ত তুদ্দ করে। সেই প্রেমদাতা কে ? প্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমদাতা। তাই প্রীকৃষ্ণের আরেক নাম মুকুল। 48

# गुकुम्पन्। ज

মুকুন্দ দাসের বাড়ি শ্রীপণ্ডে, জাতিতে বৈছা। নরহরি সরকারের বড় ভাই। রঘুনন্দনের পিতা।

ব্যবসায়ে রাজবৈদ্য। গৌড়েশ্বর নবাবের চিকিৎসা করে। তার অন্তরে যে কৃষ্ণপ্রেম সে খবর কে রাখে ?

নবাবের ঘরে উচ্চমঞ্চে বসে মুকুন্দ নবাবের সঙ্গে টিকিৎসাবিষয়ে কথাবার্তা বলছে, নবাবের ভূত্য পাথ। নিয়ে এল নবাবের মাথায় বাতাস করতে। মুকুন্দ দেখল সেই পাথায় ময়ূরপুচ্ছ।

চকিতে প্রেমাবেশ হল মুকুন্দের। জাগল কৃষ্ণশ্বতি। কৃষ্ণ-উদ্দীপন। মুকুন্দ মূছিত হয়ে পড়ে গেল মাটতে।

নবাবের ভয় হল রাজবৈদ্য মারা গেল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি মঞ্চ হতে নেমে এসে সেই সেবায়ত্ন করে সচেতন করল মুকুন্দকে।

কোথায় ব্যথা পেলে ? জিজেস করল নবাব।
না, না, তেমন কিছু ব্যথা পাইনি। সামান্যই লেগেছে।

কিন্তু তুমি পড়লে কেন !

মুকুন্দ আত্মগোপন করল। বললে, আমার মৃগী রোগ আছে। তাই এরকম হয় মাঝে মাঝে। ও কিছু নয়।

কিছ নবাব জানে মৃগ্যী রোগের লক্ষণ কী! কৃষ্ণ-উদ্দীপন মৃগী রোগ নয়।
মুকুন্দ যে সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ এ বুঝে নিতে তার দেরি হল না। তারই
জন্যে তো তার আল্পনোপন।

'আপন ভজন-কথা, না বলিবে যথা-তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।' কিংবা—'অন্ত বোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।'

মৃকুন্দের বাড়ির পুকুরপারে কদমগাছ। সে গাছ সারা বছর ফুলে ভরে থাকে। মৃকুন্দের যে ইচ্ছে কদম ফুল দিয়ে প্রত্যহ কৃষ্ণবিগ্রহের কর্ণভূষণ তৈরি ক্রি। ভক্তবাঞ্চা-কল্পতক কৃষ্ণ মুকুন্দের জন্যে নিত্যপুষ্পিত কদম্ব-তক হয়েছেন।

্মুকৃন্দ গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেন করলে, প্রভূ আমার কাজ কী ?

প্রস্থ বললেন, ভোমার কাজ ধর্মে ধন-উপার্কন। ধর্মপথে থেকে ধর্মকে বিকাকরে ধন-উপার্কন।

ছোটভাই নরহরি জিজেন করলে, আমার কী কাজ ?

প্রভূ বললেন, ভোমার কাজ আমার ভক্ত-সঙ্গে থেকে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করা।

আমার কী কাজ ? জিজেস করল রঘুনশন, মুকুন্দের ছেলে। তোমার কাজ কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তোমার মন যে আর কোথাও বসেনা। তাই তুমি কৃষ্ণকে নিয়েই থাকো।

রঘুনন্দনের আনন্দ তখন দেখে কে।

প্রভূ মুকুলকে জিজেদ করলেন, মুকুল, তুমি বাপ, রখুনলন ছেলে, না রখুনলন বাপ তুমি ছেলে !

মুকুন্দ বললে, রঘুনন্দন বাপ আমি ছেলে। রঘুনন্দনের থেকেই আমার কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমার গুরু।

তুমি ঠি কবলেছ। তোমার আগে রঘ্নন্দনের কৃষ্ণভক্তি জন্মেছে, সুতরাং ভাগবত-জীবনে সে তোমার পূর্ববর্তী। তোমার ভাগবত-জন্মদাতা। সুতরাং নি:সন্দেহে রঘুনন্দনই তোমার পিতা, সত্যিকারের পালনকর্তা।

ভক্তকথা বলতে ভক্তের মহিমা বর্ণনা করতে গৌরাঙ্গ পঞ্চমুখ।

আর, মুকুন্দের প্রেম, ভক্তদের বলছেন গৌরহরি, যেন তপ্তকাঞ্চন। থেমন নির্দাতি নিগৃঢ়।

# ত্বই বাস্থদেব

1 30 1

## বাস্থদেব ঘোষ

গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব তিন ভাই। তিন ভাই-ই কীর্তনিয়া। আর এই কীর্তনিয়ারূপেই তারা গোরাঙ্গের দীলাসঙ্গী

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই
বাঁ স্বার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার তিন ভাই গিয়েছিল নীলাচল। গেয়েছিল, নেচেছিল, প্রভূকে অশেষ সম্ভোষ দিয়েছিল। পরের বছর আবার গেল তিন ভাই। প্রভু গোবিন্দকে রেখে মাধব আর বাসুদেবকে বিদায় দিলেন। বললেন, তোমরা নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে ফিরে যাও, নাম প্রচার করো।

বাসুদেব শুধু গায়ক নয়, বাসুদেব পদকর্তা। যে লীলা সে স্বচক্ষে দেখেছে তাই বর্ণনা করেছে। কেবল বিশ্বাস করেছে র্ন্দাবনের কৃষ্ণ আর নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ অভিন্ন।

নীলাচলে শঙ্কাক্রগদাপদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ডকমণ্ডলুকর ।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদ দেখে শিশু গোরাচাঁদ কাঁদছে মায়ের কোলে। বলছে, মা চাঁদ দে। শচীমাতা হাত তুলে ডাকছে, আয় চাঁদ আয়। কিন্তু চাঁদ বড় নিষ্ঠুর, আসছে না, ধরা দিছে না। নিমাই কোল থেকে নেমে মাটিতে পড়ে কাঁদছে, কিছুতেই নির্ভি নেই। ঘরে রাধাকৃষ্ণের একখানি পট ছিল, তাই পেড়ে আনল শচী। নে এই ছবি নে। শাস্ত করবার জান্যে ছেলের হাতে ছবি দিল। আর, কী আশ্চর্য, ছবি পেয়েই নিমেষে শাস্ত হল নিমাই।

চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ। বাসু কহে পটে পছ হের নিজ মুখ॥

ব্রজ্বীলার অনুসৃতি করেছে বাদুদেব। নিমাইয়ের গোঠলীলা, দানলীলা, এমন কি ব্রজ্বগোপীর ভাব আরোপ করে নাগরলীলারও বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদশীর সত্যিকারের আন্তরিকতা ফুটেছে সন্ন্যাসলীলার বর্ণনায়।

একেশর বিরলে এসে বসেছে, হরিনাম জপ করছে নিরস্তর। 'সর্ব অবতার শিরোমণি—অকিঞ্ন জনের চিন্তামণি।' আগে দেহে সুগন্ধি চন্দন মাধত, এখন ধুলো বিনে আর কোনো ভূষণ নেই। লক্ষীবিলাস ছেড়ে রক্ষতলে বসেছে। বাঁশি ছেড়ে দণ্ড ধরেছে।

ছাড়ল লখিমীবিলাস। কিবা লাগি তহুতকে বাস। ছাড়ল মোহন করে বাঁশী।

এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী।

বিভূতি করিয়া প্রেমধন।

সঙ্গে লই সব আকিঞ্চন।
প্রেমজলে করই সিনান।

কহে বাসু বিদরে পরাণ।

নিমাইয়ের গৃহত্যাগের বর্ণনা দিচ্ছে বাদুদেব।

শচীর মন্দিরে এসে গুয়ারের কাছে বসল বিফুপ্রিয়া। ধীরে ধীরে বললে, 'শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।' বধুর মুখের কথা শুনে শচীমাতা আলুথালু বেশে ছুটে এল। 'শীঘ্র করি জ্ঞালি বাতি, খুঁজিলেন ইতি-উতি, গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পাঞা।' বিফুপ্রিয়ার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে পথে এসে ডাকতে লাগল নিমাইকে। একজনকে পথে দেখে শচীমাতা জিজ্ঞেস করল, নিমাইকে দেখেছে? দেখেছি। সে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরি বলতে বলতে কাঞ্চননগরের দিকে চলেছে।

সন্ন্যাসীর করে ধরি তোমার নিমাই বলে হরি দ্বিতীয় বসন নাহি গায়। বাসু কহে আহা মরি তোমার গৌরাঙ্গ হরি

পাছে গিয়া মন্তক মুড়ায়॥

'কার বোলে করিলা সন্ন্যাস ?' শুনেছি রঘুনাথ যখন বনে গেল, জানকীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। কৃষ্ণ যখন মথুরায় গেল, সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করল না, উদ্ধবকে পাঠাল বৃন্দাবন। এ যে তুমি দেশাস্তরী হয়ে গেলে। এই যদি তোমার মনে ছিল তুমি গৃহবাস করলে কেন ? এখন আমি কীকরব, কোথায় যাব, কী আশায় দেহ রাখব ?

এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া ধরণীরে মাগয়ে বিদায়। বাসুদেব খোষ কহে মোর সমান পাষাণ নহে

তবু হিয়া বিদরিয়া যায়॥

শচীমাতা কাঁদছে, আমার সোনার পুতলী গোরাচাঁদ কোথায় গেল, কে তাকে রাখল পুকিয়ে? যে সব ছেড়ে চলে গেল তাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে? আমার সমন্ত নদীয়া আঁখার হয়ে গেল। বলো, সে কোথায়? আমিও যোগিনী হয়ে তার সঙ্গ নেব। যে আমাকে গৌরাঙ্গ পাইয়ে দেবে, আমি তার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

বে মোরে মিলিয়া দেয় মূল্য দিয়া কিনা লয়

হইতাম দাসের সে দাসী।

বাসুদেব ঘোষ ভনে শচী কাল্ফে অকারণে

জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥

কাঞ্চননগরে, কাটোয়ায়, গঙ্গাতীরে রক্ষতলে গৌরাঙ্গসুন্দর বসেছে— 'কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।' গৌরাঙ্গের যে কী অলোকসুন্দর মৃতি আর কী তার তুর্নিবার আকর্ষণ তাই বোঝাচ্ছে বাসুদেব।

কাঁখে কুন্ত করি নারী দাঁড়াইয়া চায়।
চলিতে না পারে কেহ নড়ি হাতে ধায়॥
নগরের পুরনারী যতেক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি—জপ ছাড়ে যতি॥
কেহ বলে হেন গোরা কোন দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥

কেউ বলেছে, কোন বাপ-মায়ের প্রাণ বধ করে এসেছে, কোন নারীর গলায় পা দিয়ে। আবার বলছে, সে মাধলা যে এমন পুত্র পেটে ধরেছে, যে নারী একে পতি বলে পেয়েছিল তার মত ভাগ্যবতী কোথায় ? কেউ বলছে এমন সুন্দর যৌবনে কেশ মুগুন কোরো না, নিজের দেশে ফিরে যাও।

কিছ প্ৰভু কী বলছে ?

প্রভূ বলে আশীর্বাদ কর মাতাপিতা। সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচি নিজ মাথা।

প্রস্থান করতে চাইলেন। যে-ই শুনল হাহাকার করে উঠল।
কিন্তু প্রস্থান করে হলেন না, মধু শীলকে বললেন, আমি গলা ব্লান করে
আসি, তুমি আমার মাধা কামিয়ে দেবে। মধু বলে, এমন চাঁচর কেশ
কর্মান পারব না। কেন কাটব ? প্রস্থা বললেন, আমি ভারতীর কাছে
সন্নাস নেব, কেশে-বেশে আমার প্রয়োজন নেই।

প্ৰভূ বলে আমি যে ছাড়িব এই ধৰ্ম। সন্ন্যাস করিব আমি কেশে নাহি কৰ্ম॥ কেশেবেশে ধনেজনে কৃষ্ণ নাহি পাই। সকল তেজিব আমি শুন ওহে নাই॥

মধুবললে, ভোমার মাথায় কী করে হাত দেব ? তোমার মাথায় হাত দিয়ে আবার কার পা ছোঁব ? আমার নিদারুণ অপরাধ হবে। ভারতেও আমার গা কাঁপছে।

প্রভূ বললেন, আমি বলছি তোমাকে আর নিজের র্ত্তি করতে হবে না।
তোমাকে কৃষ্ণ আজীবন সুখে রাখবেন, অন্তকালে তোমার বিষ্ণুলোকে গতি
হবে।

মধু বললে গোসাঁই, আমাকে ভাঁড়িও না, আমি ব্ঝতে পাছিছ তুমিই ব্লা, তুমিই বিষ্ণু।

মধুশীল বলে গোঁসাই না ভাঁড়াও মোরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিফু জানির অন্তরে॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি
তব পদ বিষ্ণুলোক কি বা জানি আমি॥
মুড়াবে চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে॥
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

'তখন নাপিত আসি, প্রভুর বামেতে বসি, ক্ষুর দিল ও চাঁচর কেশে।' সকলে শোকে উত্তাল হয়ে উঠল। মধুও কাঁদতে লাগল। 'কি হৈল কি হৈল বলে, খুর মোর নাহি চলে, প্রাণ ফাটে বিদরিষা যায়।' এদিকে 'প্রভুর মণ্ডন দেখি, কান্দে যত পশুপাথী, আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী। বংস নাহি হ্য় খায়, ত্ণদন্তে গাভী ধায়, নেহারে গোরাক্ষ মুখ আসি॥'

গৌরাঙ্গকে কেশবভারতী সন্ন্যাস দিল। 'অরুণ তুথানি ফালি, ভারতী দিলেন তুলি, আর দিলা এ ডোর কৌপীন।' তারপর সন্ন্যাস দিয়ে কাঁদতে বসল।

> গৌরাঙ্গ' সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা। প্রীক্ষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥ পঁছ কছে গুরু মোর প্রাহ মনসাধ। কুষ্ণমতি হউক এই দেও আশীর্বাদ॥

ভারতী কাঁদিয়া বলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি।
ভূবন ভূলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল॥

'কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বস্ন পরে,

কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।

কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা বাধা বলি কাঁদে,

কি লাগিয়া ছাডিল নিজ দেশ॥

কেশবভারতীর থেকে দীক্ষা নিয়ে নদীয়া ছেড়ে শান্তিপুরে এলেন গৌরহরি। অদ্বৈতের গৃহে এসে উঠলেন। শচীমাতা দেখা করতে এল।

"এ মত হৈলে কেনে, শি.র কেশ দেখি হীনে, পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি, কার বোলে করিল। সন্ন্যাদ।'

নিমাই মায়ের পায়ে দণ্ডবং হল, বললে, মা, এ বিধির নির্বন্ধ। এ কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তুমি কেঁদো না, মন স্থির করো।

'ইহার লাগিয়া যত,

পড়াইলাম ভাগবত,

এ হুখ কহিব আমি কায়।

অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশাস্তরে,

বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥

এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দশু ধরি,

ঘরে ঘরে খাবে ভিক্রা মাগি।

कीय्रष्ठ थाकिए भाय, हैश नाकि जश याग्र.

कात (वाल देशा विवाशी॥'

নিমাই ৰললে, 'মা, তুমি আমার জন্ম-জন্মের মা, অমি তোমার জন্ম-জন্মের পূত্র। তুমিই তো ফ্রবের জননী হয়ে ছেলেকে বৈরাগ্য দিলে, তুমিই তো কৌশল্যা হয়ে কত কাঁদলে বনবাসী রামের জন্মে। তারপর কৃষ্ণ যখন মধুপুরে গেল, তুমিই তো ঘরে বসে কাঁদলে নন্দরাণী হয়ে। তুমি শোক কোরো না, যখনই তুমি ভাকবে তোমার কাছে চলে আসব। তুমু তুমি আমাকে

তোমার চিত্তে সন্নিহিত করো। আর মা, কৃষ্ণভজন করো। কৃষ্ণই সার, সে ছাড়া আর সংসার নেই।'

শচীমাতা শাস্ত হলেন। সুদৃষ্টি মেলে সকলের শোক হরণ করলেন প্রভূ। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে চললেন নীলাচলে।

নীলাচলে মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হলেন গৌরাঙ্গ। সার্বভৌম গৌরাঙ্গকে বুকে করে গৃহে নিয়ে গেল। দেখল কৃষ্ণের নানা অবতার। এইখানেই বাসুদেবের বর্ণনার শেষ।

গোরা মোরে দমা না ছাড়িয়।
আপন করিয়া মোরে চরণে রাখিয়।
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলুঁ।
শীতল চরণ পাঞা সব না লইলুঁ॥
এ কুলে ও কুলে ছঞি দিলু তিলাঞ্জলি।
রাখিয় চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া।
কুপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

#### 1 39 1

### বাস্থদেব দত্ত

বাসুদেব দত্ত মুকুন্দ দত্তের বড় ভাই।

মুকুন্দের মত বাসুদেবও গৌরাঙ্গের সংকীর্তনসঙ্গী, মধুকণ্ঠ গায়ক।

নীলাচলে প্রভূ বাসুদেবকে বলছেন, যদিও ভোমার ছোটভাই মুকুন্দ বাল্যকাল হতেই আমার সঙ্গী, তবু ভোমাকে দেখে আমার বেশি সুখ হয়।

মুকুন্দ আমার ছোটভাই কে বলে ? বাসুদেব আগন্তি করল। বললে, মুকুন্দ আমার আগে ভোমার কাছে এসেছে, ভোমার সঙ্গ করেছে। সেই চরণপ্রাপ্তিতেই তার পুনর্জন্ম, ভাগবতজন্ম ঘটেছে। সেই জীবনে সে আমার 'অগ্রজ। 'ছোট হইয়া মুকুন্দ এবে হইল মোর জ্যেষ্ঠ, ভোমার কুপাপাত্র ভাতে সর্বপ্রশন্তে ।'

প্রভূ বললেন, দাক্ষিণাত্য থেকে তোমার জন্যে ছুখানি গ্রন্থ এনেছি।
আমার জন্যে ? বাসুদেব কৃতজ্ঞ-কৃতার্থের মত তাকাল সানলে।
এই নাও। বাসুদেবের প্রসারিত করপুটে গ্রন্থ ছু'খানি রাখলেন গৌরহরি।
একখানি কৃষ্ণকর্ণামৃত, আরেকখানি ব্রহ্মসংহিতা।
বোঝাতে চাইলেন, বাসুদেবই বিদ্বান, বাসুদেবই রসবেন্তা।

অন্য বৈষ্ণবেরা প্রত্যেকে সেই বই লিখে নিল। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

বাসুদেবের পরমবন্ধু শিবানন্দ সেন।

প্রভূ-সন্দর্শনে ছজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল নীলাচল। ছজনেরই হাতে গঙ্গাজলের কল্পী।

প্রভু এক কলসী রাখলেন জগন্ধাথের স্থানের জন্যে, আরেক কলসী নিজের ব্যবহারের জন্যে।

এখন কার কলসী কার সেবায় যায় ?

পাছে ভক্তদের মনে আঘাত লাগে প্রভু ত্ব' কলসীর জলই সমান ভাগ করলেন। এক অর্ধেক জগন্ধাথের, আরেক অর্ধেক গৌরহরির।

পরিবেশনে অসাম্য ঘটতে দিলেন না।

শিবানন্দকে বললেন, শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের সরখেল হও। বাসুদেবের কী অবস্থা !

বাসুদেব কিছুই সঞ্চয় করে না। যেদিন ষা আসে সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে। পরের দিনের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে রাখে না। কিছু সে তো গৃহস্থ, সে তো সন্ন্যাসী নয়। তাকে কিছু সঞ্চয় করতে হবে বৈকি। সঞ্চয় না কর্লে সে কুটুসভরণ করবে কী করে ? 'গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়। সঞ্চয় না কৈলে কুটুস্বভরণ না হয়॥'

সঞ্চয় থেকেই তো বাসুদেব পরহিত করবে, করবে আত্মীয়সেবা। বাসুদেব আয়-ব্যয় সম্বন্ধে উদাসীন। সুতরাং শিবানন্দকে বললেন, ভার নিতে, হিসেব রাখতে।

শিবানন্দ রাজী হল।

বাসুদেব বললেন, প্রভু, ভোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। বলো।

স্থাপ-ত্রাণ করতে তোমার অবতরণ। তুমি দয়াময়, তুমিই একমাত্র সমর্থ।

'করিতে সমর্থ তুমি প্রস্থ দয়াময়, তুমি মনে কর যবে অনায়াসে হয়।' প্রস্থু অমৃতরিগ্ধ উদারদৃষ্টিতে তাকালেন।

বাসুদেব বললে, জগতের তুঃখ দেখে আমার হাদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচছে। সকল জীবের সমস্ত পাপ ভূমি আমাকে দাও, আমি অনস্ত নরকভোগ করি, তার বিনিময়ে সকল জীবের ভবরোগের অবসান হোক।

বাসুদেবের কথা শুনে প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল। প্রভু বললেন, তোমার এ প্রার্থনা বিচিত্র নয়। তুমি তো প্রহলাদ।

আর সকলকে ত্যাগ করে প্রহলাদ নিজের উদ্ধার চায়নি। নিজে বাঁচব আর সকলে ভবসমুদ্রে হাবুড়ুবু খাবে এ অসম্ভব।

প্রভূ আরো বললেন, বাসুদেব, তুমি সর্বজীবের নিন্তার চাইলে। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক, বিনা পাপভোগে সকলের উদ্ধার হোক। ভক্ত যা চায় কৃষ্ণ তাই পূর্ণ করেন। ভক্তবাঞ্চাপূর্তি ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয় নেই। পাপের ফল ভোগ না করিয়েও কৃষ্ণ পাপীকে উদ্ধার করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে অন্যের পাপের ফল ভোমাকে দিয়ে ভোগ করাবেন কেন! বাসুদেব, তুমিপরম বৈষ্ণব, পরম বৈষ্ণব যার হিতকামনা করে সেও বৈষ্ণব হয়ে যায়। আর বৈষ্ণবের সমস্ত পাপ কৃষ্ণ দূর করেন।

তুমি যার হিত বাঞ্চ সে হল বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

রথযাত্রায় কীর্তন করল বাসুদেব। ইন্দ্রপুম সরোবরে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি।
কুমারহট্টে শিবানন্দের বাড়ির কাছে বাস করতে লাগল বাসুদেব।
শিবানন্দকে প্রতিবেশী না করলে সে তার সরখেল হয় কী করে? মহাপ্রভুর
নির্দেশ তা হলে পালন করা হয় না।

গৌরহরি যখন বাঙলাদেশে এলেন কুমারহটে পৌছে প্রথম শ্রীবাদের বাড়ি এলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে চুইটি পথের সংযোগে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পা ডাইনে গেলে শিবানন্দের বাড়ি, কয়েক পা বাঁয়ে গেলে বাসুদেবের বাড়ি। প্রভু দ্বিধায় পড়লেন, কার বাড়ি আগে যান।

বাসুদেৰ বললে, আগে শিবানন্দের বাড়ি যান।

বাসুদেরের অনুমতি পেয়ে প্রভু আগে শিবানন্দের বাড়ি গেলেন। পরে বাসুদেবের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে বাসুদেব, যে সর্বভূতে কুণালু, যে তথু চৈতন্মরসে মন্ত, স্ফে

কাঁদতে লাগল। প্রস্থুও কাঁদতে লাগলেন।

বললেন, আমার এ শরীর আমার বাসুদেবের। বাসুদেব আমাকে বেখানে বেচবে আমি সেইখানে বিকোব। বাসুদেবের বাতাস যার গায়ে লাগবে তাকে কৃষ্ণ সব সময়ে রক্ষা করবেন। শোনো, বৈষ্ণবমণ্ডল শুনে রাখো, আমার এ দেহ শুধু আমার বাসুদেবের।

আদিনে শ্রীগোরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব দদায়॥
সত্য আমি কহি শুন বৈঞ্চবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥

বাসুদেব ছাড়া এত বড় সোভাগ্য আর কার! সেই একমাত্র গৌরাঙ্গের শরীরের মালিক।

বাসুদেব দত্ত আর যতুনন্দন আচার্য গৌরহরির তুই সেনাপতি। যতুনন্দন রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, বাসুদেবের অনুগৃহীত।

প্রতি বংসর নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে বাসুদেব। প্রভুর তিরোভাবের দিনেও বাসুদেব নীলাচলে।

# গ্ৰু চন্দ্ৰশেখন

## চক্রশেখর আচার্যরত্ন

্রতন্ত্রশেশরের আদিনিবাস শ্রীহট্টে। গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপের বাসিন্দে।

শচীদেবীর বোনের সঙ্গে বিবাহ হয়। সেই সম্পর্কে চন্দ্রশেখর গৌরাঙ্গের যেসোমশাই। গৌরালের যখন আবির্ভাব হল তখন ত্রিজগতে উল্লাস উঠল। আছৈত দপ্রেমে ছল্পার ছাড়ল, হরিদাস নৃত্যকীর্তন শুরু করল। চন্দ্রশেখর গলায়ান করে আনন্দের প্রাবল্যে দান করতে লাগল। চন্দ্রগ্রহণের দান নয়, চন্দ্রাবতরণের দান। 'নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, রুপা করি হইল উদয়।'

জন্মের পর যে-সব জাতকর্ম বিধেয়, চন্দ্রশেখর আর শ্রীবাসই তা জগল্লাথকে দিয়ে সম্পন্ন করাল। যে সব প্রতিবেশিনী শিশুকে দেখতে এল তাদের তেলসিঁত্র দিয়ে অভ্যর্থনা করার ভার পড়ল মাসির উপর। মাসির সঙ্গে মিলল এসে মালিনী, শ্রীবাদের স্ত্রী।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রতী চন্দ্রশেখর। মেসো হলে কী হবে, গৌরাঙ্গের দাস্যপ্রেমে আত্মহারা। দাস্যপ্রেমের তাৎপর্য কী ? তথু সেবা-বাদনা। 'ক্ষ্পপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥'

চন্দ্রশেখরের ঘরে গৌরাঙ্গ নৃত্যাভিনয় করবেন—চলো দেখবে চলো। দৃশো-অঙ্কে বাংলা ভাষায় সেই প্রথম নৃত্যনাট্য। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, প্রভুরমণী সাজবেন।

রমণী সাজবেন ?

হাঁঁ।, প্রকৃতি সাজ্ঞবেন। চিৎশক্তির প্রতিমা হবেন।

ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

হুর্গা হবেন লক্ষ্মী হবেন রুক্মিণী হবেন রাধা হবেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ-স্বরূপশক্তিকেই চিৎ-শক্তি বলে। হুর্গা লক্ষ্মী রাধা রুক্মিণী সবই সেই চিৎ-শক্তির বিলাস-বৈচিত্রী।

যে জিতেন্ত্রিয় সেই শুধু এই নৃত্যনাট্য দেখতে পাবে। প্রভু আদেশ করলেন।

শামার তাহলে যাওয়া হবে না। বললে অছৈত। আমি ইন্দ্রিয় জয় করেছি এ আমি বলি কী করে ?

আমারও সেই কথা। শ্রীবাসও নির্ত্ত হল।

তোমরা যদি না যাও, তা হলে আর নৃত্য-নাট্য কেন ? প্রভু আখাস দিলেন। যাও, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তোমরা আৰু মহাযোগেশ্বর ইয়ে যাবে, আমাকে দেখে কারু মোহ জন্মাবে না। তা হলে চলো যাই সকলে। নির্ভয়ে। নির্মোহে। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গেলেন। আর-আর বৈষ্ণবদের পরিবারবর্গও উপস্থিত হল।

কে কী সাজবে বলে দাও।

প্রভূ বললেন, আমি রাধা সাজব, গদাধর ললিতা সাজবে, নিত্যানশ আমার বড়াই হবে। হরিদাস কোতোয়াল সাজবে আর শ্রীবাস সাজবে নারদ।

আর আমি কী সাজব ? জিজ্ঞেস করল অবৈত।

তুমি কী না সাজবে ? তুমিই তো সমস্ত। তুমি কৃষ্ণ সাজবে।

সাজাবে কে ?

সাজাবে বুদ্ধিমস্ত আর সদাশিব।

গান গাইবে কে ?

চন্দ্রশেখর তার বাড়ির অঙ্গনে প্রকাণ্ড চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। শযা।
বিছিয়েছে। দ্বীপসজ্জারও ক্রটি রাথে নি। সদ্ধ্যের পর শুরু হবে নৃত্য-নাটা।
তার গৃহের কী ভাগা! এখানে প্রভূ তাঁর মহিমা প্রকাশ করবেন।
শুধু গৃহের নয়, তার নিজের কী ভাগা! ষচক্ষে সে দেখবে সেই মহিমা।
হে রঙ্গভূমি, ভূমি আজ রশাবন হও। হরিদাস রঙ্গস্থলকে প্রণাম করল।
কোন দুশাে কার কী বক্তব্য, কিছু শেখাতে হবে না। কিছু মুখস্থ লাগবে

না প্রভুর শক্তিতে বাক্য আপনা-আপনি ক্ষুরিত হবে।

কে ভূমি ? কে একজন জিজ্ঞেস করল। আমি বৈকুঠের কোটাল।

কী করো তুমি ?

আমি শুধু কৃষ্ণ বলে হাঁক দিই। নিদ্রিত জগৎকে জাগিয়ে দিই। সভর্ক করি। নির্ভয় করি।

এ আবার কে এল ? কাঁথে বীণা, হাতে কুশ আর কমগুলু, একবুক দাড়ি, সারা গায়ে চন্দনের কোঁটা। কে তুমি ?

আমি নারদ। বললে শ্রীবাস।

ভূমি এসেছ কেন ?

🦈 কৃষ্ণকে খুঁজিতে এসেছি। বললে নামদ, বৈকুঠে গিয়ে দেখলাম কৃষ্ণ্

নেই, সমস্ত বৈকুণ্ঠ খাঁ খাঁ করছে। জিজেন করলাম, কৃষ্ণ কোথায়? উত্তরে শুনলাম কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়েছে। তাই এসেছি এখানে।

শচীদেবী মালিনীকে জিজ্ঞেদ করলে, এই কি তোমার পণ্ডিত ?
কী জানি, চিনতে পারছি না। নারদ বলেই তো মনে হচ্ছে।
অদ্বৈতকে কে চিনবে ? পঞ্চাশের বেশি বয়দ, এখন দেখাছে পনেরো
বছরের কিশোর। অদ্বৈত কোথায় ? এ যে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে দেখে পুরনারীরা উলু দিয়ে উঠল, পুরুষ দর্শকেরা হরিধ্বনি দিল।
স্ত্রীবেশে সাজানো হচ্ছে প্রভুকে। তাঁর হাতে কঙ্কণ দিতেই তাঁর
ক্রিনীর আবেশ হল। তিনি অধােমুখে চােখের জল ফেলছেন আর সেই
সঙ্গে সিক্ত মৃত্তিকায় নথ দিয়ে কৃষ্ণকে প্রেমপত্র লিখছেন।

তারপর রুক্মিণীভাব অন্তর্হিত হয়ে জাগল রাধাভাব। রাধাভাবেই প্রভু রঙ্গম্পলে আবিভূতি হলেন।

এ ভুবনমোহিনী কে ? শচীমাতাও চিনতে পারছে না। আর বিষ্ণুপ্রিয়া কী দেখছে কী ভাবছে তা বিষ্ণুপ্রিয়াই জানে।

তারপর প্রভু জগৎজননীর ভাব ধরলেন। ভগবতী মহামায়া হয়ে বদলেন বিষ্ণুখট্টায়। সকলকে পুত্রভাব দিলেন। দিলেন শুনসুধা।

> 'মাত্ভাবে বিশ্বস্তর সভারে ধরিয়া। তান পান করায়েন পরম স্লিম্ব হৈয়া।' কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়ণী আপনে হইলা প্রভু জগৎজননী। সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা।

সে রাত্রিও প্রভাত হল। সবাই কাঁদতে লাগল, রাত, তুমি কেন পোঁহালে ? 'কেহ বোলে, আরে রাত্রি, কেন পোহাইলা ? হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলা ?'

সে রাত শেষ হয়ে যাবার পরও দিনে-রাতে চল্রশেখরের বাড়ি আলো হয়ে রইল। প্রভুএ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তবু তাঁর জ্যোতি মান হচ্ছেন।

যে আসে সে চন্দ্রশেখরকে জিজেস করে, এ কিসের আলো, কিসের তেজ ?

·

চন্দ্রশেখর বলে, প্রভু যে এসেছিলেন, নৃত্যনাট্য করেছিলেন, তাঁর ছটা। আরেকদিন মুরারি গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে প্রভু বলতে লাগলেন, মধু দাও, আমাকে মধু দাও।

নিত্যানন্দ গঙ্গাজল দিল প্রভুকে। মধুজ্ঞানে প্রভু সেই জল খেলেন। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেদ করলে, এ তোমার কী ভাব !

আমি আর তোমাদের কৃষ্ণ নই। আমি বলরাম। মধুন্দিয় বলরাম। কুপোর পাহাড় বলরাম।

চন্দ্রশেষর দেখল সোনার লাঙল কাঁধে নিয়ে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।
গয়ায় যাবার সময় শচীমাতা চন্দ্রশেষরকেই পাঠাল নিমাইয়ের অভিভাবক
করে। সয়্যাসগ্রহণের কথাও নিমাই চন্দ্রশেষরের কাছ থেকে গোপন করল
না। আর চন্দ্রশেষরই কাটোয়ায় নিমাইয়ের সয়্যাসগ্রহণকালীন কৃত্যাদি
সম্পন্ন করাল।

তারপর লিখল এই সুমধুর পদ:

ক্ষণেক বহিয়া চলিয়া উঠিয়া পণ্ডিত জগদানন। প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে লোক সব নিরানন্দ॥ না মেলে পদার না করে আহার কারো মুখে নাহি হাসি। নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি থাকলে বিরলে বসি॥ দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর প্রবেশ করিল যাই। আধ্মরা হেন ভূমে অচেতন পড়িয়া আছেন আই॥ প্ৰভুৱ ব্ৰমণী সেহ অনাধিনী প্রভুবে হইয়া হারা। পড়িয়া আছেন মলিন বসন मूनन नमात्न थाता॥

সন্ন্যাসের পর প্রভু ষমুনা ভেবে গলাতীরে এসে গাঁড়ালেন। চল্লশেখর

ছুটল অবৈতকে খবর দিতে। শুধু শান্তিপুরে নয়, নবদীপে গেল, দাঁড়াল শচীমাতার হয়ারে। চলো শান্তিপুরে চলো, তোমার সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখতে পাবে।

যত তৃঃখের সংবাদ বহন করবার দায় চন্দ্রশেখরের।
চন্দ্রশেখর বাশুর সোসর
বিষয়বিষেতে রত।
গৌরাঙ্গ চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিতঃ

প্রতি বছর রথের সময় প্রভুর দর্শনের জন্যে নীলাচলে যায় চন্ত্রশেধর। কখনো কখনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায়। চলো দেখে আসি আনন্দ-নিকেতনকে।

#### 1 3**6** 1

# চন্দ্রশেখর বৈদ্য

জাতিতে বৈদ্য, কাশীবাসী। শুধু লিখনরতির উপর নির্ভর করে জীবিকা-নির্বাহ করে।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল কাশীতে তখন মায়াবাদ প্রচার করছে। ষড়-দর্শনের ব্যাখ্যায় মন্ত হয়েছে। ভক্তির নাম-গন্ধও রাখে নি কোথাও।

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব। তার বন্ধু তপন মিশ্র। তারা হুইজনে একত্ত হয়ে বসে কৃষ্ণকথা বলে আর আনন্দ করে।

রন্দাবনের পথে প্রভু কাশী এসেছেন, উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে।
ভিক্ষা-শেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন আর তপনের ভূেন্তে রঘুনাথ তাঁর
পদসেবা করছে। চন্দ্রশেখর দেখা করতে এল।

চন্দ্রশেখর প্রভুর পায়ে কেঁদে পড়ল। বললে, প্রভু, কাশী আর ভালো লাগেনা। শুধু কর্মফলে এখানে পড়ে আছি।

কেন কাশী কি দোষ করল ?

এবানে মায়া-ব্ৰহ্ম ছাড়া আর শব্দ নেই। দিন-রাত তথু বড়দর্শনের

ব্যাখ্যা। যেখানে কৃষ্ণ নেই, ভক্তি নেই, প্রেম নেই—তাই সেখানে সুখও নেই। তা ছাড়া—

কী তা ছাড়া የ

তা ছাড়া শুধু তোমার নিন্দা। সন্ন্যাসীরা শুধু তোমার নিন্দা করে বেডাচ্ছে। এ আর সহাকরতে পারছি না।

প্ৰভু শুধু মৃত্-মৃত্ হাসতে লাগলেন। ভূমি এইখানে কিছুদিন থাকো।

থাকব।

কিন্তু ভিক্ষা করবে আমার ঘরে। বললে তপন মিশ্র।

তাই করব।

ভক্তবশে স্বীকার করলেন প্রভু।

এক মারাঠী ব্রাহ্মণ এসে হাজির। নাম শুনে এসেছে, কি**ছ দেখতে** এমনি চমৎকার হবে ভাবতে পারে নি।

আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। বললে ব্রাহ্মণ।

এ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবিমূখ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করে। কে জানে ক'জন অমন সন্ন্যাসীকেও নিমন্ত্রণ করে বসল! যারা কৃষ্ণবিমূখ তাদের সঙ্গ করতে প্রভু সম্মত নন।

বললেন, আমার নিমন্ত্রণ তপনের ঘরে পাকা হয়ে রয়েছে।

দশদিন প্রভূ থাকলেন কাশীতে, চন্দ্রশেখরের গৃহে। পরে চলে গেলেন রন্দাবন।

রশাবন থেকে যখন ফিরছেন, পৌচেছেন কাশী, চম্রশেখর স্বপ্ন দেখল শ্রুছ তার ঘরে এসেছেন।

ভোর হতে না হতেই চক্রশেখর গ্রামের বাইরে এসে প্রভুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রভুকে ধরে আর যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

প্রভুকে দেখতে পেয়েই চন্দ্রশেখর তাঁর পায়ে পড়ল। বাড়িতে নিয়ে গেল হাত ধরে। খবর পেয়ে ছুটে এল তপন মিশ্র। এল পরমানক কীর্তনিয়া। ত্বক হল কৃষ্ণকীর্তন।

প্রস্থা চম্রশেখরকে বসলেন, দেখ তো দরজায় একজন বৈষ্ণব এসে বিস্থাব এক বিষ্ণাব এস।

্ব 🕆 চন্দ্রশেষর খরের বাইরে এসে তাকাল, কোনো বৈঞ্চ দেখতে পেল না।

দরজায় কোনো বৈষ্ণব নেই। তবে কে আছে ?

একজন দরবেশ বসে আছে। মুখে গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ভোটকম্বল ও হাতে করোয়া।

ঐ দরবেশকেই ডেকে আনো।
ভাক শুনে দরবেশ অঙ্গনে এসে দাঁড়াল।
ভাকে দেখে প্রভু ছুটে এসে আলিঙ্গন করলেন।
আমাকে ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না। দরবেশ চাইল মুক্ত হতে।
ভোমাকে ছোঁব না ? ভোমাকে না ছুঁলে পবিত্র হব কী করে ?
চন্দ্রশেখর ভো বিমূদ, হতবাক।

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোষিতে॥

প্রভু তাকে হাত ধরে এনে বসালেন। নিজের হাতে মুছে দিতে লাগলেন গায়ের ধুলো। জিজ্ঞেস করলেন, কী করে পালিয়ে এলে ?

আমি পালালাম কোথা, তুমিই তো উদ্ধার করে আনলে।

প্রভু তপন আর চন্দ্রশেষরকে কাছে ডাকলেন। বললেন, ইনিই সনাতন গোস্বামী, ছুসেন শার প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণ এঁকে রৌরব নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তাঁর পরিচর্যা করো। তপন, একে ক্ষোরকারের কাছে নিয়ে যাও, এঁকে ভদ্র করো, আর চন্দ্রশেষর, তুমি এঁকে গঙ্গান্ধান করিয়ে একখানা বস্ত্র দাও।

স্থানাস্তে চন্দ্রশেখর সনাতনকে একখানা নতুন বস্তু দিল।

সনাতন নতুন বস্ত্র নিল না। বললে, আমাকে একখানা পুরোনো ধুতি দাও। তাকেই ছিন্ন করে আমি কৌপীন ও বহির্বাস বানাব।

তারপর যেদিন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের গর্বপর্বত চূর্ণ করলেন প্রভু, সকলকে কৃষ্ণনাম প্রসাদ দান করলেন, সন্ন্যাসীরাও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল, তখন চন্দ্রশেখরভবনে সে কী আনন্দ! আগে অতিনিন্দন ছিল, এখন ওদের অভিনন্দন! 'বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈমু নিন্দন।'

চন্দ্রশেষরভবনে সারারাভ কীর্ডন হল। ছিল চন্দ্রশেষর, তপন, তপনের ছেলে রযু, প্রমানন্দ কীর্ডনিয়া আর বলভদ্র ভট্টাচার্য। এ কী্,লেই মারাস্ত্র ব্ৰাহ্মণও কীৰ্তনে গলা মিলিয়েছে!

তারপরে প্রভু বললেন, কাশী ছেড়ে এবার নীলাচলে যাব।

চন্দ্রশেখর বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আরো সকলে চাইল সঙ্গী হতে।

প্রভু বললেন, না, আমি একা যাব।

সাস্ত্রনাবাক্যে সকলকে নিয়ত্ত করলেন প্রভু। তোমরা কাদীতেই থাকো। কাদীতেই ভক্তির সৌরভ ছড়াও।

বৃশাবনে যাচ্ছে জগদানন্দ, তার সঙ্গে চন্দ্রশেখর দেখা করল । প্রভু কেমন আছেন। ভালো আছেন তো ?

তারপর যখন শুনল রঘু নীলাচলে যাচ্ছে তাকে চন্দ্রশেখর বললে, প্রভুকে আমার দণ্ডবং দিও। বোলো আমি কাশীতেই আছি।

#### 1 22 1

# ঞ্জীধর পণ্ডিত

নবদ্বীপের একান্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর পশুতের বাসা, শঙ্খবর্ণিক ও তদ্ভবায়দের পাড়া ছাড়িয়ে। কলা, থোড়, মোচা, পাতা ও খোলা বেচে জীবিকা নির্বাহ করে। যা উপার্জন করে, তার আদ্ধেক ব্যয় করে গঙ্গাপৃজায়, বাকি আদ্ধেক সংসারে।

সবাই তার নাম রেখেছে খোলা-বেচা শ্রীধর।

এক কথার লোক। একদরের বেপারি। যে জিনিসের যে দাম বলে দেবে, তার আর নড়চড় নেই। নিতে হয় নাও নয়তো পথ দেখ।

দরিদ্র, কিন্তু ভক্তিধনে ধনী। অনেক রাত পর্যস্ত হরিনাম করে। 'দীঘল-আহ্বানে' ডাকে। পাষণ্ডী প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করে, খিদের আলায় ওর না হয় বুম আসে না, তাই বলে চেঁচিয়ে আমাদের বুম মাটি করে কোন্ হিসেবে ?

ছিসেবের ধার ধারে না প্রীধর। সে নিজের আনন্দে থাকে।

বাজারে ভালা সাজিয়ে বসেছে শ্রীধর, নিমাই এসে জিজ্ঞেস করল, দাম ক্তঃ শ্রীধর দাম বললে।

যা দাম বললে তার আদ্ধেক দিতে চাইল নিমাই।

কম হবে না। শ্রীধরের এক কথা।

निक्ठग्रहे हत । निमाहे छाना थित्क भाषा-रथाना जूल निन।

জোর করে ফের কেড়ে নিল শ্রীধর। বললে, কম দামে ছাড়তে পারব না।

তোমার তো অনেক টাকা আছে, আমার হাতের জিনিস কাড়ো কেন ?
আমাকে মাপ করো ঠাকুর। তুমি আর কোথাও দেখ। সেখানে সন্তায়
পাবে।

আমি তো শুধু জিনিস নিই না, আমি যোগানদারকেও নিই। নিমাই হাসল, বললে, তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, না ?

চঞ্চল, উদ্ধত এক বালক, তাকে চেনবার কী আছে ?

শোনো। বললে নিমাই, তুমি প্রতাহ যে গঙ্গার পূজা করো আমি তার বাবা।

হরি হরি। ত্ব কানে আঙুল দিল শ্রীধর।

এই তুরত্তের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। শ্রীধর অসহায়ের মত বললে, তোমাকে অর্থমূল্যে দিতে পারব না, কিছু না হয় বিনামূল্যে দেব।

বিনামূল্যে দেবে ?

হাঁা, একখণ্ড খোলা ও একখণ্ড থোড় রোজ তোমাকে দেব বিনামূল্যে।

তবে আর কথা কী! তবে আর বিবাদ কিসের ?

সেই থেকে শ্রীধরের খোলায় ভাত খায় নিমাই।

এখন জল খাওয়াও।

কাজী-দমনের দিন নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে অবশেষে শ্রীধরের ঘরে এসে হাজির হলেন প্রভূ।

ভাঙা ঘর, চালে জায়গায়-জায়গায় ফাঁক, দরজায় একটা লোহার জলপাত্র পড়ে আছে।

ভাঙা পাত্র, চোরের কাছেও মূল্যহীন।

পরমানন্দে সেই পাত্রের জল খেলেন গৌরাঙ্গ।

শ্রীধর হায়-হায় করে উঠল। এ কী সর্বনাশ! এ যে আমাকে সংহার করতে আমার ঘরে এল।

4.

প্রভূ বললেন, ভক্তের জল খেয়ে আজ আমার শরীর শুদ্ধ হল। কৃষ্ণের চরণে ভক্তি জাগল। দান্তিকের রত্নপাত্রের জলে তৃষ্ণা যায় না, ভক্তের লৌহ-পাত্রের জলেই শরীর শীতল হয়।

দত্তে তৃণ ধরে কাঁদতে লাগল শ্রীধর। তুমি কী জল খেলে ?

এ আমি ভজের জল খেলাম। খেলাম শুদ্ধামৃত। 'পরমার্থে বৈঞ্বের সকল নির্মল।' তুমি ভজ্জ, তোমার সমস্ত শুচিরিধা।

> ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই। কেবল ভজির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

নগরভ্রমণে বেরিয়ে এই শ্রীধরকেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভু, এত যে হরি-হরি করছ, তোমার অল্পবস্ত্রের হুঃখ তো গেল না।

তৃ:খ ? শ্রীধর যেন অবাক হল। তৃ:খ কোথায় ? উপবাস তো আর করছি না, আর ছোট হোক বড় হোক, কাপড়ও তো পরছি।

তোমার কাপড়ে তো গিঁট-দেওয়া, আর তোমার ঘরের ঐ চাল দেখ, খড় নেই।

তা হোক। তবু হু:খ বলে মানতে চায় না প্রীধর। বললে, রত্ন্বরে রাজার দিন কাটে, গাছের উপরে পাখির দিন কাটে। আমার দিনও কেটে যাচেছ।

কিন্তু তোমার তো অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে।

শ্রীধর হাসল। বললে, আমি খোলা বেচে খাই, আমার আবার ধনরত্ন! ভোমার সেই পোঁতা ধনের কথা আমি সকলকে বলে দেব। তখন টের পাবে।

সে ধন ভক্তি। বিনামূল্যে আত্মদান। মহাপ্রকাশের দিন গৌরসিংহ আদেশ করলেন: শ্রীধরকে নিয়ে এস। কয়েকজন ভক্ত ছুটল তার সন্ধানে। কোথায় শ্রীধর ?

অর্থপথে উচ্চনাদ হরিনাম শুনতে পেল। ঐ, ঐ শ্রীধরের কণ্ঠস্বর। শব্দ লক্ষ্য করে সবাই গিয়ে ধরলে শ্রীধরকে। চলো চলো, প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তুমি প্রভুকে দেখবে আর আমরা তোমাকে স্পর্শ করে ক্বতার্থ হব।

প্রস্থ ডেকেছেন ন্তনে প্রেমাবেশে শ্রীধর মূর্ছিত হল। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ডক্তেরা। এল এল শ্রীধর। প্রস্থৃ শ্রীধরকে ব্যাকুল হয়ে আহ্বান করলেন। ছুমি আমার বিশুর আরাধনা করেছ। বছ জন্ম আমার প্রেমে ব্যয় করেছ। এ-জন্মেও আমার অনেক সেবা করলে। তোমার খোলায় তোমারই হাতের দ্রব্য নিত্য আহার করলাম। তুমি আমার রূপ দেখ।

শ্রীধর দেখল তমালশ্রামল বসে আছে, হাতে বাঁশি, দক্ষিণে বলরাম দাঁড়িয়ে। কমলা হাতে তামুল দিচ্ছে, মহাফণী ছত্র ধরেছে মাথার উপর। দেবতারা স্তুতি করছে।

শ্রীধর মুর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, ওঠো, আমার স্তব করো।

শ্রীধর চেতনা পেয়ে উঠল। বললে, আমি স্তুতি করি আমার এমন শক্তি কোথায় ?

তোমার বাক্যই আমার স্তুতি।

প্রভুর কুপায় সরম্বতী শ্রীধরের রসনায় এসে বসল। শ্রীধর স্থতি করতে লাগল।

প্রভু বললেন, শ্রীধর, বর চাও। তোমাকে আজ আমি অউসিদ্ধি দেব। তুমি আমাকে আরো ফাঁকি দেবে ? কিন্তু, না, আর না, আর আমাকে ভোলাতে পারবে না।

প্রভু বললেন, আমার দর্শন ব্যর্থ হবার নয়। তোমাকে বর চাইতেই হবে। যা চাইবে তাই পাবে।

যদি নাই ছাড়বে, তবে দাও। যে ব্রাহ্মণ আমার খোলাপাতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই আমার জন্ম-জনান্তরের প্রভু হোক। যে ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করত তার পদযুগলই আমার আশ্রয় হোক। শ্রীধর তুই বাহ তুলে কাঁদতে লাগল।

প্রভু বললেন, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করে যাব।

আমি আর কিছুই চাই না : এমনি করো যেন চিরদিন তোমার নামগান করতে পারি।

দাস্যযোগে তৃমি আমার এই প্রকাশ দেখলে। তোমাকে আমি বেদগোপ্য ভক্তি দিলাম।

নবদীপ ছাড়বার আগের দিন প্রভূকে শ্রীধর একটি লাউ এনে দিল। আর কে এক ভক্ত হুধ নিয়ে এল।

কভ দিন ধরে শ্রীধরের লাউ খাবার লাধ গৌরহরির। ও নিয়ে আরে

কভ তাদের ঝগড়া হয়েছে।

এখন আর বিবাদ নেই। এখন শুধু নৈবেল্য আর প্রসাদ।
প্রসন্ন হয়ে প্রভু মাকে বললেন, মা, ত্বং-লাউ পাক করে দাও।
সন্ন্যাস নেবার পর প্রভু শান্তিপূরে ফিরলে শ্রীধর গেল দেখা করতে।
ভারপর প্রভু নীলাচলে গেলে, নীলাচলে।

#### 1 20 1

## শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপের গরিব ব্রাহ্মণ শুক্লাম্বর। ভিক্ষে করে দিন চালায়। কি**দ্ভ অহর্নিশ** কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে। যথন ভিক্ষে করে তখনো কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

ভিক্ষে করে যা পায়, তা দিবসান্তে বাড়ি ফিরে রাল্লা করে। প্রস্তুত খাদ্য কৃষ্ণকে নিবেদন করে দিয়ে তার প্রসাদ নেয়।

কৃষ্ণানন্দের প্রসাদে দারিদ্র্য জানতেও পারে না।

গৌরাঙ্গের প্রতিবেশী শুক্লাম্বর। কৃষ্ণ-ভক্ত বলেই তার প্রতি গৌরাঙ্গের নিবিড় অনুরাগ।

ঝুলি কাঁথে শুক্লাম্বর ভিক্লেয় বেরিয়েছে, প্রভু তাকে ডাকলেন।

এস এস। তোমার দেওয়া জিনিসই আমার আদরের আহার। এই বলে প্রভু শুক্লান্থরের ঝুলির মধ্যে হাত চুকিয়ে মুঠো-মুঠো চাল বের করে খেতে লাগলেন।

কী সর্বনাশ! শুক্লাম্বর মাথায় হাত দিল। এ চালের মধ্যে যে বিশ্তর খুদকণা রয়েছে।

প্রভূ বললেন, তোমার খুদকণাই আমার লোভনীয় খান্ত। দ্বারকায়ও
আমি এমনি তোমার ঝুলি থেকে খুদ কেড়ে নিয়ে খেয়েছি। জন্ম-জন্ম তুমিই
আমার প্রেমদেবক। তোমার হৃদয়েই আমার বিহার। তোমার ভোজনেই
আমার ভোজন। তোমার ভিক্লাতেই আমার পর্যটন। প্রেমভক্তি বিলোতে
আমি এসেছি, আমি তোমাকে দিলাম সেই প্রেমভক্তি।

গমা থেকে ফিরে প্রভূ সকলকে এই শুক্লাম্বরের বাড়িভেই সমবেভ হতে

বলেছিলেন। সান্ধ্যকীর্তন, নগরকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, সমস্ত ঘটনাতেই শুক্লাম্বর প্রভুর লীলাসঙ্গী।

একদিন প্রভু বললেন, শুক্লাম্বর, তোমার রাল্লাকরা **অল্ল খেতে ইচ্ছে** করছে।

দারুণ কৃষ্টিত হয়ে শুক্লাম্বর বললে, তুমি কী বলছ! আমি এক পতিত ভিক্কুক, অপবিত্র, আমার রালা তুমি খাবে কী!

আমি অতশত জানি না। তুমি বাড়ি গিয়ে ক্বঞ্চের নৈবেল প্রস্তুত করো, আমি মধ্যাকে গিয়ে খাব।

ভীত শুক্লাম্বর ভক্তদের কাছে পরামর্শ চাইল, কী করা।

কী আবার করা! প্রভুর যখন ইচ্ছে হয়েছে শুক্লাম্বরকে রান্না করতেই হবে। ভজের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খাওয়াই তো ভগবানের স্বভাব। তবে যদি খুব ভয় লাগে বোঝ, আলগোছে রান্না কোরো।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল ও গর্ভথোড় সিদ্ধ করল শুক্লাম্বর। আর বলতে লাগল, রুষ্ণ গোবিল গোপাল বনমালী।

ভক্ত-অন্নে জগন্মাতা রমা প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন।

গঙ্গান্নান করে এসে প্রভূ আসনে বসলেন। কৃষ্ণে নিবেদন করে দিয়ে। অল্লে হাত দিলেন।

খেতে খেতে বললেন, এমন সুস্বাত্ অন্ধ আর কোনোদিন খাইনি। আর কী সুন্দর এই গর্ভথোড়! আলগোছে এত ভালো রান্না কী করে করলে?

শুধু ভক্তির রসস্পর্শে সমস্ত ব্যঞ্জন সুস্বাত্ব হয়ে উঠেছে।

শুক্লাম্বরের ঘরেই বিশ্রাম করলেন গৌরাক।

বিজয়দাস সেখানে উপস্থিত ছিল—'আঁখরিয়া' বিজয়। সে প্রভুকে অনেক পুঁথি স্বহস্তে নকল করে দিয়েছে। তার হাতের লেখা মুক্তোর মত। রত্নাক্ষরে লেখে বলে গৌরহরি তার নাম দিয়েছেন রত্নবাহু।

শ্রান প্রভুর পাশে বিজয় বসে ছিল। প্রভু তার গায়ে হাত রাখলেন।
চকিতে বিজয়ের ভাবাস্তর ঘটল। দেখল রত্ন-আভরণে সজ্জিত হয়ে এক
দীর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময় পুরুষ শুয়ে আছে।

বিজয় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল প্রভু তার মুখে হাত চাপা দিলেন। বললেন, যতদিন আমি এখানে আছি কাউকে কিছু বোলো না।

কিছ কে শোনে কার কথা। বিজয় পরমানকে হুকার দিয়ে উঠল। সংক

400

সঙ্গেই পড়ে গেল মূৰ্ছিত হয়ে।

সবাই বুঝল বিজয় কোনো বৈভবদর্শন করেছে।

প্রভূ জিজেস করলেন, হঠাৎ বিজয় হঙ্কার করে উঠল কেন ? ওর কী হল ? কে জানে কী হল।

বিজয়ের গঙ্গার প্রতি অনুরাগ, এ বুঝি গঙ্গার প্রভাব। কিংবা, প্রভু বললেন, শুক্লাম্বরের ঘরে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, সেই কৃষ্ণকেই দেখল নাকি ?

বিজয়ের গায়ে আবার হাত রাখলেন প্রভু।

বিজয় চেতনা পেল কিন্তু সাত দিন পর্যন্ত জড়প্রায় হয়ে রইল।

শুধু শুক্লাম্বরের গৃহ বলেই প্রভু এই রঙ্গ করলেন।

চন্দ্রশেখরের ঘরে নৃত্য-নাট্যের সময় শুক্লাম্বরও অভিনয় করল। সে সাজল নারদের শিয়া।

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে আঁখরিয়া বিজয়।

### 1 25 1

# বক্রেশ্বর পণ্ডিত

নৃত্য কীর্তনের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ, আর গৌরাঙ্গের নৃত্যসঙ্গী বক্রেশ্বর। ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায় জন্ম। অকৃতদার।

মুকুন্দের যেমন অহোরাত্র নামকীর্তন, বক্রেশ্বরের তেমনি একভাবে চব্বিশ প্রহরের নৃত্য।

হয়েতেই প্রভু আনন্দিত।

একদিন প্রভুর পা ধরে বক্তেশ্বর বললে, তুমি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব যোগাড় করে দাও। ওরা গান করবে আর আমি নাচব। তবেই আমার পরিপূর্ণ সুখ হবে।

প্রভূ বললেন, তুমি আমার এক পাখা। আরেক পাখা পেলে আমি আকাশে উড়তে পারতাম।

ভধু মর্তলোকে নয় যেতে পারতাম সুরলোকে। চৌকভুবন ঘুরতে পারতাম। কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত ভজিহীন, মোক্ষাকাজ্জী। ভাগবত পড়ায় বটে, কিন্তু ভজি বোঝে না। গৌরহরির ভগবত্তায়ও সে অবিশ্বাসী। সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু নীলাচলে চলে গেলেন, তবুও না।

তখন একদিন তার গৃহে বক্রেশ্বর অতিথি হল। কৃষ্ণপ্রে মবিগ্রহবিহ্বল বক্রেশ্বর।

বললে, দেবানন্দ, তোমাকে আজ আমার নাচ দেখাব। দেখবে ? বক্তেশ্বরের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল দেবানন্দ। দেখব।

প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগল বক্রেশ্বর। অশ্রু, কম্প, স্থেদ, হাস্থা, পুলক, ছঙ্কার, বৈবর্ণ্য ও আনন্দমূর্ছা। সমস্ত নৃত্যসম্পদ প্রস্ফুট হল তার শরীরে। দেবানন্দ চমংকার মানল। এমন দীপ্তি এমন আকুলতা এমন আনন্দ সে দেখে নি কোনোদিন।

শুধু একাকী দেখে তৃপ্তি নেই, লোকজন ডাকতে লাগল দেবানন্দ। এমনটি কোনোদিন কেউ দেখনি।

নাচতে নাচতে টলে পড়ে যাচ্ছে বক্রেশ্বর, দেবানন্দ হু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলছে। টেনে নিচ্ছে নিজের কোলের মধ্যে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, বক্রেশ্বরের গায়ের ধুলো মাখছে নিজের শরীরে।

আর যায় কোথা। ভক্তধূলির স্পর্শে দেবানন্দের মনে ভক্তি জাগল। শুধু ভক্তিই জাগল না, চৈতন্যে বিশ্বাস জাগল। তার কুব্দির বিনাশ হল।

আর সমস্ত বক্তেশ্বরের প্রভাবে। আর সে প্রভাবও তো গৌরাঙ্গেরই প্রসাদ। 'কৃষ্ণ-সেবা হতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।' ভক্তসেবাতেই নিশ্চিত সিদ্ধি।

শ্রীক্ষেত্রেও প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করেছে বক্রেশ্বর। মন্দিরে বেড়াকীর্তনে বক্রেশ্বরই অগ্রনী। উন্থাননৃত্যেও প্রভুর সে একক সহচর।

বক্রেশ্বর অপরিহার্য। নীলাচলেই সে থেকে গেল প্রভুর সঙ্গে।

## ॥ २२ ॥

# দামোদর পণ্ডিত

নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাসনাহীন, নিরপেক্ষ ও উদাসীন। প্রাভূর নীলাচল-অভিযানের এক সহযাত্রী।

ছোট ভাইয়ের নাম শঙ্কর।

প্রভূ দামোদরকে বললেন, তোমাদের ত্ব-ভাইয়ের উপরেই আমার প্রীতি আছে। তোমার উপর আমার সগৌরব প্রীতি আর শঙ্করের প্রতি আমার প্রীতি বিশুদ্ধ, নিঃসঙ্কোচ। সেখানে কোনো গৌরববৃদ্ধি নেই।

দামোদর বললে, তাহলে এখন থেকে তোমার কুপায় শঙ্কর আমার বড় ভাই হয়ে গেল। 'দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হইতে। এবে আমার বড় ভাই তোমার কুপাতে॥'

দামোদরে গৌরববৃদ্ধি না হয়ে যায় না। দামোদরের এমন প্রচণ্ড প্রেম থে সে শ্বয়ং প্রভুকেও শাসন করে। বাক্যদণ্ড দিতে দ্বিধা করে না।

একটি ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার প্রভুর কাছে রোজ আসে। পিতৃহীন, তাই বৃঝি স্নেহের কাঙাল। স্বভাবটি নম্র, দেখতেও সুকুমার। প্রভুও তাকে স্নেহ করেন আর সেই স্নেহই তাকে তাঁর কোলের কাছে টেনে আনে। 'যাহাঁ প্রীত ত হাঁ আইসে—বালকের রীতি।'

কিন্তু দামোদরের কাছে তা ভালো লাগে না।

তুমি আর এখানে এস না। বালককে নিষেধ করে দামোদর।

বালক সে কথায় কান দেয়না। প্রভু যে তার প্রাণ। তাঁকে না -দেখে যে সে থাকতে পারেনা। তাই বার-বার চলে আসে।

একদিন দামোদরের অসহা লাগল। সে প্রভুকেই গেল শাসন করতে। অন্যের বেলায় তো খুব উপদেশ দিতে পারো, কিন্তু নিজের বেলায় কী! প্রভূ সবিশ্বয়ে দামোদরের দিকে ভাকালেন।

পরকে উপদেশ দিতে গোসাঁই খুব পণ্ডিত, দামোদর বিদ্রূপ করে উঠল,
স্থাচ নিজের বেলায় গোসাঁইয়ের খোঁজ নেই। এবার বেরুবে গোসাঁইগিরি।
কেন, কা হল ? প্রভুর বিশ্বয় আরো বাড়ল।

ুতুমি জানো না এই ছেলেটা কে ?

ও এক বিধবার ছেলে। বিধবা যদিও সতীসাধ্বী তপস্থিনী, তার এক দোষ আছে।

প্ৰভু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

বিধবা সুন্দরী, তার উপরে যুবতী। আর তুমিও পরম সুন্দর যুবক।
বিধবার ছেলের সঙ্গে তোমার মাখামাখি দেখে লোকে যে কানাকানি
করবে! সে কলঙ্ক-কথন তুমি রোধ করতে পারবে ? 'মুখর জগতের মুখ পার
আচ্ছাদিতে?'

নতমুখে বদে রইলেন প্রভু।

অবশ্য তুমি ষতন্ত্র ঈশ্বর, যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পারো, কিন্তু লোকের মুখ তুমি চাপা দেবে কী করে ? নিজে তুমি এত বড় পণ্ডিত, নিজেই নিজের আচরণবিধি দেখ না বিচার করে। লোকের কানাঘ্যোর সুযোগ করে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে ?

একেই বলে নিরপেক্ষতা। একেই বলে অস্তরঙ্গ প্রেম। অমঙ্গলের আশক্ষায় যে প্রেম শাসন করতে পর্যন্ত কৃষ্ঠিত হয় না।

প্রভুমুখ তুলে হাসলেন। অন্তরে তাঁর প্রচণ্ড সন্তোষ। এই বাক্যদণ্ড-যে তাঁরই অভিপ্রেত। পরোক্ষে লোকশিকা।

প্রভূ বললেন, দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও, আমার মাকে গিয়ে দেখ।
দেখ সেখানে কোনো ক্রটি হচ্ছে কিনা। তুমি যেমন আমাকে শাসন করলে
দেখ সেখানেও কোনো শাসনের কারণ আছে কিনা।

দামোদর এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

মাকে বোলো তাঁর জন্মেই আমি তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি নিরস্তর তাঁকে আমার কথা শুনিয়ো। বোলো আমি সুখে আছি। তা হলেই তিনি সুখে থাকবেন। 'মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে।' আর শোনো, সেই গোপন কথাটি তাঁকে স্মারণ করিয়ে দিও।

কী গোপন কথা ?

আমি বার-বার তাঁর কাছে যাই, তাঁর, হাতের রালা থেয়ে আদি। সেই
মাখী-সংক্রান্তির দিন মা কত পিঠে-পায়স রাঁধল, কত অল্ল-ব্যঞ্জন, আমি সব
থেয়ে নিলাম। মা ভাবলেন, নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায়
কী করে—তবে আমি বৃঝি ষপ্প দেখছি। পাকপাত্র যখন খালি ভখন বৃকি
আমি কুঞ্জেরই ভোগ লাগাই নি। অমনি আবার দেখলেন গুরুকণাত্র আগের

মতই ভতি হয়ে আছে। তখন আবার ভোগ লাগালেন। আমি আবার গিয়ে ভোজনে বসলাম। তুমি মাকে বোলো। এ স্থপ্প নয়, এ আমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। বোলো তাঁর আদেশেই আমি নীলাচলে আছি আর তাঁর বাংসল্যের আকর্ষণেই তাঁর কাছে উপস্থিত হচ্ছি বার-বার।

নবদীপ থেকে ঘুরে এলে দামোদরকে প্রভূ জিজ্ঞেদ করলেন, মাকে কেমন দেখে এলে ? তাঁর কি বিষ্ণুভক্তি আছে ?

দামোদর ক্ষেপে গেল। বললে, এ তুমি কী বললে ? আইয়ের ভক্তি আছে কিনা ? তোমার যে বিষ্ণুভক্তি সেও তো আইয়েরই অনুগ্রহ। বিষ্ণুভক্তির যদি কোনো মূর্তি দেখতে চাও, আই-ই তো সেই মূর্তি।

দামোদর, তুমি আজ আমাকে কিনে নিলে। আমারই মনের কথা তোমার মুখে আজ শুনতে পেলাম। আমার সমস্ত ভক্তি-সম্পত্তি আমার মার কাছ থেকেই পাওয়া। তুমি যাও, তুমিই আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

শচীদেবী দেহ রাখলে বিষ্ণুপ্রিয়ার খবরাখবর করে দামোদর। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া কারু মুখাপেক্ষী নয়—'ভজদ্বারে দ্বারক্তদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে' তবু প্রভূর ইচ্ছায় দামোদর বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে নিত্য গঙ্গাজল তুলে এনে দেয়।

সে গঙ্গাজলে মিশিয়ে দেয় তার অনাবিল সেবা-সুধা।

#### । २७ ।

## শঙ্কর পণ্ডিত

দামোদরের ছোট ভাই। প্রভূর 'পাদোপধান'—পায়ের বালিশ।

নবদীপলীলায় প্রভূর কিছু সাহচর্য করলেও শঙ্কর আসলে নীলাচলে প্রভূর সেবাসঙ্গী। শঙ্করের প্রতি প্রভূর বিশুদ্ধা প্রীতি, তাতে কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো বারণ-অবারণ নেই।

্ৰভূ বলছেন, শঙ্করকেই আমার কাছে রাখো। ওর কাছেই আমি
অকুণ্ঠ। 'শুদ্ধ কেবল প্রেম ইহার উপর। অতএব মোর সলে রাখহ শহর।'

নীলাচলে মহাপ্রভুর আগমন থেকে তিরোভাব পর্যন্ত শঙ্কর প্রভুর সেবা করেছে। উৎসবে ভক্তদের খাওয়াবার সময় কাশীশ্বর জগদানশের সলে একযোগে পরিবেশন করেছে। কখনো বা খরভাতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে প্রভূকে।

কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে প্রভুর পদসেবা। 'সাহজিক প্রেমপাত্র আমার শহুর।'

প্রভু গন্তীরাতে শুরে আছেন, দারপ্রাপ্তে স্বরূপ আর গোবিন্দ ঘুমুছে। রাধার আবেশে প্রভু উদ্বেলিত হয়েছেন, জেগে উঠে বসে নামকীর্তন শুরু করেছেন—স্বরূপ আর গোবিন্দ যেমনি ঘুমিয়ে ছিল তেমনি ঘুমিয়েই রইল, প্রভুর কী অবস্থা কিছুই জানতে পেল না।

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে শয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রভু। ইচ্ছে হল কৃষ্ণকে অন্বেষণ করবার জন্যে এই নিকুঞ্জমন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু দ্বার থুঁজে পেলেন না। গন্তীরার প্রাচীরে মুখ ঘষতে লাগলেন। মুখে-গালে অনেক ক্ষত হল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। প্রভূর আর্তনাদে জেগে উঠল ম্বরূপ-গোবিন্দ।

এ তুমি কী করেছ ? তোমার মুখ এমনি কেটে গেল কী করে ? আলো জেলে দেখে ষরূপ-গোবিন্দ হাহাকার করে উঠল।

প্রভূ বললেন, কৃষ্ণবিরহে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, খরের মধ্যে টিকতে পারছিলাম না। মনে হল কৃষ্ণ বাইরে আছে তাই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার জন্যে ছুটলাম। অন্ধকারে দরজা খুঁজে পেলাম না। যেদিকেই ছুটি সেদিকেই দেয়াল। দেয়ালের সঙ্গে বারে-বারে মুখ ঘষে খেতে লাগল। সেই ঘষা খেয়েই এত ঘা, আর ঘা থেকেই রক্ত।

সবাই ব্ঝল প্রভূর এই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। না আছে বাহ্যজ্ঞান, না আছে দেহস্মৃতি। কিন্তু তাঁর শ্রীঅঙ্গের কট তো ত্-চোখে দেখতে পারি না। এর প্রতিকার কী ?

এর প্রতিকার শঙ্কর। শঙ্করকে প্রভূব পায়ের তলায় শোয়ানো যাক। শঙ্করই হবে তাঁর রাত্তির প্রহরী।

কিন্তু প্রভু কি রাজী হবেন ?

তখন স্বাই প্রভূকে গিয়ে ধরল। গল্পীরার মধ্যে আপনার পায়ের কাছটিতে শঙ্কর শোবে।

প্রভূ শহরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কে না জানে ভার সম্পার্কেই প্রভূর কোনো সন্ধোচ নেই। প্রভূর পদতলে শঙ্কর তার শয্যা পাতল। আর শঙ্করের গায়ের উপর প্রভূ তাঁর পা প্রসারিত করে দিলেন।

বিহুরের ঘরে ভোজন করে কৃষ্ণও অমনি বিহুরের কোলে পা মেলে দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বিহুর যেমন কৃষ্ণের তেমনি শঙ্কর গৌরাঙ্গের পাদোপধান।

প্রভূ শুলে শঙ্কর বসে বসে তাঁর পা টেপে। যখন দেখে প্রভূর ঘুম একে গেছে তখন সে নিজে শোবার কথা চিস্তা করে।

প্রভু দেখেন শঙ্কর খালি গায়ে ঘুমুচ্ছে। শীতের প্রতিও তার কোনো জ্রাক্ষেপ নেই। প্রভু তখন তাঁর গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ের উপর ধীরে বিছিয়ে দেন। শঙ্কর টের পায় না।

কিন্তু মোটমাট তার ঘুম খুব পাতলা। একটুতেই সে উঠে পড়ে। উঠে পড়েই সে আবার প্রভুর গা টিপতে থাকে।

তবে যখন তিনি কাঁথাখানি বিছিয়ে দিচ্ছিলেন তখন বৃঝি টের পেয়েও সে. উঠে পড়ে নি। নীরবে প্রভুর বিস্তীর্থমান বাংসল্যাটুকু উপভোগ করেছে।

শঙ্করের পাহারা এড়িয়ে প্রভু আর বাইরে বেরুতে পারেন না। তাঁর কমল-কোমল মুখখানি যেমন অমান তেমনি অমানই থাকে।

নিরস্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাক্র ঘষিতে॥

প্রভুর তিরোভাবের পরেও কিছুদিন বেঁচে ছিল শঙ্কর। তু হাত বাড়িয়ে প্রভু আবার কবে তাকে তাঁর চরণতলে টেনে নিলেন কেউ জানে না।

#### I 88 I

#### পরমেশ্বর মোদক

'আমি পরমেশ্বর।' কে একজন প্রভুর পায়ে পড়ল দগুবৎ হয়ে।
প্রভু তাকে অনায়াসে চিনতে পারলেন। নবদীপের ময়রা, তাঁদের বিভিন্ন কাছেই তার ধর। বাল্যকালে তার ঘরে কত গিয়েছে নিমাই, ছুধ-

গুড় দিয়ে তৈরি কী সুন্দর মোয়া খেয়ে এসেছে। সেই টানে সেই সুদ্র নবদীপ থেকে চলে এসেছে নীলাচলে। দেখে আসি আমার সেই নিমাই কেমন আজ গৌরহরি হ্বয়েছেন!

পরমেশ্বরের ছেলের নাম মুকুন্দ। তাও প্রভুর মনে আছে।

প্রভু পরমেশ্বরকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'পরমেশ্বর! ভালো আছ তো ? তুমি এসেছ, খুব ভালো করেছ।'

পরমেশ্বর বললে, 'মুকুন্দের মাকেও সঙ্গে এনেছি।'

শোনামাত্রই প্রভু সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত সন্ন্যাসীর শুনতে নেই। কিন্তু সঙ্কুচিত হলেও প্রভু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। কভ কষ্ট করে কত দূর থেকে এসেছে। আর প্রভুর প্রতি পরমেশ্বরের কী অকপট শ্লেহ!

পরমেশ্বর সরল, চতুরতার ধার ধারে না, তাই সে তার স্ত্রীর কথাও বললে—মুকুন্দের মা-ও এসেছে। সন্ন্যাসীর কাছে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ তোলা যে উচিত নয় তার সে বিবেচনা নেই। সে বাকপটুতা জানে না, জানে না রেখে-ঢেকে ওজন করে কথা হইতে। মুকুন্দের মা যে এসেছে এ তো আর মিথ্যে নয়। আর এসেছে প্রভুর প্রতি প্রীতিপ্রেরিত হয়ে।

প্রভূ তার অন্তরের ভাবটুকুর খবর পেলেন। যেখানে শুধু সরলতা **আর** ম্লেহ সেখানে প্রভূ আর সঙ্কোচে থাকেন কী করে ?

প্রভু অন্তরে আনন্দিত হলেন।

'প্রশ্রম-পাগল—শুদ্ধবৈদধী না জানে। অন্তরে সুথী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে।'

#### । २० ।

## নন্দন আচার্য

গৌরাঙ্গের কীর্তনসঙ্গী, নবদ্বীপের চতুভূ জি পণ্ডিতের ছেলে। মহাভাগৰতোওক নন্দন আচার্য। নইলে তার ঘরে নিত্যানন্দ অতিথি হয় ?

নানা তীর্থ ভ্রমণ করে নিজ্যানন্দ বৃন্দাবনে এসেছে। বৃন্দাবনে এসেঃ জানতে পেরেছে নবদীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছেন। তবে আর এখন রুন্দাবন কী, চলো যাই নবদ্বীপ।

নবদীপে গিয়ে প্রথমেই ধরা দেব না। লুকিয়ে থাকব। এমন কার ঘর আছে যেখানে ছ্-দণ্ড আশ্রয় পেতে পারি ? ভক্তির পরিবেশে পেতে পারি চিত্তের স্লিগ্ধতা ?

পথই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। নিয়ে এল নন্দন আচার্যের ঘরে।

মহা-অবধৃতবেশ, প্রকাশু শরীর, নিত্যানন্দকে দেখে নন্দন অভিভূত হয়ে গেল। বিনয়-বচনে বললে, যদি দয়া করে আমার ঘরে ভিক্ষে করেন তো কৃতার্থ হই।

সেই মনে করেই তো এসেছি। মহাবদান্য নিত্যানন্দ ঘরে এসে বসল। কোনো নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করি নি।

এই নন্দন আচার্যের ঘরেই নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার। নবদ্বীপে শিগগিরই এক মহাপুরুষ আসবেন। নিত্যানন্দের আসার ছ-

তারপর যেদিন এল তার পরদিন প্রাভূ বললেন, কাল রাতে এক অপরপ স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম এক তালধ্বজ রথ আমার ছ্য়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। ডান হাতে ধরা কাঁধের উপর বিরাট স্তন্ত, বাঁ হাতে ধরা কমগুলু, পরনে নীলাম্বর, মাথায়ও নীল কাপড়ের পাগড়ি, এক দীর্ঘায়তদেহ সন্ধ্যাসী। আমাকে জিজ্জেদ করল, এটা কি নিমাই পশুতের বাড়ি? আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কোন্ মহাজন ? সন্ধ্যাদী হেদে বললে, আমি তোমার ভাই। আজ যাই, কাল আমাদের পরিচর হবে। বলে প্রভূ শ্রীবাস আর হরিদাসকে আদেশ করলেন, দেখ তো কোথাও কোনো মহাপুরুষ এসেছে কিনা।

শ্রীবাস আর হরিদাস খুঁজতে বেরুল। কে জানে সংকর্ষণ এল কিনা।
কোণায় কে মহাপুরুষ সন্ধান পেল না। গৃহস্থ বৈশ্বব সকলের ঘরে গিয়ে
হুয়ার নাড়ল, তোমাদের বাড়িতে নতুন কোনো অতিথি এসেছে ! সন্ন্যাসীদের
আখড়ায় গিয়েও খোঁজ করল, এসেছে কোনো অবধৃত ! পাষ্ডীদের বাড়িও
বাকি রাখল না। তোমাদের বাড়িতে কেউ আসে নি তো ছদ্মবেশে !

কোপাও কোনো মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।

় **শব** বাড়ি দেখেছ ঘুরে ঘুরে ?

তিন দিন আগেই প্রভু বললেন ভক্তদের।

তিন প্রহর ধরে ঘ্রেছি, নদীয়ার কোনো ঘর আর বাকি নেই। প্রভু মনে মনে হাসন্দেন। নিত্যানন্দ বড় গুঢ় বস্তু। তাকে সহজে ধরা যায় না। প্রভূ বললেন, দেখি আমি খুঁজে পাই কিনা। প্রভূ খুঁজতে বেরুলেন। ভক্তদলও সঙ্গে চলল। মুখে মুখে ধ্বনি চলল,

সব বাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রভূ সটান নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর—ঠিক, সেইখানেই কে এক পুরুষ-রতন বসে আছে।

হরিদাস আর শ্রীবাস বৃঝি তাড়াতাডিতে নন্দনের বাড়িটাই ছেড়ে গিয়েছিল। তাদের এই বিশ্বতিটুকু না ঘটলে যে প্রভুর এই সাক্ষাৎ আবিদ্ধার হয় না।

নন্দনের বাড়ি বুঝি এমনি লুকিয়ে থাকবারই জায়গা।

আরেকদিন প্রভূ শ্রীবাদের ভাই রামাই পণ্ডিতকে ডাকলেন। ঈশ্বর-আবেশে বললেন, তুমি একবার অদৈতের বাড়ি যাও। তাকে গিয়ে বলো, যার জন্যে এত কেঁদেছিলে, এত উপাসনা ও উপবাস করেছিলে, সে প্রকাশিত হয়েছে। সে যেন পূজার উপকরণ নিয়ে সন্ত্রীক চলে আসে।

রামাই হরি-হরি মরণ করতে করতে চলল অদৈতের কাছে।

ভজিযোগের প্রভাবে অদৈত বুঝতে পেরেছে রামাই কেন এসেছে। তাই নিজের থেকেই বলে উঠল, আমাকে নেবার জন্মে তোমাকে পাঠিয়েছে বৃঝি ? সবই তো আপনি জানেন, তবে চলুন তাড়াতাড়ি।

কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এসেছে এ মানি কি করে ? অহৈত আবার নতুন ভঙ্গি নিল: আমার অধ্যাত্মবিজ্ঞান এমন কথা বলে না ।

মুখে যাই বলুক অদ্বৈত বিধিযোগ্য পূজার উপকরণ নিয়ে চলল। বললে, প্রভু যদি আমাকে তাঁর ঐশ্বর্য দেখান তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণধন।

কী ঐশ্বৰ্য দেখতে চান ?

তিনি শুধু আমার মাথায় তাঁর খ্রীচরণ তুলে দেবেন। কী জানি, রামাই ভাবল, এমন দৃখ্য দেখবার ভাগ্য করেছি কিনা। অদ্বৈত বললে, আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব তুমি প্রভুকে

অন্বেত বললে, আমি নন্দন আচাধের বাড়িতে লাকরে থাকব তাম প্রভূতি গিয়ে বলবে, আচার্য এল না। দেখি প্রভূ কী বলেন।

রামাই এসে দাঁড়াল প্রভুর সামনে। তার মুখ খোলবার আগেই প্রস্থ বললেন, অছৈত বৃঝি নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে থেকে আমাকে পরীকা করতে চাইছে। যাও তাকে এখানে নিয়ে এস। তার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করব। রামাই আবার গেল অভিতের কাছে। সব কথা ব্যক্ত করলে। আমাকে প্রভূমিথা। কথা বলতে দিলেন না। আপনার জারিজুরি ধরে ফেললেন। এবার চলুন, আপনাকে ডেকেছেন প্রভূ।

স্তব পড়তে পড়তে, অদ্বৈত সন্ত্ৰীক চলে এল।

অশেষ-বিশেষে প্রভুর চরণবন্দনা করল। প্রভু অদৈতের মাথায় পা তুলে দিলেন। 'সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥'

আরেকবার প্রভূই নিজে লুকোলেন। সেই লুকোবার স্থানও নন্দন আচার্বের বাড়ি।

একদিন প্রভু নৃত্য করছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তদল কীর্তন করছে, কিন্তু কেন কে জানে নৃত্যে-কীর্তনে প্রেমানুভব হচ্ছে না।

কেন এমন হচ্ছে ? কেন সমস্ত শুক্ত লাগছে ? প্রভুজিজ্ঞেস করলেন, তবে কি নগরকীর্তনে কোনে৷ পাষ্ডীসম্ভাষ হয়েছে ? নাকি তোমাদেরই কারু কাছে কোনো অপরাধ করে বসেছি ?

অদ্বৈত বললে, অপরাধ করেছ বৈকি। তুমি সকলকে প্রেম দিলে, কেবল আমাকে আর শ্রীবাসকে দিলে না। তাই আমি তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নিয়েছি।

তবে আমার দেহে যখন প্রেম নেই তখন তো এর প্রাণও নেই। প্রভু গঙ্গার দিকে ছুটলেন। এ প্রেমহীন দেহ দিয়ে তবে আর কী হবে ?

প্রভূ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

নিত্যানন্দ আর হরিদাপও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুলল প্রভুকে। নিত্যানন্দ বললে, ভক্ত অভিমানে কী বলল আর তাইতে তুমি মরতে ছুটলে ? প্রভু বললেন, কাউকে কিছু বোলো না, আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে

লুকিয়ে থাকব।

প্রভূর উদ্দেশ না পেয়ে সমস্ত নবদীপ শোকাচ্ছন্ন হল। কারু বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না।

এদিকে প্রভূ নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে তার বিষ্ণুখট্টার উপর বসলেন। নন্দন দেখল প্রভূর বসন সিক্ত। নতুন বস্তু এনে দিল। প্রভূ শুষ্ক , বস্তু পরে আবার খাটে বসলেন।

বললেন, নন্দন, তুমি আমাকে লুকিয়ে রাখবে।

\* এ বড় ছম্বর কাজ। নন্দন বললে, মাহুষের সংসারের মধ্যে ভূমি কোথায়

লুকোবে ? হাদয়ে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারো না। বারে-বারেই বাইরে বেরিয়ে আস। ক্ষীরসিন্ধুই তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এ তো মানুষের সমাজ!

সারা রাত কৃষ্ণকথারসে কাটালেন প্রভূ। প্রভাতে নন্দনকে বললেন, নন্দন, একলা শ্রীবাসকে ডেকে নিয়ে এস।

শ্রীবাস এসে কাঁদতে লাগল।

অদ্বৈতের খবর বলো।

তার আর খবর কী। কাল থেকে সে উপোস করে আছে।

প্রভূ অস্থির হয়ে চললেন অদ্বৈতসকাশে।

বললেন, অদ্বৈত, ওঠো। আমি বিশ্বস্তুর, তোমার ডাকে তোমার কাছে এসেছি।

মূৰ্ছাগত অদ্বৈত চোখ চাইল।

প্রভু বললেন, উঠে ম্লান করো, খাও। কৃষ্ণ যদি কাউকে দণ্ড দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাস্যও দেন। দণ্ডিত জনই কৃষ্ণদাস হয়ে যায়।

নন্দন আচার্য দেখল, বুঝল, দণ্ডই কৃষ্ণের কুপা। প্রভু, আমাকে কবে দণ্ড দেবে ?

কাজী-দমনের দিন কীর্তনের দলের একজন নন্দন আচার্য। রথযাত্রায় প্রভুকে দেখতে নীলচলের যাত্রীও নন্দন আচার্য।

### । २७ ।

### नकूण खचाठात्री

শ্রীপাট কালনার কাছাকাছি পিয়ারিগঞ্জে নকুলের বাড়ি। আগে নাম ছিল প্রহায়। নৃসিংহের উপাসক। প্রভু তাই তার নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানশ্ব।

কালনার অম্বিকায় নকুলের দেহে প্রভুর আবেশ হল।

জীবনিস্তারের তিন উপায়—সাক্ষাৎ-দর্শন, আবির্ভাব আর আবেশ।

নকুলে এই আবেশ উপস্থিত হল।

আবিষ্ট হয়ে গ্রহগ্রন্তের মত নকুল কখনো হাসে, কখনো কাঁলে, কখনো

গান করে, কখনো বা নাচে উন্মন্ত হয়ে। প্রভুর মতই তার গার্মের রঙ গৌর হয়ে গেল। সর্বদাই প্রেমাবেশে প্রভুর মত সকলকে রুফ্টনাম নিতে বলছে, বলছে, নাম ছাড়া আর উপায় নেই। একেবারে ঠিক প্রভুর মতই বাচন-ভাষণ।

দেশের লোক নকুলকে দেখতে ভিড় করল। আর কী আশ্চর্য, যে দেখে সেই প্রোমাদাম হয়ে ওঠে।

শিবানন্দ সেনের ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি সত্যিই এ প্রভুষ্ আবেশ কিনা। প্রভু তো সর্বজ্ঞ। সত্যি-সত্যি প্রভুর আবেশ হলে নকুলও তো সর্বজ্ঞ হয়ে উঠবে। দেখি আমি লুকিয়ে থাকলে নকুল আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে কিনা। দেখি বলতে পারে কিনা আমার ইউমন্ত্র কী।

লোক আসছে যাচ্ছে জটলা পাকাচ্ছে, এত ভিড় যে সকলে দর্শনও পাচ্ছে না। এমন সময় নকুল বললে, শিবানন্দ দূরে অপেক্ষা করছে, তাকে কেউ গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তো।

শিবানন্দ! শিবানন্দ! হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। শিবানন্দ কে ! শিবানন্দ কোথায় । তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকছেন।

শিবানন্দ এসে নমস্কার করে নকুলের পাশে বসল হাসিমুখে।

পাশে বসে ভালোই করেছ। বললে নকুল, এখন, তোমার ইউমল্প কী, তাই তোমাকে কানে কানে বলে দিই। চারি অক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্রেই তোমার দীক্ষা। কী, ঠিক নয় ?

ঠিক। এতক্ষণে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

প্রভূ নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাচ্ছেন, গৌড়পথে এসেছেন কুলিয়ায়।

মনে মনে পথ তৈরি করছে নকুল, প্রভুর রন্ধাবনে যাবার পথ। কল্পনার ছবি আঁকছে।

আগে মণিরত্ন দিয়ে পথ তৈরি করল। সে রত্নবাঁধা পথও বােধ হয় প্রভ্র পায়ে কঠিন লাগবে। তাই তার উপর নির্ভ্ত ফুলের শয়া বিছিয়ে দিল। রান্তার ত্ব পাশে বকুল গাছ পুঁতে দিল, বকুল গাছের ছায়ায় পথ বেশ শীতল থাকবে। ফুলের গঙ্গে বাতাস আমােদ করে বেড়াবে। প্রভ্র তত ক্লান্তি লাগবে না। রান্তার কাছাকাছি কতগুলি পুক্রও কেটে দিল, স্বচ্ছ জল সুধার মত স্বাহ, প্রভূ ইচ্ছেমত সান-পান করতে পারবেন। আর গাছে-গাছে কী সুক্র পাথির কাকিন, ভাতে প্রাণে আনন্দ জাগাবে, উৎসাহ জাগবে।

মনে হবে পাখির কণ্ঠেও কৃষ্ণনামের মধু ঝরছে।

কল্পনায় পথ করতে করতে কানাইর-নাটশালা পর্যন্ত এসেই থেমে গেল নকুল। তার বেশি আর মন অগ্রসর হল না।

নকুল বললে, প্রভুর এবার র্ন্দাবন যাওয়া হবে না। তাঁকে কানাইর-নাটশালা থেকেই ফিরতে হবে।

নকুল যা বলল তাই হল। কানাইর-নাটশালা থেকেই প্রভু ফিরে গেলেন।

'নকুলে শুধু প্রভুর আবেশই হল না, নকুলের সামনে প্রভুর আবির্ভাবও হল।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগনে, একবার রথযাত্রার অনেক আগেই প্রভুকে দেখবার উৎকণ্ঠায় চলে এসেছে নীলাচলে।

তুমাস থাকবার পর প্রভু তাকে বাংল। দেশে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, স্বাইকে বলে দিও, এ বছর কেউ যেন না আসে।

কেউ আসবে না ? শ্রীকান্তের বুকে যেন ব্যথা বাজল।

না। কেননা আমিই যাব এবার পৌষ মাসে। তোমার মামা শিবানশের বাডিতে উঠব।

সতিয় ? শ্রীকাস্ত উল্লাস করে উঠল।

সেখানে জগদানশ আছে, সে আমার জন্যে রাল্লা করতে পারবে।

শ্রীকান্ত ফিরে এসে সংবাদ রাষ্ট্র করে দিল। যারা যারা যাবার উদ্যোগ করছিল তারা সবাই স্থির হল।

প্রভূ নিজে আসছেন এর মত আর সুখকর কী আছে!

পৌষ মাস পড়তেই শিবানশ প্রভুর ভিক্ষার উপাচার সংগ্রহ করতে বসল। কিন্তু কই, মাস যে কেটে যায়, প্রভু এলেন কই ?

শিবানশ মিয়মাণ হয়ে রইল। জগদানন্দেরও এক অবস্থা। প্রভু তার হাতের রান্না থেতে চেয়েছিলেন। সে কি তবে রান্না করা ছেড়ে দেবে ? একদিন নকুল এসে হাজির।

এই যে নৃসিংহানক্ষ এসেছ। শিবানক সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করল।

কিন্ত তোমরা নিরানশ কেন ?

শিবানক বললে তাদের ছঃখের কথা। প্রভু আসবেন বলে এলেন না। খাবেন বলে খেলেন না। নকুল বললে, চিন্তা করো না। আমি তিনদিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।

হুদিন ধ্যান করার পর নকুল বললে, প্রভু পানিহাটি পর্যস্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহেল এখানে আসবেন। ভিক্লের যোগাড় করো। আমি রাল্লা করব। বহুতের ব্যঞ্জন পিঠে ক্ষীর পায়েস রাল্লা করল নকুল।

তিনজনের জন্যে ভোগ সাজাল নকুল। প্রথম জন ষয়ং প্রভু, দ্বিতীয় জন জগন্নাথ, তৃতীয় জন তার নিজের ইফটেবে নৃসিংহ।

ভিনজনকে ভোগ সমর্পণ করে আবার ধ্যানে বসল নকুল।

'হাঁ, হাঁ, কী করো ? কী করো ?' নকুল চেঁচিয়ে উঠল: 'তুমি তিন খালাই খাও কী করে ? জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঐক্য, তুমি না হয় তার ভোগ খেলে, কিছু নুসিংহের ভোগ তুমি খাও কী করে ?'

কিন্তু প্রভূ আবিভূতি হয়ে নকুলকে দেখালেন জগন্নাথের সঙ্গে যেমন তাঁর ভেদ নেই, নৃসিংহের সঙ্গেও তেমনি ভেদ নেই।

নকুল তা মনে মনে বুঝত এখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করল।

তোমার প্রভুর বাবহার দেখ। শিবানন্দকে উদ্দেশ করে নকুল বললে, 'আমার নৃসিংহের ভোগও খেয়ে গেল। জগন্নাথেরটা খেয়েছেন, তা খান, কিছু আমার নৃসিংহেরটা খান কী বলে ? আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রইল।'

এ সব কী বলছে নকুল ? এ সব কি সে প্রেমাবেশে বলছে ? এ সব কি
ভার কল্পনার কারুকার্য ? নইলে শিবানন্দ দেখতে পেল না কেন ?
ভাগদানন্দেরই বা কী অপরাধ ?

তবু নকুলকে শিবানন্দ অগ্রাহ্য করতে পারল না। নৃসিংহের জন্যে আবার সমস্ত যোগাড় করল। আবার ভোগ লাগাল নকুল।

শিবানশ্বের সংশয়ের কথা প্রভু টের পেয়েছেন।

পরের বছর শিবানন্দ যথন নীলাচলে গেল তখন প্রভু বললেন, গত বছর শৌষ মাসে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী সুন্দর খেলাম! নৃসিংহানন্দ কী সুন্দর বাহা করেছিল! কী সুন্দর খাওয়াল আমাকে!

এতক্ষণে শিবানন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস হল। তার বৃঝি মনে হল নকুলের যেমন আতীব ভক্তি তার বৃঝি তেমন নেই।

সে গিয়ে প্রভুকে দেখে। প্রভুতো কই তার কাছে আবিভূতি হন না ?
ভার শীতির রজ্জুবোধ হয় নকুলের মত শক্ত নয়।

### নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ডের বৈত্যবংশে জন্ম, নারায়ণদাস সরকারের ছেলে। গদাধর পণ্ডিতের মতই গৌরাঙ্গের নবদীপলীলার সহচর। গদাধর থাকে গৌরাঙ্গের বাঁয়ে আর নরহরি ডাইনে। 'গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি প্রেমাবেশে ধরনী লোটায়।'

ব্রজলীলায় গদাধর শ্রীমতী রাধিকা আর নরহরি তার স্থী মধুমতী। গদাধরে আর নরহরিতে অটুট বন্ধুত্ব।

কীর্তনানন্দের আবেশে যখন প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েন তখন নরহরির গায়ে ঢ'লে প'ড়ে আর গদাধরে মুখখানি দেখতে-দেখতে।

খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া।

. গৌরকিশোর যথন গদাধরের সঙ্গে হোলি খেলছে তখন নরহরিও অংশীদার। 'হোলি খেলত গৌরকিশার। রসবতী নারী গদাধর কোর। ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাজু নাচত রঙ্গে।'

নরহরির শিঘ্যই লোচনদাস। তার চৈতন্যমঙ্গলে সে লিখছে:

নরহরি ভূজে আর ভূজ আরোপিয়া

শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া।
গোর দেহে শ্যামতকু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন।
মধুমতী নরহরি হইলা সেই কালে
দেখিয়া বৈশ্বব সব হরি হরি বোলে।

নরহরির বড় ভাই মুকুল সরকার, মুকুন্দের ছেলে রখুনন্দন। শ্রীপণ্ডে এদের বাড়িতে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। রখুনন্দনের ভক্তিতে সে বিগ্রহ শুধু জাগ্রত হয় নি, ক্ষুধার্ত হাত বাড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে থালার নৈবেত। বিগ্রহের আবার সাজবার শখ, বলে, কদমফুলকে কর্ণভূষণ করবে। ওদের পুকুরের ধারে কদম গাছ, তাতে কৃষ্ণ নিত্যি ফুল ফুটিয়ে রাখে। তার থেকে প্রত্যহ ছটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে রখুনন্দন রুষ্ণের কানে ফুর্লিয়ে দেয়।

সে কৃষ্ণ কে ? সে কৃষ্ণ কোথায় ? সে কৃষ্ণ গৌরহরি। সে কৃষ্ণ নবদ্বীপে।

গৌরাঙ্গজনের আগে থেকেই নরহরি পদকর্তা। তারও চেয়ে বেশি, নরহরি কবি। সে শ্রীখণ্ডে থাকে না, সে নবদ্বীপে থাকে। সমস্ত নবদ্বীপলীলা তার চোখের উপর, তার প্রাণমঞে। সেই প্রথম নিমাইকে চিনল কৃষ্ণ বলে। ঙ্গু চিনল না, গৌরমন্ত্রে সে-ই প্রথম দীক্ষা নিল।

রসে তকু চর চর

গৌরকিশোরবর

নাম তার প্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এ সব নিগুঢ় কথা

কহিতে অন্তরে ব্যথা

ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥

দ্বাপর যুগেতে শ্যাম

কলিতে চৈতন্য নাম

গৰ্গ বাক্য-ভাগৰতে লিখি।

মনে করি অনুমান শ্রাম হইল গৌরাঙ্গ

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব তার সাখী॥

অন্তরেতে শ্রামতত্ব বাহিরে গৌরাঙ্গ জন্ম

অদভূত চৈতন্যের লীলা।

রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলাইতে

অহুরাগে গৌরতহু হৈলা।

কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে

না কহিলে মনে বড় তাপ।

চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হাদয়ে ধরি

নরহরি করয়ে বিলাপ।

শ্রীখণ্ডে আরো হুজন ভক্ত ছিল, সুলোচন আর চিরঞ্জীব সেন। তারাও চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত। তারা সবাই মিলে 'খণ্ডের সম্প্রদায়' নামে এক কীর্তনের मन गएन। तप्नस्न र नव ८ ८ १ विषे छि । स्म । स्म मन निरम् हिन আদে নবদীপ, নরহরি তাতে যোগ দেয়। গৌরাঙ্গকে ঘিরে চলে নৃত্য-কীর্তন। রঘ্নন্দনের উপর প্রভুর অপার স্লেহ। নরহরি প্রেমের গাগরি আর রবুনশন প্রেমের শতদল।

ু গৌরাঙ্গ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছে। নরহরির কী ্সুক্ষর বর্ণনা !

কি লাগিয়া মোর গৌরসুন্দর
বিস্মা গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজায়ে অঙ্গের সাজে।
আপন বপুর ছাঁচ নেহারিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবছ না মিলল পছ এত বিলম্ব কেনে।
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে চাহে পথপানে
কহে গদগদ ভাষা॥

এই নরহরিই লিখছে: গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা প্রেমরসদীমা জগতে জানাত কে।

শুধু নবদীপেরই নয়, নীলাচলের ভাবমাধুরীর কথাও লিখেছে নরহরি।

দেখি গোরা নীলাচলনাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভার হইলা গোপীভাবে।
বহে বাহু করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি॥
করিলা পিরিতিময় কাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছলছল অরুণ নয়ান।
রুস রস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাক্স বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

রামানক আর স্বরূপের সঙ্গে বসে মনের কথা বলছেন প্রভূ। কী সে

মনের কথা ? লিখছে নরহরি, সে আর কিছুই নয়, শুধু বাঁশির কথা। বাঁশিকে গালি দিছেন, আর বলছেন, স্বরূপ, বাঁশি আমার জাত-কুল সব নফ করল। সেই যে ধ্বনি একবার কানে ঢুকল, আর বেরুল না। আমাকে বধির করে রাখল। বাঁশি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ধ্বনিই আমি শুনতে পাছি না। এ কী হল আমার ? 'ধ্বনি কানে পশিয়া বহিল, বধির সমান মোরে কৈল॥'

গন্তীরা-লীলারও মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছে নরহরি। গন্তীর নির্জনে বসে গোরারায় কেঁদে-কেঁদে রাত ভোর করে দিছে।

খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহঁ পাশে॥
খেলে কালে তুলি দিই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

মৃক্শ, নরহরি আর রঘ্নন্দন তিন জনই নীলাচলে গিয়েছিল প্রভুর দর্শনে।
তিন জনকে তিন রকম উপদেশ দিলেন প্রভু। মুক্ন্দকে বললেন, ধর্মপথে
থেকে ধন উপার্জন করো। রঘুনন্দনকে বললেন, কৃষ্ণসেবন করো। আর
নরহরিকে বললেন, ভক্তসঙ্গে থাকো আর বলো কৃষ্ণকথা।

গৌরাঙ্গই পরম, গৌরাঙ্গই প্রথম, এই পারস্যবাদের প্রবর্তক তিন জন। কাঁচরাপাড়ার শিবানক সেন, নবদীপের মুরারি গুপ্ত আর শ্রীথণ্ডের নরহরি। এরা আগে গৌরাঙ্গকে দেখবে, পরে জগন্নাথকে।

নীলাচলে এক পণ্ডিত এসে হাজির। স্পর্ধা করে প্রভুকে বললে, আপনার জ্বানা এমন কি কেউ আছে যে আমাকে বিচারে পরাস্ত করতে পারে ?

প্রভু জিজ্ঞেদ করলেন, পরাস্ত করতে পারলে কী হবে ?
আমি ভার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

প্রভূ নরহরির দিকে তাকালেন। বললেন, যাও, পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করো। ৃ

বিচারের নরহরির জয় হল। হেরে গিয়ে লোকানন্দ সরে পড়ল না।
নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা নিল। আর নরহরির কাছ থেকে দীক্ষা অর্থই
গৌরমন্ত্রে দীক্ষা।

বর্ধমানের ক্লাই গ্রামের কংসারি ঘোষ ষপ্রে আদেশ পেল তার বাড়ির

নিমগাছের কাঠে গৌরাঙ্গমূতি নির্মাণ করা হোক।
কংসারি তার ভাই দৈত্যারিকে বললে।
দৈত্যারি বললে, আমিও অমনি ষপ্প দেখেছি।
তাদের বাড়ির নিমগাছের কাঠে তিন-তিনটি গৌরাঙ্গমূতি তৈরি হল।
মূতি তিনটি তারা তাদের গুরু নরহরিকে দান করলে। নরহরি তাদের প্রতিষ্ঠা করল, ছোটটি শ্রীখণ্ডে ষগৃহে, মাঝারিটি গঙ্গানগরে ও বড়টি কাটোয়ায়।
নরহরির কাজ কী ? ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা। নরহরির রচিত পদক্থা থেকেই
গৌরচন্দ্রিকার প্রথম সৃষ্টি। তার শুধু এক গান, গৌরগান। এক মন্ত্র,

গৌরমন্ত্র।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব রাখি। মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্ৰম কেমন করিয়া তাহা লিখি। এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে জনিতে বিলম্ব আছে বহু। ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পছঁ॥ গৌরগদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা কার সাধ্য করিবে বর্ণন। সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি আর সদাশিব পঞ্চানন॥ কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি প্রকাশ করয়ে প্রভূ-লীলা। নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের ত্থ গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥ আকুমার বক্ষচারী নরহরি কীর্তন করতে করতে দেহ ছাড়ল। গাও পুন পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন। এ ভবসাগর এমন দয়াল না দেখি যে একজন।

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গিলিয়া

কেমনে ধরিত্ব দে।

নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া

কেমনে গড়িয়াছে ■

### ॥ ২৮ ॥ কেশব ভারতী

# কণ্টকনগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে বটরক্ষতলে সন্ধ্যাসী কেশব ভারতীর

কন্টকনগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে বটরক্ষতলে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম।

একদিন কী মনে করে সে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত। নবদ্বীপ মানে একেবারে নিমাইয়ের বাড়িতে।

কে এল ? নিমাই সচকিত হয়ে উঠল।

তাকিয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী তার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে।

খানিক আগেই সে ভাবছিল সে সন্ন্যাসী হবে। সে সন্ন্যাসী হলেই পাষণ্ডীদের উদ্ধার হবে। উদ্ধার একমাত্র নমস্কারে। হুর্জনেরা তো আমাকে এমনি নমস্কার করবে না, আমি সন্ন্যাসী হলে পরেই করবে। প্রণত হলে পরেই ওদের অপরাধক্ষয় হবে। আর্থা ওদের অপরাধের ক্ষয় হলেই ভক্তি জাগবে।

নিমাই তাকে প্রণাম করে ভিক্ষে করাল। বললে, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, রূপা করে আমার সংসারমোচন করে দিন।

কেশব বলে, তুমিই তো অন্তর্যামী। তুমি যেমন করাবে, আমি তেমনি করব।

এখন আমাকে বলুন, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড় ?

সমস্ত মহাজন সবশেষে এই ভক্তিই চায়। এই ভক্তিই স্থির। ভক্তিই কুশব। সুতরাং ভক্তিই বড়।

হৃদ্দি বলে গর্জন করে উঠল নিমাই। বললে, কবে আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে দেশে দৈশে ঘুরে বেড়াব ? কোথায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে ?

্রগৌরসুন্দর গঙ্গা পার হলেন। চলে এলেন কাটোয়ায়। বটগাছের

নিচে কেশব ভারতীর আশ্রম খুঁ জে পেতে দেরি হল না।

কেশবকে সাফীঙ্গ প্রণাম করলেন গৌরহরি।

এ গৌরবর্ণ অপূর্বসূন্দর পুরুষটি কে? দেখেও যেন চিনতে পারছে না কেশব।

আমি নিমাই। আপনার কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নিতে এসেছি।

যেমন করাবে তেমনি করব, কথা দিয়েছিল কেশব। কিছু এই কমনীয়কান্তি নবীন পুরুষকে কোন্ প্রাণে সন্ন্যাস দেব ? কাকে আমি পুত্রহারা করব ? কাকে বা স্বামীহারা ?

কেশব বললে, নিমাই, তুমি অন্য শুরুর সূদ্ধান করো, আমি পারব না সন্ন্যাস দিতে।

কিন্তু গোসাঁই, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন আমার কথা রাখবেন। আমি বলছি আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তা আমি দেব, কিন্তু এখন কেন ? তুমি যখন পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবে তখন দেব।

তবে যারা অল্লায়ু তাদের কী হবে ? তারা উদ্ধার পাবে না ?

কিন্তু তোমার যে মা আছে, স্ত্রী আছে।

গোসাঁই, সামি তাদের সকলের অনুমতি নিয়ে এসেছি।

অনুমতি নিয়ে এসেছ ? কেশব শুদ্ধিত হয়ে গেল। বললে, কিছু তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি তো আমাকে গুরু বলবে, তাতে আমি অপরাধী হব।

ি না, না, অপরাধী হবেন না। স্বপ্নে এক মহাজন আমার কানে মন্ত্র দিয়ে গেছে। দেখুন তো এ-মন্ত্রের তাৎপর্য কী। বলে প্রভূ কেশবের কানে মন্ত্র্ উচ্চারণ করে দিলেন। পরোক্ষে কেশবই তাঁর শিস্ত হয়ে গেল।

এবার তবে দীক্ষা দিন।

সে মন্ত্রেই কেশব প্রভূকে দীক্ষিত করল। নাম দিল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
বললে, কীর্তনপ্রকাশে সর্বলোকের ক্বন্ধে চৈতন্য জাগাবে বলেই ভোমার এই
নামকরণ।

আর প্রেমে ভূমি সমস্ত বিশ্ব ভরবে বলেই ভূমি বিশ্বস্তর। আর ভূমি রাধাভাবহ্যতিতে বিভাসিত বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

সে-রাত্রি কাটোয়ায় কাটালেন প্রভূ। মুকুলকে বললেন, মুকুল, কীর্তন করো। মুকুন্দ কীর্তন ধরল। প্রভু প্রেমোন্মন্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করলেন। কোথায় দণ্ড গেল, কোথায় কমণ্ডলু, কেশবও ছরি-হরি বলে নাচতে লাগল। যে ভক্তিকে সে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই ভক্তিকে তার দেহমনে আবিভূতি দেখল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধুলোয় গডাগডি দিতে লাগল কেশব।

প্রভাতে কেশবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভু। বললেন, আমি এবার কৃষ্ণ খুঁজতে পথে বেরুব। অরণ্যে প্রবেশ করে দেখব আমার কৃষ্ণ কোথায় লুকোল।

কেশব বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার কীর্তনরজের সঙ্গী হব।

কেশবকে অগ্রণী করে প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করলেন।

তারপর কেশব কোথায় গেল, কবে ফিরল, ফিরলই বা কিনা, কেউ জানে না।

### 1 45 1

## (गोत्रीमान-नात्रक-वनमानी

### গোরীদাস পণ্ডিত

নবদ্বীপ থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে শালিগ্রামে গৌরীদাসের জন্ম। পিতা কংসারি মিশ্র, মাতা কমলাদেবী। অগ্রজ সূর্যদাস। সূর্যদাসের হুই কন্যা, বসুধা আয়ে জাহ্নবী।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সঙ্গী। সখ্যভাবের উপাসক।

সূর্যদাস বললে, তুমি অম্বিকাকালনায় গিয়ে থাকো। সেথানে গলাতীরে নির্জনে সাধন-ভজন করো।

এর চেয়ে মন:পৃত কথা আর কী হতে পারে, গৌরীদাস অম্বিকায় চলে গেল।

একদিন গৌরাঙ্গ শান্তিপুর থেকে ফেরবার পথে হরিনদী গ্রামে নৌকো নিলেন। নিজেই বৈঠা চালিয়ে গঙ্গা পার হলেন, উঠলেন অম্বিকায়। হাতের

Emil Francis

বৈঠা ছেড়ে দিলেন না, হাতে করেই গৌরীদাসের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। গৌরীদাস তো শুদ্ধিত।

তোমার জন্যে এই কৈঠা নিয়ে এলাম। ৰললেন গৌরাল। বৈঠা দিয়ে কী হবে ?

কী হবে! এই বৈঠা দিয়ে তুমি মানুষকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে। তুহাত পেতে বৈঠাটি গ্রহণ করল গৌরীদাস।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমার সঙ্গে নবদীপ চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেব।

প্রভুর আলিঙ্গন পেয়েই তো গৌরীদাস পরিপূর্ণ, সে ভেবে পেল না এর অতিরিক্ত আর কী জিনিস আছে!

এমন জিনিস যা তুমি কল্পনায়ও আনতে পার না।

সত্যিই অকল্পনীয়। প্রভুর স্বহস্তলিখিত গীতাখানি দিলেন গৌরীদাসকে।
প্রভুর শ্রীহন্তের অক্ষর। আত্যোপাস্ত মুক্তার পঙ্জিতে সাজানো। এতে
তাঁর অনিমেষ নয়নের সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে, অবিরল ঢেলে দেওয়া হয়েছে
তাঁর করস্পর্শের করুণা।

ওকে দেখতে সুখ, ধরতে সুখ, পড়তে সুখ, ভাবতে সুখ। তারপ্র চৈতন্যতন্ময়তার আনন্দের পারাবার।

গীতাখান। বুকে করে অম্বিকায় ফিরে এল গৌরীদাস।

কত কট করে লিখেছেন নিজের হাতে, তাই অকাতরে দিয়ে দিলেন। গৌরীদাস আর ধ্যান-আরাধনা করবে কী, এ কথাটা মনে করতেই সে কাঁদতে থাকে। এ কী প্রেম, কী লীলা, পারাপার খুঁজে পায় না।

সন্ন্যাসের পরে প্রভূ যখন শান্তিপুরে এলেন, গৌরীদাস অভিমান করে গৈল না দেখতে। সংসার হেড়ে চলে গেলেন তো, আমরা কী নিয়ে থাকৰ ? বড় ভাই নিত্যানন্দ তো আগে থেকেই সন্ন্যাসী, এও আবার সেই পথের পথিক হল। নয়নের ফুটি তারাই যদি চলে যায়, তবে অন্ধকারের অরণ্যে দিন কাটবে কী করে ?

নিত্যানন্দকে নিয়ে প্রভু নিজেই গৌরীদাসের বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন।
গৌরীদাস কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমাদের আর ছেড়ে দেব না।
তোমরা হু ভাই এখানেই নিত্যবন্দী হয়ে বিরাজ করো। তোমাদের আহিছি
প্রাণভরে সেবা করি।

প্রভূহাসলেন। বললেন, এক কাজ করো, আমাদের প্রতিমূতির সেবা করো।

প্রতিমৃতির কি প্রাণ আছে ?

আছে।

দে কি আসনপি জি হয়ে ৰসে ?

ৰসে।

হাত দিয়ে খায় ?

খায়। তুমি নবদ্বীপ থেকে নিম্বর্ক নিয়ে এস। বললেন প্রভু, তা দিয়ে খামাদের ছ-ভাইয়ের বিগ্রহ তৈরি করো। তোমার অভিলাষ নিশ্চয়ই পূর্ণ করব।

গৌরীদাস চোখের জল মুছল। লোক পাঠিয়ে নবদীপ থেকে নিমগাছ আনাল। তৈরি করাল দারুবিগ্রহ। এক বিগ্রহে নিজ্যানন্দ, আরেক বিগ্রহে পৌরহরি।

অধ্বৈতের আদেশে তার ছেলে অচ্যুতানন্দ দশাক্ষর গোপাল-মঞ্জে অভিষেক করে চুই বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করল।

এই প্রথম নিতাই-গৌর বিগ্রহ। গৌরীদাসই এই বিগ্রহের সেবাপৃজার প্রথম প্রবর্তক।

প্রভু বললেন, তবে এবার আমাদের চারজনকে খেতে দাও।

চারজন ?

ইঁয়া, আমরা ছ-ভাই আর ঐ ছই বিগ্রহ। চারজনের জায়গা করো।

ঐ হুই বিগ্ৰহও খাবে ?

নিশ্চয়। নইলে তুমি বিশ্বাস করবে কেন ?

পরম আনন্দে প্রচুর রাল্লা করল গৌরীদাস।

চারথানা আসন পাতল। প্রভূ আর নিত্যানশ ও তাঁদের ছুই বিগ্রহ একসন্তে বদে আহার করলেন।

কে বিগ্রহ আর কে স্বরূপ কোনে। তারতম্য নেই।

প্রস্থান, এদের মধ্যে চুজন অস্থিকায় থাকলেন আর চুজন চললেন ্নীলাচলে। তোমার আকাজ্জা চরিতার্থ হল। আমরাই থাকলাম তোমার কাচে।

একম্পিন গৌরীদাস গদাধরপণ্ডিতের কাছে এসে উপস্থিত হল

বলো তোমাকে কী দিয়ে তুই করি ? গদাধর খুশি হয়ে জিজেস করল। গৌরীদাস বললে, তোমার শিশু হৃদয়ানন্দকে দাও।

স্থাদয়কে ডাকল গদাধর, বললে, আজ থেকে ভূমি গৌরীদাসের হয়ে ় গেলে।

গদাধর গৌরীদাসের হাতে হৃদয়কে সমর্পণ করে দিল আর গৌরীদাস হৃদয়কে সমর্পণ করে দিল নিত্যানন্দ-চৈতন্তের যুগল-বিগ্রহের চরণে।

স্থান্যকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাল গৌরীদাস, দিল মন্ত্রদীক্ষা। এবার তবে বিগ্রহসেবায় আত্মনিয়োগ করো।

প্রভুর জন-উৎসবের দিন কাছিয়ে এসেছে, গৌরীদাস হাদয়কে বললে, আমি সামগ্রী-সংগ্রহের জন্যে শিশুবাড়ি যাচ্ছি, তুমি সাবধান হয়ে বিগ্রহের সেবা কোরো।

গৌরীদাস সেই যে গেল আর ফেরবার নাম নেই। হাদয় উদ্বিগ্ন হল। উৎসবের আর হৃদিন বাকি, ভবু গৌরীদাস অনুপস্থিত। এদিকে এখানেও বহু সামগ্রী এসে জমেছে। গৌরীদাসের জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না। হাদয় নিজেই আয়োজনে প্রবৃত্ত হল ও নিজেই চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল।

ঠিক তার পরদিনই ফিরল গৌরীদাস। হাদয়ের আচরণে মনে মনে খুশি হলেও বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে গৌরীদাস বললে, আমি থাকতে তোমার এই স্বতন্ত্রাচরণ কেন ? যাকে-তাকে যেখানে-সেখানে নিমন্ত্রণ করে পাঠালে ?

হাদয়ের অভিমান হল। মনের ত্ংখে গঙ্গাভীরে এক গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল।

নিজেই উৎসব আরম্ভ করল গৌরীদাস। কিন্তু মন্দিরে বিগ্রহ কই ? বিগ্রহের সিংহাসন যে শূন্য!

নিশ্চয়ই হাদয়ানন্দের কাশু। গৌরীদান একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চলল গঙ্গাতীরে।

কিছা গিরে দেখল অভাবনীয় ব্যাপার। হাদর নাচছে, সঙ্গে ছুই বিগ্রহও নাচছে।

হাতে-লাঠি কুদ্ধ গৌরীদাসকে দেখে ছুই বিগ্রহ খেন ভর পেরেই পালিরে গেল, আবার মন্দিরে চুকে চুপিচুপি সিংহাসন অধিকার করলে।

গৌরীদাসের হাতের লাঠি খলে পড়ল আচমকা। সে আরো দেবল। দেবল চৈতকুচন্দ্র হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। গৌরীদাস জ্-বাছ ৰাড়িয়ে হৃদয়ানককে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, আজু থেকে তোমার নাম হৃদয়চৈতন্য।

গৌরীদাসের উদ্ধণ্ডা ভক্তি। দণ্ড দেখে হর্জন যেমন দূরে পালায় তেমনি গৌরীদাসের ভক্তি দেখে দূরে পালায় ভগবংবিমুখতা।

'কুঞ্চপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি।' সেই ক্ঞ্প্রেমেই গৌরীদাস তার ছই ভ্রাতৃষ্পুত্রী বসুধা আর জাঙ্কনীকে নিত্যানন্দের হাতে সমর্পণ করে দিল। 'নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।' সামাজিক উৎপীড়নকৈ ভয় করল না। বরং সেই উদ্ধতা ভক্তির কাছে সমাজ-বিচারই নত হল।

#### 1 00 1

### সারজ ঠাকুর

নৰ্দ্বীপের কাছাকাছি জাল্লগড় গ্রামে সারঙ্গ ঠাকুরের বাড়ি।

অত্যন্ত রদ্ধ হয়েছেন, তবু কী করে খবর পেয়ে গৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করেছেন।

সংসার-উদাসীন কৃষ্ণপ্রেমবিভোর বিষয়বিতৃষ্ণ সারঙ্গদেব।

ভোমার গোপীনাথের সেবাপূজা কে করে? একদিন তাকে জিজ্ঞে করলেন গৌরহরি।

কে আর করবে। আমিই করি।

তুমি তো এখন বুড়ো হয়েছ, তোমার একজন শিয় নেওয়া উচিত।

না, শিয়ে আমার দরকার নেই।

কিছ শিশ্ব না নিলে সেবাপূজায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তুমি সব সমসে সক্ষম ও মনোযোগী নাও থাকতে পারো। না, তোমার একজন শিশ্রেঃ দরকার।

তেমন সংশিষ্য পাব কোথায় ? শেষকালে না বিপরীত ফল হয় ুগোপীনাথ আছেন আর আমি আছি, আমাদের এই ভালো।

না, আমি বলছি, তুমি একজন শিষ্য নাও।

তুষি বলছ ?

হাা, আমি বলছি।

তাহলে কাল প্রভাতে উঠে যাকে প্রথম দেখব তাকেই শিশ্ব করে নেব। সারঙ্গঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন।

ঠিক বলেছেন! প্রভুর যখন এমন জেদ তখন তাই হবে। বাছাবাছি করতে পারব না। যাকে প্রথম দেখব তাকেই মন্ত্র দেব।

সারা গাত ঘুম হল না সারঙ্গ ঠাকুরের। প্রভাতে উঠে কাকে না জানি প্রথম দেখেন! কী না জানি অদৃষ্টে আছে!

রাত্রি প্রভাত হল। যথারীতি গঙ্গান্নান করলেন ঠাকুর। তীরে বলে মালা জপ করতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন কী একটা জিনিস স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাঁর কাছে এগিয়ে আসছে।

একেবারে যে তাঁর কোলের কাছটিতে এসে ঠেকল ! দেখে চমকে উঠলেন সারঙ্গদেব। এ কী, এ যে মৃতদেহ!

একটি অনিশ্যকান্তি কিশোরের মৃতদেহ! আহা, কার ছেলে রে, এমন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে!

সারঙ্গ ঠাকুর লক্ষ্য করে দেখলেন ছেলেটি ব্রাহ্মণকুমার, মাথা সভ্তমুণ্ডিত, গলায় নতুন উপবীত, পরনে পট্টবস্ত্র। ব্ঝলেন ছেলেটির সভ্ত পৈতে হয়েছে, কিন্তু কীভাবে তার প্রাণ গেল আর কী প্রাণে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল তেবে পেলেন না।

আহা রে! কার রে ছেলেটি! রুদ্ধ সারঙ্গদেবের হৃদয়ে বাৎসল্য জেগে উঠল।

মনে পড়ল প্রতিজ্ঞার কথা। প্রভাতে উঠে যাকে দেখব তাকেই মন্ত্র দিয়ে শিশু করে নেব। প্রভাতে উঠে এই কিশোরকেই তো প্রথম দেখলাম।

কিছ এ যে মৃত, একে মন্ত্ৰ দেব কী!

কিছ্ক প্রভুর কাছে তো জীবিত-মৃতের কোনো দ্বন্থ রেখে আসিনি, যাকে প্রথম দেখব তাকেই শিষ্য করে নেব। তবে আর কথা নেই, দিধা নেই, এই কিশোরের কানেই মন্ত্র দেব। অক্সরে অক্সরে প্রতিজ্ঞা রাখব। এই প্রতিজ্ঞাই তো প্রভুর প্রত্যাদেশ।

মুয়ে পড়ে কিশোরের কানে মন্ত্র দিলেন সারন্দদেব। আশ্চর্বের আশ্চর্য, মৃতদেহে জীবনস্থার হল। ধীরে ধীরে দ্বোশ মেলল কিশোর। সারঙ্গদেবের গায়ে ভর রেখে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

খাটে তথন স্নানার্থীদের ভিড় লেগে গিয়েছে। চোখের উপর এ দৃশ্য দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিকে দিকে আপনা থেকেই জাগল হরিধ্বনি।

ছেলেটিকে কোলে করে সারঙ্গদেব তাঁর বাড়িতে এলেন।

ওদিকে প্রত্যুবে কীর্তন করতে করতে প্রভু বললেন, চলো সারঙ্গের নতুন শিষ্য দেখে আসি।

প্রভূকে দেখে সারঙ্গ ঠাকুর তাঁর পায়ে পড়লেন।

কি, শিষ্ম পেয়েছে ? ভিজেগে করলেন প্রভূ। কেমন শিষ্ম ? সংশিষ্ম বলে মনে হয় ?

জলে-পাওয়া ছেলেটিকে প্রভূর চরণে এনে রাখলেন সারঙ্গ। বললেন, একে আপনি আশীর্বাদ করুন।

ভূমি কে ? কী করে এখানে এলে ? যা ভূমি জানো বলো। সকলে তোমার কথা জানবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন।

বালক তথন সকলকে প্রণাম করে বললে, আমার নাম মুরারি, সরভাঙা গ্রামে আমার বাড়ি, গোস্থামী বংশে আমার জন্ম। সম্প্রতি আমার পৈতে হয়েছে, তাই আমার মাথা কামানো। রাতে আমাকে সাপে কামড়ায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মনে হয় লোকেরা আমাকে মৃত ভেবে গ্রামের খড়ি নদীতে ফেলে দেয়। সাপে-কাটা মড়াকে না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়াই বৃঝি নিয়ম। আমিও তেমনি ভেসে পড়ি। ভাসতে ভাসতে গঙ্গায় এসে পড়ি, তারপর এই আশ্রম।

তোমার তো মা-বাবা আছেন ? প্রভু প্রশ্ন করলেন। আছেন।

তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার জন্তে শোক করছেন, তুমিও নিশ্চয় তাঁদের জন্তে ব্যাকুল হয়েছ। চলো তোমাকে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিই।

না, আমি আমার এই গুরুর চরণ ছেড়ে কোথাও যাব না। বালক সারন্ধদেবের পা চেপে ধরল।

আনন্দে কাঁদতে লাগলেন সারঙ্গদেব।

্ব খবর পেয়ে সরভাঙা থেকে মুরারির বাপ-মা ছেলেকে দেখতে জান্নগড়ে। চলে এল। সজে অনেক গ্রামবাসী। সকলে সারজের থেকে দীক্ষা নিলে। কিন্তু মুরারিকে ফিরিয়ে নিভে পারল না। মুরারি জান্নগড়ের শ্রীপাটেই থেকে গেল। উদাসীন ব্রত নিয়ে গুরুসেবা ও রুফসেবায় জীবন দিল।

#### 1 65 1

### বনমালী আচার্য

নিমাইয়ের প্রথম বিয়ের ঘটক এই বনমালী।

নবদ্বীপের বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী গঙ্গাস্থানে এপেছে, হঠাৎ নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

পরস্পর যেন পরস্পরকে চিনতে পারল নিমেষে।

সেই দিনই শচীদেবীর কাছে বনমালী ঘটক এসে হাজির।

ছেলের বিয়ে দেবে তো একটি ভালো পাত্রী আছে। বললে বনমালী, বল্লভ আচার্ষের মেয়ে। কুলে শীলে সদাচারে বল্লভ সমান্ধের শিরোমণি আর ভার মেয়ে লক্ষ্মী নামেও যেমন লক্ষ্মী তেমনি রূপেগুণেও লক্ষ্মী।

শচীদেবী বললেন, আমার বালক পিতৃহীন, আগে বাঁচুক, বড়ো হোক, তারপর বিয়ে।

কিছ এমন মেয়ে আর তুমি পাবে না নবদীপে।

না, নিমাই লেখাপড়া করছে, তাই করুক।

वनमाली किरत याटम्ह পথে निमारेरावत मरत्र प्रथा।

নিমাই জিজেদ করল, কোথাম গিয়েছিলে ?

ভোমাদের বাড়িতে। তোমার মায়ের কাছে।

কেন **?** 

তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে।

তা মাকী বললেন ?

क्था कात्मरे जूनालन ना। कितिया मिलन।

নিমাই বাড়ি এসে মাকে জিজেস করলে, মা, বনমালী আচার্যকে ফিরিবে দিলে কেন ?

भृतीत्मवी हमतक छेर्रालन, निमारे छत्व की वनाछ हाम ? এ छत्व किरनम

ইঞ্চিত ? বনমালীকে ডাকালেন শচীদেবী। বললেন, তোমাকে র্থাই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তোমার প্রস্তাবে আমার সন্মতি আছে। ভূমি বল্লভ আচার্যকে খবর দাও।

খবর শুনে বল্লভ লাফিয়ে উঠল।

বলো কী ? পরমপণ্ডিত সর্বগুণসাগর বিশ্বস্তুর আমার জামাই হবে ? কিন্তু বনমালী, আমি যে নির্ধন, আমি পাঁচটি হরিতকীর বেশি দিতে পারব না।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হবে, তাই যথেষ্ট।

७७ पित्न (गोधृनिनद्य विदय रुदय (गन ।

ভারপর নিমাই গেল প্রবাদে, পদ্মাপারে, পূর্ববঙ্গে। কয়েক মাস পরে ষখন প্রবাস থেকে ফিরল, দেখল বাড়ি-ঘর কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, কোথাও আনন্দের চিহ্ন নেই।

এ কি, মা কাঁদছেন!

কী হয়েছে, কাঁদছ কেন ?

ষর লক্ষীছাড়। হয়ে গিয়েছে। লক্ষী চলে গিয়েছে বৈকুঠে।

की श्राहिल ?

সাপে কেটেছিল। কত ওঝা-বস্তি ডাকলাম, কত ঝাড়ফুঁক, কত মন্ত্ৰতন্ত্ৰ. কিছুতেই কোনো প্ৰতিকার হল না।

নিমাইয়ের হু চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল।

কিন্তু এখুনি এই আঘাতে তো সে সন্ন্যাস নেবে না। সে সন্ন্যাস নেবে জীবনের এক আনন্দিত মুহুর্তে। সে তো কেঁদে যাবে না, সে কাঁদিয়ে যাবে। না কাঁদালে লোকে তার হরিনাম নেবে কেন ?

নিমাই মাকে সান্ত্রনা দিল: কে কার পতি ? কে কার পুত্র ? সমন্ত সংযোগ-বিয়োগ ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

বনমালী আচার্য তো নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর-ইচ্ছায় সে শুধু সপ্তব্ধ করে দিয়েছে।

সমস্তই প্রভুর ইচ্ছায়। প্রভুই তো সেই নন্দ্রোপালের ধেনুর রাখাল। সেই তো গোপবেশ বেণুকর প্রীকৃষ্ণ।

 আমি যে একদিন তাঁকে বলরামের আবেশে দেখলাম। বললে বনমালী, ুক্তেশ্বনাম তাঁর হাতে লোনার লাঙল।

### জগদীশ পণ্ডিত

জগদীশের বাপের নাম কমলাক্ষ, মায়ের নাম ভাগ্যবতী।

বাবা-মা মারা যাবার পর জগদীশ তার স্ত্রী ছখিনীকে নিয়ে জগন্ধাথ মিশ্রের বাড়ির কাছাকাছি এসে বাসা বাঁধে। তার আরেক প্রতিবেশী হিরণ্য-ভাগবত। হিরণ্যের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা।

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপে এদের অবস্থিতি। অদৈতের সভায় গিয়ে এরা বসে, শোনে কৃষ্ণকথা। বিষয়ী সংসারীদের বহিমু খিতা দেখে মনে মনে পীড়িত হয়। প্রতিকারের উপায় কোথায়, তার প্রতীক্ষা করে।

এদিকে গৌরাঙ্গ-গোপালের হাতেখড়ি হল। দেখা মাত্রই সমস্ত অকর লিখতে শিখল। তু-তিন দিনেই শিথে ফেলল রেফ-ফলা, সংযুক্তবর্ণ। আর নিরম্ভর লিখতে লাগল কৃষ্ণনাম। রাম কৃষ্ণ মুরারি মুকুশ বনমালী। কেশব মাধব গোপাল গোবিন্দ বাসুদেব।

যা হাতের মুঠোয় পাওয় যাবে না তারই জন্যে কালা ধরে। আকাশে পাথি উড়ে যাচ্ছে তাই তাকে ধরে দাও। আকাশে ছড়ানো-ছিটানো এত-এত তারা, তাকে দাও না একমুঠো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে হাত পা ছোঁড়ে নিমাই। এ কোলে নেয়, ও কোলে নেয়, তবু নিমাই ক্লান্ত হয় না। দাও না পাথি ধরে, দাও না চাঁদ পেডে।

বাবা নিমাই, হরিনাম শুনবি ? শুনব। নিমাই তথুনি শান্ত হয়।

তখন সবাই হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করে। নিমাই রিগ্ধ চোখে হাসে। জগল্লাথের গৃহ যে কৃঞ্নিকেতন হয়ে উঠল। কণে-কণে নিমাই আবদার ধরে কাঁদে, আবার কণেকেই হরিনাম শুনে স্থির হয়।

কিন্তু সেদিনের কাল্লা আর কিছুতেই থামছে না নিমাইয়ের। হরিনামেও ফল হচ্ছে না। বল কী চাই, তাই এনে দেব।

नियारे किছूरे वल हि ना, क्वल कैं परह।

ভবে কি নিমাইয়ের কোনো অসুধ করেছে ?

হাঁা, কঠিন অসুখ। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও তবে শিগগীর জগদীশ আর হিরণ্য-ভাগবডের বাড়ি যাও। সেখানে কী ?

এ শিশু বলে কী! চুপ কর বাপু, তাই দেব। কিন্তু জগদীশ আর হিরণ্য কি সত্যি বিষ্ণুর নৈবেদ্য করেছে ? আজ কি সত্যিই একাদশী ?

জগদীশ আর হিরণ্য, ছই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, এ অন্তুত কাহিনী শ্বনে চরিতার্থ হয়ে গেল। আজ যে হরিবাসর তা এই শিশু জানল কী করে? আর আমাদের ছজনের বাড়িতেই যে বহুতর বিষ্ণুনৈবেল্প করেছি তাই বা ওকে বললে কে? সম্পেহ নেই, এই পরমসুন্দর শিশুর দেহেই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন, সেই গোপালই চাচ্ছেন নৈবেল্প।

জগদীশ আর হিরণ্য হজনেই প্রভৃত নৈবেছা নিয়ে জগল্লাথের গৃহে এল। বললে, বাপ, খাও। তুমি খেলেই আমার ক্ষের খাওয়া হবে।

অল্প-অল্প তুলে-তুলে থেল নিমাই। সকলকে বিতরণ করল। কিছু আবার খেলাচ্ছলে কারু গায়ে ছুঁড়ে মারল। কিছু বা ছিটিয়ে দিল মাটিতে। কেউ নালিশ করতে পেল না যে নিমাই কিছু অনাচার করছে। সে ইচ্ছে মতো নেবে, ইচ্ছে মতো বিলোবে, ইচ্ছে মতো ফেলে দেবে।

জগদীশ ক্রমে-ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদীপ-লীলায় যুক্ত হল। তাকে দেখা গেল প্রভূর নৈশকীর্তনে, কাজী-দলনের সন্ধ্যায়। গৌরাঙ্গ সন্মাসী হচ্ছেন শুনে মিন্নমাণ হয়ে গেল জগদীশ। প্রভূ বললেন, তুংখ কিসের ? তুমিও নীলাচলে যাবে আমাকে দেখতে।

প্রভূর সন্ন্যাসের পর জগদীশ নবদীপ ছেড়ে দিয়ে যশড়ায় চলে গেল ছোট ভাই মহেশ আর স্ত্রী তৃথিনীকে নিয়ে। প্রভূ যথন শান্তিপুরে ফিরে এলেন, গেলেন যশড়া। মাতা তৃথিনীর হাত থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে খেলেন।

সেই ছেলেবেলার মত। কত দিন ছখিনী সংসারের কাজে ব্যস্ত আছে,
নিমাই এসে খাবার চেয়েছে। ইাঁচু গেড়ে বসেছে হাত পেতে।

বাল-গৌর-বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করল জগদীশ। কর্মরতা মাতা ছখিনীর সামনে যেমন বসত হাঁটু গেড়ে, বিগ্রহেরও সেই ভলি।

জগদীশ নীলাচলে গেল প্রস্কুকে দেখতে। প্রস্কু তাকে নিত্যানন্দের সঙ্গী করে গৌড়ে গাঠিয়ে দিলেন।

### পুগুরীক বিছানিধি

নৰদ্বীপে প্ৰভূ যখন তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করলেন, হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, পুগুরীক, আমার বাপ, আমার বন্ধু, কবে আমি তোমাকে দেখৰ ?

সবাই ভাবল প্রস্থ বৃঝি পুণ্ডরীক বলতে পুণ্ডরীকাক্ষকে ৰোঝাচ্ছেন। এ কালা তাঁর ক্ষেত্র জন্মেই কালা।

কিছ আবার বিভানিধি বলে কাঁদছেন। ও আমার বিভানিধি, ভূমি কবে আসবে, কবে দেখা দেবে ?

তখন সবাই ভাবল পুশুরীক বিদ্যানিধি বোধ হয় কোনো ভজের নাম।
কিন্তু তাকে এ তল্লাটে তো কই দেখিনি। কোনোদিন নামও ভানিন।
লোকটার বাড়ি কোথায় ? করে কী ?

প্রভূ বললেন, তোমরা তার কথা জানতে চাইছ এও তোমাদের ভাগ্য। তার বাড়ি চট্টগ্রাম। সে বিষয়ীর মত থাকে, কিছু সে বে ৰুত বড় বৈষ্ণব কেউ বুঝতে পারে না।

নবদীপেও তার বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে সে এখানে এসে থাকে। অস্তরে কৃষ্ণপ্রেম ভরপুর হলেও বাইরে থেকে কাউকে চিনতে দেয় না। বিলাসীর ছন্মবেশ পরে খুরে বেড়ায়।

মাধবেক্ত পুরীর মন্ত্রশিয়া পুগুরীক।

গঙ্গার প্রতি তার অচঞ্চল ভক্তি। অভিনব মনোভাব। গঙ্গায় পা লাগবে বলে গঙ্গায়ান করে না। গঙ্গার জলে লোকে কুলকুচো করে দাঁত মেজে চুল ঝাড়ে বলে দিনের বেলায় সে গঙ্গা দেখে না পর্যন্ত। গঙ্গা দেখতে যায় রাত্তে, যখন ওসব অনাচারের সম্ভাবনা নেই। তখনই গঙ্গাজল আহরণ করে। আর<sup>্</sup> । এমন বিচিত্ত বিশ্বাস, দেবার্চনা করার আগে সে গঙ্গাজল পান করে নেয়।

পুণ্ডরীক, বাপ, তুমি কবে আদবে ? প্রভু আবার রব তুললেন।

ঈশার-আকর্ষণে পৃগুরীক নবদীপে চলে এল। এসে থাকতে লাগল সেই গুপ্তভাবে, সেই বিষয়-বিলাসীর ভূমিকায়। শুধু মুকুক দত্ত জানল। সেই গদাধর পণ্ডিতকে খনর দিল, যদি অভুততম বৈষ্ণব দেখতে চাও, পৃশুরীক বিশ্বানিধিকে দেখে এস।

া গদাধন-বিজয়ের পর পুথরীক রাজে একা-একা প্রভুর গৃহে চলে এল 🕫

প্রভূকে দেখেই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দণ্ডবং করবারও অবকাশ পেল না। ক্ষণকাল পরে চেতনা ফিরে পেয়েই হঙ্কার করে উঠল: কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, অপরাধীকে আর কত কন্ট দেবে ? সমস্ত জগংকে যে উদ্ধার করল সে শুধু আমাকে, একমাত্র আমাকেই বঞ্চিত করল কেন ?

প্রভু তাকে কোলে টেনে নিলেন। বললেন, পুগুরীক, বাপ, তোমাকে আজ দেখলাম। আমার ছ-নয়ন আজ তৃপ্ত হল।

তখন সকলে বুঝল এই পুগুরীক বিচানিধি, এই প্রভূর প্রিয়তম। সকলের মনে তখন জাগল প্রিয়ত্বোধ।

কিন্তু পুণ্ডরীক যে তার বক্ষ থেকে ঈশ্বরকে ছাড়ে না।

প্রভূ বললেন, আজ আমার জীবনের শুভদিন। তাই তো প্রেমনিধির সাক্ষাৎ পেলাম। তোমরা একে চিনে রাখো। প্রেমভক্তি বিলোবার জন্মেই ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছেন। বিভায় কী হবে যদি প্রেম না জাগে! তাই এর আসল পদবী বিভানিধি নয়, প্রেমনিধি।

এতক্ষণে বৃঝি পৃশুরীকের বাহুজ্ঞান ফিরে এল। বাহুজ্ঞান ফিরে পেয়েই প্রণাম করল প্রভূত্ত । পরে অহিতকে। পরে আর সকলকে।

গদাধর বললে, আমি এই মহাত্মার কাছ থেকে মন্ত্র নেব। আমি এঁর অগম্য ব্যবহার বুঝতে পারিনি, তাই আমার চিত্তে প্রথমে অবজ্ঞা এসেছিল। আমি যদি এঁর শিশ্ম হই তবেই আমার অপরাধের ক্ষমা হবে।

প্রভু বললেন, এক্ষুনি নাও, দেরি কোরো না।

সেই থেকে পুগুরীক গৌরাঙ্গলীলার সহচর। আছে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনে, জগাই-মাধাই-উদ্ধারের প্রসাদ-লীলায়।

প্রত্ন যথন জগাই-মাধাইকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে দরজা দিলেন তখন উপস্থিত বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে পুগুরীক একজন। তুই দস্যু তুই মহাভাগবতে পরিণত হল, তার সাক্ষাৎদ্রফীও পুগুরীক।

ভারপর যখন গঙ্গায়ানের মহোৎসব হল, আনন্দ-আবেশে প্রস্কৃ-ভূত্যের বৃদ্ধি দ্বে গেল, চারদিকে শুধু প্রীতি আর সংখ্যের রঙ্গরস, সেই জলমুদ্ধে বিশ্বানিধিও একজন মহোৎসাহী।

ভারপর শ্রীক্ষেত্রে নীলাচললীলায়ও যুক্ত হল পৃথরীক। পৃথরীককে ব্রেদ্ধলেই প্রভু বাপ-বাপ বলে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। প্রভু ভো রাধাভাবাবিষ্ট শ্রার রাধিকার বাপই তে রীকর্মণ পুরুত্তবভামু। লোকে বলে, ভারই ছল্যে প্রভু পুগুরীককে বাপ বলে ভাকেন। তারই জন্যে পুগুরীকের বাড়িতে রাধিকার জন্মোৎসব করান।

> আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি খবে রাধিকা-জনম-চরিত-গানে। নাচে সে আবেশে শচীসৃত গোরা সে নবভঙ্গি কি উপমা আনে॥ বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল পুলকিত চিত উ-লু-লু দিয়া। রষভাত্ব পুরসম শোভা ভণে ঘনশ্রাম সুখে উথলে হিয়া॥

সেবার নীলাদ্রিতেই আছে বিভানিধি, বন্ধু শ্বরূপ দামোদরের ঘরে আশ্রয় নিয়ে, কৃষ্ণকথায় দিন কাটাচ্ছে। ওড়নষ্ঠীতে জগল্লাথকে দেখতে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষ্ঠীই ওড়নষ্ঠী। সেদিন জগল্লাথকে নতুন শীতবন্ধ দেওয়া হয়। কিন্তু এ কী, পাশুারা যে জগল্লাথকে 'মাড়ুয়া বসন' দিচ্ছে। মাড়ুয়া বসন মানে মাড়যুক্ত বসন, কোরা কাপড়। দেখে বিভানিধির মন অপ্রসন্ধ হয়ে গেল। ছি-ছি, পাশুারা কি আচার জানে না ? জগল্লাথকে আথোয়া কোরা কাপড় দেয় কেন ?

রাত্রে ঘুম্চেছ পুগুরীক, স্থপ্র দেখল জগন্নাথ ও বলরাম তার কাছে এসেছে

— হজনেই খুব ক্রুদ্ধ। কী, 'মাড়ুয়া বসন'কে অপবিত্র মনে করো ? আমারু
সেবকদের প্রতি তোমার ঘৃণা ? বলে ছ্-ভাই, বলরাম আর জগন্নাথ,
পুগুরীকের ছ্-গালে সজোরে চড় মারতে লাগল। আমাদের পরিধানবস্ত্রের
ছুমি নিন্দা করো ? এখনো তোমার দোষদৃষ্টি ?

স্বপ্নে বিভানিধি কেঁলে উঠল। গ্রীচরণে মাথা রেখে বললে, প্রভূ, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করে।

প্রভাতে স্বরূপ-দামোদর ডাকতে এল। ওঠো, চলো, জগল্লাখদর্শনে যাই।
কিন্তু বিভানিধির মুখের চেহারা দেখে স্বরূপ-দামোদর শুন্তিত হয়ে গেল।
এ কী, বিভানিধির ছই গালই যে ফুলে আছে, ছই গালেই বিশাল চড়চিক।
এ কী, ভোমাকে মারল কে ?

বিভানিধির চোখে জল মুখে হাসি। বললে, কাল রাত্তে কানাই-বলাই ছভাইএলে মেরে গেছে। আমার কী ভাগা, ওদের শ্রীহন্তের স্পর্ন পেরেছি।

ভাই, বলো, এ কী শান্তি, না, প্রসাদ ?

বন্ধুকে সমন্ত স্বপ্নয়ন্তান্ত বললে বিভানিধি।

বন্ধুর সৌভাগ্যে স্বরূপ-দামোদরের উল্লাস হল। 'সধার সম্পাদে হয় সধার উল্লাস।' বললে, ভাই, এমন অন্তুত দণ্ডের কথা শুনিনি। বপ্লে এসে বহুন্তে শাসন করে যায় ? শুনব কী, এ যে স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

#### 1 98 I

### তপন মিঞা

আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পদ্মাতীরের কোনো অখ্যাত গ্রামে। বিঞ্জক কিছু বছ চেন্টা করেও সাধ্য-সাধনতত্ত্বে নির্ণয় করতে পারছে না। যা পাবার জন্যে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্যে যে অমুঠান বা আচরণ তার নাম সাধন। কিছু কে সাধ্য ? কী সাধন ?

পূর্ববঙ্গে বেড়াতে এসে নিমাই তপন মিশ্রের গ্রামে এসে উঠেছে।

রাত্রিশেষে তপন স্বপ্ন দেখল, এক দেবতা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, তোমার গ্রামে নিমাই পণ্ডিত এসেছে, তার কাছে যাও, সে তোমাকে সাধ্যসাধনতত্ব ব্বিয়ে দেবে। জানবে সে মানুষ নয়, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু এই শেষের সংবাদটুকু কিন্তু আগেই কোথাও প্রকাশ করে দিও না।

খুঁজতে খুঁজতে নিমাই পণ্ডিতের সন্ধান পেল তপন। দেখামাত্রই পড়ল দণ্ডবং হয়ে।

তুমি (ৰ !

আমি তপন মিশ্র।

কী চাই !

সাধ্যসাধন ব্ৰতে চাই। বহু শাল্পে বহু বাক্যে প্ৰহারার মত হয়ে পড়েছি। আপনার কাছে তাই এসেছি আশ্রয়ের জন্মে।

আমি সাধ্যসাধনের কী ভানি ?

আপনি ভানেন না তো কে জানে ? আপনি সাক্ষাৎ ভগবান।

এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবংবৃদ্ধি মহাপাপ।

ওসব শুনছি না। তপন উদ্বেল হয়ে উঠল: তুমি যদি গোবিশ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন ? কেন দেখা দেবে এই অকিখনকে ?

তোমার কী ভাগ্য, তোমার কৃষ্ণভলনে মতি হয়েছে। কৃষ্ণভজন ? তপন থমকে গেল। হাঁয়, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধনা। এ ভজন হবে কী করে ?

শুধু হরিনামে। কলির যুগধর্মই হরিনাম-সংকীর্তন। ধোল নাম বৃত্তিশ অক্ষর।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
সাধ্যসাধনতত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥

কিন্তু নাম যে করব, মনের মধ্যে যে অনেক মল অনেক কৃটিলভা।

তার প্রতিকারও নামেই। নাম করতে করতেই মন স্থির হবে স্বচ্ছ হবে স্বাচ্ হবে। পিছ বেশি হলে মিছরিও তেতো লাগে, ঐ তিক্ততার ওষ্ধও সেই মিছরিই। তেমনি নামে চিত্ত শুদ্ধ হবে, পরে জাগবে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য। তথন বুঝবে কোন্ সাধ্যের জন্মে কী সাধন। কৃষ্ণপ্রেমের জন্মেই কৃষ্ণকীর্তন।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্যসাধ্যতত্ত্ব জানিবা সে তবে।

তপন বললে, আমাকে আপনার সঙ্গে নবদীপে নিয়ে চলুন। না, নৰদ্বীপে নয়, তুমি কাশী যাও।

কাশী ! ভোমাকে ছেড়ে কাশী !

हैं।।, সেখানেই যথাসময়ে আমি তোমার সঙ্গে মিলৰ। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে।

তপন মিশ্র স্পরিবারে কাশী চলে গেল।

ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্ধাবন যাবার সময় কাশী এলেন প্রস্কৃ, মিল্লেন তপনের সঙ্গে। ফেরবার সময়ও ভাই। প্রতিবারেই তপনের বরে ভিন্কানিবাই কর্লেন। তপনের ছেলে রবুনাধ ভট্ট গোষামী প্রভূব সেবার আন্ধনিয়োগ করণ। এই রখুনাথকেই প্রস্কু উপদেশ করলেন, পিতা-মাতার সেবা করবে, বৈঞ্চবের কাছে ভাগবত পড়বে আর বিয়ে করবে না।

বৈদান্তিক সন্ন্যাশীদের চৈতন্যনিন্দা সন্থ করতে না পেরে তপ্ন আর চল্রশেখর বৈদ্য প্রভুকে নির্বন্ধ করতে লাগল, এর একটা বিহিত করুন।

সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জ্বন্যে প্রভূর কুপা উদ্ধৃদ্ধ হল। গর্ব না চূর্ণ হলে তেঃ কুপা ব্যতি হয় না। তাই সন্ন্যাসীদের গর্ব আগে থব করলেন প্রভূ, তারপরে ঢাললেন তাঁর করণা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তপন মিশ্র।

#### 1 90 1

### সদাশিব কবিরাজ

ৈবৈত্ববংশে জন্ম, বাপের নাম কংসারি সেন। সদাশিবেরই ছেলে পুরুষোত্তম-দাস। পুরুষোত্তমদাসের ছেলে কানু ঠাকুর।

এরা তিন পুরুষের গৌরপার্ষদ।

এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

গৌরাঙ্গ গয়। থেকে ফিরলে তাকে স্বাই দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বিদ্যোদ্ধত নিমাই কেমন সুনম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আপনাদের আশীর্বাদে গয়া থেকে এলাম। বলছে আর কাঁদছে নিমাই। বয়োজ্যেটেরা তার বুকে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল। শীতলানন্দ গোবিন্দ প্রসন্ধ হোন।

কিন্তু, যাই বলো, নিমাই এত কাঁদছে কেন ? তার বন্ধুরা ভেবে আকুল হল। এমন তো কই তাকে দেখিনি কখনো। গয়ায় সে কী দেখে এল ? কী নিয়ে এল সেখান থেকে? কৃষ্ণ কুগা কুরলে এমনি কাঁদতে হয় নাকি দিন-রাত ?

শ্রীমান পণ্ডিতকে নিমাই বললে, তোমরা আজ বাড়ি যাও। কাল তুমি আমার সদাশিব শুক্লাম্বরের বাড়ি যেয়ো, মুরারিকেও সঙ্গে নিয়ো। সেখানে নির্দ্ধনে আমি ভোমাদেরকে বলব আমার ছঃখের কথা।

সদাশিব নবদীপলীলার একজন অন্তর্জ সঞ্চী।

গোরাঙ্গের সাদ্ধ্যকীর্তন আসরে সদাশিব, সুদাশিব আবার জগাই-মাধাই- তদ্ধার-ষাত্রায়। গলাস্থান-মহোৎসবেও শ্রীমান আর মুবারির পাশে সেই সদাশিব। চন্দ্রশেধরের বাড়িতে গোপিকা-নৃত্যের দিন যে চ্জানের উপর সাজসজ্জার ভার তাদের একজন সদাশিব।

পানিহাটিতে রঘুনাথদাস যে দই-চিড়ের উৎসব করেছিল, গঙ্গাতীরে পুলিনভোজনের রঙ্গ, সেখানে মুরারি কমলাকরের সঙ্গে সদাশিব বসে।

তারপর চৈতন্যদর্শনের কামনায় যে ভক্তদল চলল নীলাচলে তার মধ্যেও স্বাশিব অস্তর্ভুক্ত।

সদাশিবের একমাত্র ছেলে পুরুষোত্তমদাস। দ্বাদশ গোপালের একজন।
কেউ কেউ বলে, নাগর পুরুষোত্তম। সাত বছর বয়স থেকেই ক্ষের জন্যে
উনাদ।

পুরুষোত্তম দেবকীনন্দের গুরু। দেবকীনন্দন কে ? নবদ্বীপের সেই ছুর্দাস্ত বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ, চাপাল-গোপালই দেবকীনন্দন।

গোপাল ডাকনাম আর চাপাল বোধ হয় চপল বা বাচালের অপলংশ। লোকটা যেমন উদ্ধত তেমনি কটুভাষী।

রাত্রে শ্রীবাদের অঙ্গনে নিত্য কীর্তন হয়, গোপালের তা অসহ লাগে।
একদিন চুপিচুপি শ্রীবাদের সদর দরজার সামনে ভবানীপূজার উপকরণ
সাজিয়ে রেখে দিল। কলার পাতায় করে জবাফুল হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন
স্বাঙ্গ এক ভাঁড় মদ। সকালে যে এখান দিয়ে যাবে সে দেখবে আর দেখে সিদ্ধান্ত করবে এ নৈবেগ্ন শ্রীবাদেরই সাজানো। নৈবেগ্নে কে মদ দেয় থে মাতাল তারই ঐ নির্বাচন। সূত্রাং সন্দেহ কী, শ্রীবাসই মাতাল। মাতাল কি একলা শ্রীবাস থ যতগুলো লোক দার রুদ্ধ করে সারারাত উদ্ধ্য কীর্তন করে তারা সবাই মদোন্মন্ত।

সকালে উঠে দরজা খুলে শ্রীবাসই প্রথম এই ভবানী-নৈবেড আবিধার করল। শিষ্ট-সজ্জন স্বাইকে ডেকে এনে দেখাল অঘটন!

দেখুন, আমার কাণ্ড দেখুন। ুরোজ রাত্তে আমি মদ ·দিয়ে ভবানীপূজে। করি!

সবাই হাহাকার করে উঠল। এ কোন্ ত্রাচারের কাজ! তার অনুষ্ঠেনা জানি কী নিদারণ হর্জোগ আছে!

দেশতে-দেশতে, ভিন দিনের মধ্যে গোপাল-চাপালের কুঠ ভুষা।

**७फिनिएए**सत्र निष नािथ हरत्र मिथा मिन नर्नास्त ।

গঙ্গার থাটে গাছের নিচে বসে আছে গোপাল। প্রস্থু যাচ্ছেন পাশ দিয়ে, গোপাল বলে উঠল, গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মামা, একবার আমার দিকে তাকাও।

প্রস্থ হয়ে রইলেন।

গোপাল বললে, কুঠের যন্ত্রণা আর সহু করতে পারছি না, আমাকে উদ্ধার করো।

প্রভূ ক্রোধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর ত্রাণ নেই । কুষ্ঠকীটের দংশনে তুই জন্ম-জন্ম কন্ট পাবি। তোকে কে উদ্ধার করবে। পাষণ্ড সংহার করব বলেই তো আমি অবতীর্ণ হয়েছি। পাষণ্ডসংহার না হলে ভক্তির প্রতিষ্ঠা হবে কী করে ?

প্রভূ গঙ্গান্ধান করতে চলে গেলেন।

প্রাণ আর প্রাণাস্তকর কফ নিয়ে পড়ে রইল গোপাল।

তারপর সন্ন্যাস নিমে প্রভু চলে গেলেন নীলাচলে। সেখান থেকে যথন র্ন্থাবনের পথে গৌড়ে এলেন, জননী ও জাহ্নবীকে দেখবার জন্মে, তখন থামলেন কুলিয়ায়, নবদ্বীপের ওপারে। তখন কুণ্ঠী গোপাল এসে প্রভুর গামে পড়ল।

এত দিনে প্রভুর কুপা হল। বললেন, তোমার অপরাধ শ্রীবাদের কাছে, তার কাছে গিয়ে শরণ নাও। সে যদি প্রসন্ন হয় আর তুমি যদি ভবিশ্বতে আর ভক্তবিদ্বেষ না করে। তাহলে তোমার কুঠ সেরে যাবে।

ভগবানকে বিদ্বেষ করলে ভগবানের কিছু যায় আসে না, কিছু তাঁর ভক্তকে বিদ্বেষ করলে ভগবান বিদ্বেষীকে শান্তি দেন।

সেই চাপাল-গোপালের গুরু পুরুষোত্তম। চাপাল-গোপাল বা দেবকীনন্দন একজন পদক্তা। তার পদাবলীর নাম 'বৈঞ্ববন্দনা'।

> ইউদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম। সাত বৎসরে যার শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ॥

পুরষোত্তমের ছেলে কাত্র ঠাকুর।

আগে এদের শ্রীপাট ছিল বেলডাঙায়, সেধান থেকে চলে আসে সুধসাগরে।

্ৰ সুৰ্দাগৰে এক যোগীপুৰুষের আন্তান। কভ কাল ধৰে যে একাদৰে

ধ্যাননিমগ্ন হয়ে বসে আছে কেউ জানে না। লোকের যখন এ বিষয়ে চেতনা হল তখন সেই যোগী আর কোথায়, বিরাট এক মৃত্তিকার পিগু। কেউ কেউ বলে এ মাটির চিবির নিচেই সাধুধ্যানস্থ হয়ে আছে।

কে এক কুন্তকার মাটির খোঁজে এসেছিল এ অঞ্চলে। কিছু না জেনে-শুনেই চিবিতে মারল কোদালের থা। আথাত সেই যোগীর কাঁথে লাগল। তার ধ্যান ভেঙে গেল।

কোথায় যায়, যোগী পুরুষোভ্যের গৃহে এসে অতিথি হল। কিছু ভিক্ষে দাও মা।

পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী অতিথিকে প্রাণভরে সেবা করল। যোগী তাকে বর দিতে চাইল।

জাহ্নবী কোনো বরের প্রত্যাশী হয়ে সেবা করেনি।

ত। আমি জানি, মা। দেখতে পাচ্ছি তোমার সম্ভান নেই। তাই বর দিচ্ছি তোমার একটি পুত্র হোক।

জাহ্নবীর বুক ভরে উঠল।

কিন্তু কে সে পুত্র ?

কে ?

মা, আমিই তোমার পুত্র হয়ে জন্মাব। আমার কাঁধে এই অস্ত্রাঘাত, আমাকে দেখে চিনতে পারবে।

সভিতঃ জাহ্নবী উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কথা কারু কাছে প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করলেই ভূমি মরে যাবে।

যথাসময়ে জাহ্নবীর ছেলে হল।

সুস্থ হয়ে নিরিবিলিতে দেখতে গেল ছেলের কাঁধ। আশ্চর্য, সেখানে স্পাষ্ট চিহ্ন। আপন মনে হাসল জাহ্নী।

সে বড় পরিতৃপ্তির হাসি। ধাত্রীর চোখ এড়াতে পারল না। ধাত্রী বললে, হাসলে কেন ?

অমনি।

অমনি কেউ এমন সুন্দর করে হাসে ? ভূমি যেন কী দেখলে পুকিরে।
চিনলে ছেলেকে। বলোনা কেন হাসলে ?

পীড়াপীড়ির কাছে হার মানল জাহুবী। বললে, ভোমাকে বা বলুছি

कांछेरक राम रामा ना। वर्ण पूर्वकथा रा श्वाम करत मिन।

জাহ্নবীর অসুথ করল। ছেলের যথন বারো দিন বয়স তখন সে মারা গেল।
পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবী আর নিত্যানন্দের ঘরনী জাহ্নবী পরস্পার সই
পাতিয়েছিল। খড়দায় যথন খবর পৌছুল পুরুষোত্তমের স্ত্রী মারা গেছে,
তখন নিত্যানন্দ নিজে এসে ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। মাতা জাহ্নবী অপার
পুত্রয়েহে পালন করতে লাগলেন শিশুটিকে।

নিত্যানন্দ তার নাম রাখলেন কৃঞ্চাস।

মাতা জাহ্নবী যথন বৃন্দাবনে গেলেন তখন শিশু কৃষ্ণদাসকেও সঙ্গে নিলেন। কৃষ্ণদাসকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। দেখে তার হ'নয়নে এক মহা-অনুভব উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর সংকীর্তনে যখন সে নাচে তখন কে বলবে সেই স্বয়ং মদনগোপাল নয় ?

তারপর কৃষ্ণদাস কী সুন্দর বাঁশি বাজায়!

এই সব ভাবচেন্টা দেখে ব্ৰজ্বাসীরা তার নাম রেখেছে কানাই ঠাকুর। জীব গোস্বামী বললে, কানু ঠাকুর।

বৃন্দাবনে কীর্তনানন্দে নাচছে কালু ঠাকুর, তার ডান পায়ের নৃ্পুরটি খনে পড়ল হঠাং। কোথায় নূপুর ? কেউ খুঁজে পেল না।

কারু ঠাকুর বললে, যেখানে নূপ্র পাওয়া যাবে আমি সেখানে বসবাস করব।

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল যশোর জেলার 'বোধখানা' গ্রামে। কালু ঠাকুর বোধখানায় বাসা বাঁধল।

#### 1 24 1

### त्रामानम वञ्च

কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভাব, বাপের নাম লক্ষীকান্ত বসু, পিতামহ মালাধর বসু। মালাধরের রাজদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। লক্ষীনাথের রাজদত্ত উপাধি সত্যরাজ খান। রামানশ রাজার কাছ থেকে কোনো \_উপাধি পান্ননি, পেয়েছে গৌরহরির কাছ থেকে। সে উপাধি 'বৈঞ্চব্তম'। রামানন্দ গৌরান্দের নবদ্বীপলীলার সহচর। সে নিজেই পদরচনা ক্রেছে, কেমন কীর্তনলীলায় মন্ত হয়েছেন প্রভু।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি প্ছঁ হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাবে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভূলিল কীর্তনরসে পায়া নিজরন্দ॥
রিজয়া সজিয়া সে অমিয়ারসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥

প্রভূ সন্ন্যাস নিলে রামানকও নিদারণ শোকে আচ্ছন্ত হল। মাথ মাসে সন্ত্যাসগ্রহণ বলে মাথকে রামানক 'পাপী মাথ' বললে আর এখন ফাল্পনে সেযখন পদরচনা করছে তখন কিনা সুখময় বসস্ত। গদাধরের সঙ্গে প্রাণনাথকে আবার কবে দেখতে পাব নদীয়ায় ?

পাপী মাঘে পছঁ করিল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতত্ব ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিত্ব কতদিন ধরিব জীবন॥
অবহু বসস্ত বসহু সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পীরিতি করল পছঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ পরে কাউকি ভোর॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নির্থিব আর গদাধর সাথ॥

নীলাচললীলার বৈশিষ্ট্যও ধরা আছে এই প্রত্যক্ষদর্শীর রচনায়:

নাচমে চৈতন্য চিন্তামণি
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকতা গাঁথুনি ।
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুছার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥

ঘন খন দেন পাক উর্ধ্ব বাহু করি।
পতিত জনারে পহঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্রণ
ব্বিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দ তাহে প্রেমধন চায়॥

যারা কুলীনগ্রামের লোক তারা সকলেই চৈতন্যপ্রাণধন। বিশেষত মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে গ্রন্থ লিখেছেন, সে গ্রন্থ কতবার পড়েছেন প্রভূ। বলছেন, এমন গ্রন্থ যে লিখেছে তার বংশের হাতে নিজেকে বিকিয়ে দেব এ আর বেশি কথা কী।

বলছেন, কুলীনগ্রামের লোকদের বিরাট ভাগ্য। এখানে স্বাই কৃষ্ণ-নাম বলে। তাই, মানুষ বলছ কী, কুলীনগ্রামের কুকুরও আমার প্রিয়।

প্রভূ কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরার ডোম সেহ কৃষ্ণ পায়॥

সত্যরাজ ও রামানন্দ একদঙ্গে এদেছে নীলাচলে। 'খণ্ডের সম্প্রদায়ে'র মত কুলীনগ্রামেরও এক 'কীর্তনিয়া সমাজ' আছে, তারাও রথযাত্রায় প্রভূকে নিয়ে কীর্তন করে। সব মিলে সাত সম্প্রদায়, কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়ে সত্যরাজ আর রামানন্দই অগ্রণী।

শ্ৰীবৈঞ্চৰ-ঘটামেঘে হইল বাদল। সঙ্কীৰ্তনামূতসহ বৰ্ষে নেত্ৰজ্ঞল।

রামানন্দ প্রভূকে জিজেদ করলে, প্রভূ, আমরা গৃহস্থ ও বিষয়ী, আমাদের সাধন কী ?

প্রভাগ বললেন, ক্ষনেবা, বৈষ্ণবদেবা আর নিরম্ভর কৃষ্ণনামকীর্তন।
সভারাজ বললে, বৈষ্ণব চিনব কী করে ?
যে মুখে একবার কৃষ্ণনাম বলবে সেই বৈষ্ণব।
সেই বৈষ্ণব !
ইাা, সেই পূজা সেই শ্রেষ্ঠ।
একবার কৃষ্ণনাম ?

তথু একবার। প্রভূ বললেন, এক কঞ্চনামে সমন্ত পাপের ক্ষয় হয়, নববিধা ভক্তির জাগরণ ঘটে। নামে দীক্ষা পুর শ্চর্যা কিছু লাগে না। জিভে স্পর্শ হওয়া মাত্রই আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণী উদ্ধার হয়ে যায়। কিছু আসল ফল কী জানো? আসল ফল ক্ষপ্রেম। আর যদি একবার ক্ষপ্রপ্রেম জাগে সংসারবন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে।

পরের বছর আবার এসেছে পিতা-পুত্র। পরের বছরও প্রভুর কাছে তাদের সেই জিজ্ঞাসা, গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য কী ?

প্রভুমৃত্ হেদে বললেন, শুধু চুটি। বৈঞ্চবসেবা আর নামদন্ধীর্তন। আবার প্রশ্ন হল: বৈষ্ণব কে ?

বৈষ্ণব কে, তোমাদের আগে বলেছিলাম। এবার শোনো বৈষ্ণবতর কে ? যার মুখে নিরস্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত সেই বৈষ্ণবতর। তোমরা সেই বৈষ্ণবতরের সেবা করে।।

কে বৈষ্ণবতম, তার উত্তরের জন্যে আরো এক বছর অপেক্ষা করল তারা। তৃতীয় বংসরে রামানন্দ জিজ্ঞেদ করলে, প্রভু, বৈঞ্চবতম কে ?

যাকে দেখামাত্রই মুখে কৃষ্ণনাম এসে যায় সেই বৈষ্ণবভম। 'যাঁহার দর্শনে মুখে আদে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।

তুমি—তোমরা কৃষ্ণের নামমূতি হয়ে ওঠো। হয়ে ওঠো বৈঞ্চবতম।

আরে মোর গৌরকিশোর।

সহচর স্কল্পে পহঁ ভুজযুগ আরোপিয়া

নবমী দশায় হল ভোর॥

পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে

সাহসে পরশে নাহি কেহ।

সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি

তদ্ভক দোসর ভেল দেহ।

থির নয়ন করি

মথুরার নাম ধরি

রোয়ে পছঁ হা-নাথ বলিয়া।

বসু রামানস্ব ভণে

গৌরাঙ্গ এমন কেনে

না বৃঝিলুঁ কিসের লাগিয়া a

একবার পাতৃবিজ্যের দিন একগাছি পট্টভোরী ছিঁড়ে গেল, আর বালিশ ফেটে গিয়ে ছুলো পড়ল বেরিয়ে। 17 15 1

# পাওুবিজয় কী ?

হাত ধরে শিশুকে যে ইাটতে শেখানো হয় তার নাম পাওু। জগন্নাথকে মন্দির থেকে পথের উপর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার নাম পাণ্ডবিজয়। মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত তুলোর বালিশ পাতা থাকে, তারই উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিগ্রহকে। সেবকদের কেউ ধরে কাঁধ, কেউ কটি, কেউ হাত, কেউ পা। কটিতট বাঁধা থাকে পট্টভোৱী দিয়ে। সেবকেরা ভোরীর **তুই** দিক ধরে পাণ্ডবিজয় করায়।

ডোরী ছিঁড়ে যাবার পর প্রভু ডাকালেন রামানন্দকে। বললেন, ভোমরা এই পট্টডোরীর যজমান হও। প্রতি বংসর তোমরাই ডোরী তৈরি করে স্থানবে। দেখো ডোরী যেন দৃঢ় হয়, ছি ডে না যায়।

সেই থেকে প্রতি বছর রামানন্দ পাণ্ডবিজয়ের পট্টডোরী নিয়ে আসে। রামানন্দ গাইছে:

কীর্তন রসময়

অগম অগোচর

কেবল আনন্দকন।

অখিল লোকগতি ভকত প্রাণপতি

জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ॥

হেয় পতিতগণ করুণাবলোকন

জগ ভরি করল অপার।

ভবভয়অঞ্জন

দুরিত নিবারণ

ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার ॥

হরিসঙ্কীর্তনে

মজিল জগজন

সুর নর নগ পশু পাথী।

সকল বেদসার

প্রেমসুধাধার

দেয়ল কাছ না উপেখি॥

ত্রিভূবনমঙ্গল

নামপ্রেমবলে

দূর গেল কলি আঁধিয়ার।

শমন ভবন পথ

সবে এক রোধল

বঞ্চিত রামানন্দ হুরাচার।

# বুদ্ধিমন্ত খান

নবদ্বীপের সনাতন মিশ্র, পদবীতে 'রাজপণ্ডিত', ব্যবহারেও পরমসম্পন্ন। অতিথিপরায়ণ, অকৈতব বিষ্ণুভক্ত। তারই কন্যা পরমসুচরিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।

রোজ গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া নম্র হয়ে শচীদেবীকে প্রণাম করে। শচীদেবী আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণ তোমাকে যোগ্য পতি জুটিয়ে দিন।

কিন্তু আমার নিমাইয়ের চেয়ে যোগ্যতর কে আছে ? মনে মনে কামনা করলেন, 'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডাকলেন শচীদেবী। বললে, সনাতন মিশ্রকে বলো, তার কন্যাটিকে পুত্রবধ্রপে ঘরে আনি। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া পড়েছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলে করে রাখি।

কাশী মিশ্র তক্ষুনি চলল সনাতনের কাছে।

কী মনে করে ?

একটি বিশেষ কথা আছে। তোমার মেয়েটিকে নিমাই পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করো।

প্রস্তাব শুনে সনাতন অভিভূত হল। এ কি সম্ভব ? দাঁড়াও গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করি।

সনাতন ধনী, তার স্ত্রী মহামায়াও আশা করেছিলেন জামাই ধনী হবে। জিজ্ঞেস করল, নিমাই কি ধনী ?

সনাতন বললে, নিমাই বিদ্বান। ধনবানের চেয়ে বিদ্বান বেশি বরণীয়। কৌলীয় কাঞ্চনে নয়, কৌলীয় বিভায়।

আর বিভা কী ? 'হরিভজিরেব ন পুনর্বেদাদিনিঞ্চাততা।' হরিভজিই বিভা, বেদপারক্ষমতা বিভা নয়। 'বিভা ভাগবতাবধি।' নিমাই সেই ভাগবতী বিভায় গৌরকাস্ক।

মহামায়া রাজী হল। তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। এগারো বছরের মেরে, যেন মুর্তিমতী শ্রী। 'বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বালা সোনা।'

ৰী কী ? 'তৎপ্ৰিয়তা ন ধনজনগ্ৰামাদিভূমিটতা।' ভগবংশীতিই জী, ধনজনসম্পত্তিনযুক্তি লী নয়। 'সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী॥'

নিমাইয়ের সঙ্গে কাশী মিশ্রের পথে দেখা। আমি কোথায় যাচ্ছি জানো ?

কে কোথায় যায় তার আমি কী জানি ?

সনাতন মিশ্রের বাড়ি যাচিছ। তার মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে।
তা যাবে তো যাক, তাতে নিমাইয়ের কী। নিমাই পাশ্ কাটাতে
চাইল।

কার সঙ্গে বিয়ে তা জানো তো ! আমি কী করে জানব !

था। यकाक (त्र क्षानव १

বেশ বলেছ! কাশী মিশ্র অপ্রস্তুত হল: তোমার বিয়ে, আর তোমারই খবর নেই ?

আমার বিয়ে! নিমাই হাসতে লাগল: আর আমিই কিছু জানি না। বলে চলে গেল আপন মনে।

কাশী মিশ্রের মুখ ঘোরালো হয়ে উঠল। তবে বৃঝি নিমাইয়ের এ বিয়েতে মত নেই।

मनाजनक शिरा वनाल, अ विरा इत ना। निमार ताकी नग्र।

বাড়িতে কাল্লাকাটি পড়ে গেল। কিছু বিষ্ণুপ্রিয়া বিচলিত হল না। ভাবল এ তাঁর কৌশল, তিনি আমাকে উপেক্ষা করছেন। যাতে তাঁর প্রতি আমার ব্যাকুলতা বাড়ে। উপ্লেক্ষাতেই তো শ্রীমতীর কৃষ্ণ-অপেক্ষা।

কাশী মিশ্র শচীদেবীকে খবর দিল।

শচীদেবী নিমাইকে ডেকে বললে, এ বিয়ে যে আমি ঠিক করেছি।

তুমি ঠিক করেছ ? নিমাই উল্লসিত হয়ে উঠল: তা হলে আর কথা কী। তুমি যা বলবে তাই করব। তাহলে উল্লোগ শুক করে দাও।

কিন্তু গরিবের ঘরের ছেলে ভুই, কী উল্ভোগ করব ?

নৰ্দ্বীপের জমিদার বৃদ্ধিমন্ত খান এগিয়ে এল। বললে, বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করব।

মৃকুন্দসঞ্জয়, যার বাড়িতে নিমাইয়ের টোল, বললে, সকল ভার তুমি নেবে কেন ? আমাকেও কিছু অংশ নিতে দাও!

রাবো। এ ভোষার 'বামনাই' বিরে নয়, এ এক রাজপুরের বিরে।

প্রচণ্ড আয়োজন করব আমি। সাহায্য করতে চাও কোরো, কিছু তার দরকার হবে না।

বড় বড় চক্রাভপ টাঙানো হল, চারধারে কলাগাছ পোঁডা, ছলল নিশান, ছলল আমপল্লব। সমস্ত ভূমিতলে আলপনা দিল মেয়েরা। আজ অধিবাস, সকাল হতেই বাজছে মৃদঙ্গ সানাই। ভাটেরা রায়বার পড়ছে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে, অপরাক্লে এসে মালা-চন্দন নেবে, নেবে পান-সুপুরি। তারই জন্যে কী ভিড়! একবার নিয়েও আবার লুকিয়ে নিতে আসছে।

তিনবার করে নাও, সোজাসুজিই নাও, শাঠ্যের কী দরকার। যা খরচ লাগবে বুদ্ধিমন্ত দেবে।

পরদিন বিয়ে, সারা নবদীপে ভোজ্যবস্তু বিতরণ করা হল। গঙ্গান্ধান করে বিষ্ণুপূজা সেরে নিমাই বসল নান্দীমুখ করতে। পুরনারীরা গঙ্গাপূজা ষষ্ঠীপূজা করলে, মন্দিরে-মন্দিরে আরো কত পূজা, ঘরে ঘরে কতশত স্ত্রী-আচার। খাদ্যদ্রব্যেরই আয়োজন কত। পাঁচ-সাতবার করে দিয়েও সে খাবারে অনটন হল না। এ প্রাচুর্য শুধু ঈশ্বেরর প্রভাবে।

বৃদ্ধিমন্তের উপরেও আছে একজন।

অপরাত্নে নিমাইয়ের বন্ধুরা নিমাইকে সাজাতে বসল। 'দিব্য সৃক্ষ্যু' পীতবন্ধ ত্রিকছ বিধান।' কপালে অর্ধচন্দ্রের আকারে চন্দনের কোঁটা, মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু, নয়নে কাজল, গলায় ফুলের মালার উপরে আবার মতির মালা। কানে সোনার কুগুল, বাহুতে রত্নবাজু। মাথায় মুক্ট, গায়ে পট্ট-চাদর। মণিবন্ধে সুতো দিয়ে ধান-ত্বা বাঁধা, হাতে দর্পণ। দেখ সকলে নবদীপচক্রকে দেখ।

বৃদ্ধিমপ্ত দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। এ দোলায় চড়ে গোধ্লিলগ্নে নিমাই কলার বাডিভে যাবে।

সর্বাত্তো নিমাই মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, তারপর ত্রাক্ষণ-বৈক্ষবদের নমস্কার করে দোলায় গিয়ে বসল। তার বয়স্তোরাও তার সল নিলে। বৃদ্ধিমন্তের পদাতিকেরা আগে-আগে চলল, আশেপাশে পাটোয়ারের দল। নর্ডক-বিদ্ধকই বা কত। আর বাজনাও বিচিত্র। 'জয়চাক বীর্চাক মুদল কাহাল। পটহ দগড় শুলা বংশী করতাল।' হাজার হাজার দীপ লল সলে, পুড়তে লাগল আভেগবাজি। সমন্তই বৃদ্ধিমন্তের আনন্দ-নিবেদন। বিবাহান্তে নিমাই তাকে দিল তাই আলিঙ্গনের প্রসাদ।

তারপর যখন প্রভূ গয়া থেকে ফিরলেন তাঁর কঞ্চ-উন্মাদনাকে আনেকে বায়ুব্যাধি বলে মনে করল। বললে, একে হাতে-পারে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে দাও।

কেউ বললে, শুধুবেঁধে রাখলে সারবে না, কবরেজ ভাকিয়ে শিবাঘৃত প্রয়োগ করো।

শচীদেবী বৃদ্ধিমস্তকে ভাকলেন। বললেন, আমার নিমাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।

বৃদ্ধিমশু ব্যবস্থা করে দিল। কোথায় কে বৈগ আছে ডেকে আনো। কোন ওষুধে কত খরচ পড়বে সব আমি দেব।

কিন্তু এ তো রোগ নয় এ প্রেম—এ মহাভাব। কবরেজ তার করবে কী। বুদ্মিস্তই শুধু কবরেজের জন্যে করবে।

তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে প্রভূ যথন অভিনয় করলেন, তারও সাজ-সরঞ্জামের খরচ বুদ্ধিমন্তের।

সেই থেকে বৃদ্ধিমস্ত প্রভূর লীলাসঙ্গী। শুধু সঙ্গী নয়, সেবক, আজ্ঞাবহ। তাই প্রভূর টানে বারেবারেই সে নীলাচলের অভিযাত্রী। যদি প্রভূ তাকে আজ্ঞা করেন। যদি তার ধনসম্পদ প্রভূর কোনো কাজে লাগে।

### 1 96 1

# দেবানন্দ পণ্ডিত

কুলিয়া গ্রামের অধিবাসী, থাকে নবদ্বীপে মহেশ্বর বিশারদের জাঙালে। সুশাস্ত, জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম-উদাসীন। কিন্তু তার আকাজ্ফা মোক্ষের, ভক্তির নয়।

ভাগৰভের অধ্যাপনা করে কিন্তু ভক্তির ধার ধারে না।

তখনো প্রভূর আবির্ভাব হয়নি, সমস্ত জগৎ প্রেমশূন্য, একদিন শ্রীবাস বাচ্ছে দেবানশের ঘরের হ্যার দিয়ে। দেখল পভুষাদের সভা বসেছে, ভাগৰত ব্যাখ্যা করছে দেবানন্দ। শ্রীবাস সভার এক প্রান্তে গিয়ে বসল।
মূল শ্লোক শুনেই দ্রবীভূত হয়ে গেল, তার শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল,
বিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

এ আবার কোন্ জঞ্জাল এসে জুটল! পড়ুয়ারা তেড়ে এল শ্রীবাসকে।
তারা সবাই ভক্তিহীন, তারা ভাগবত-শ্রবণের মর্ম কী বুঝবে!

আমাদের অধ্যয়ন মাটি করে দিল। কে এই আপদ ? পতুয়ার। শ্রীবাসকে ধরে বাড়ির বাইরে রেখে এল। কাঁদতে হলে এখানে বসে কাঁদো। আমাদের পড়ার না ক্ষতি হয়।

দেবানন্দ চুপ করে রইল। ছর্ত ছাত্রদের নিরস্ত করবার চেন্টাও করল না।
মনে ছঃখ নিয়ে শ্রীবাস ঘরে ফিরে গেল এবং বিরলে বসে ভাবতে লাগল
ভাগবতের কথা।

প্রভু একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন, হঠাৎ দেবানশ্বের সঙ্গে দেখা হল।
শ্রীবাসের কাছে দেবানন্দের অপরাধের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখনো
আসিনি বটে কিন্তু আমার জানতে বাকি নেই।

প্রভুদ্ধখনে বললেন, যে ভাগবত শুনে ক্লঞ্পপ্রেমে কাঁদে তাকে তুমি তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিলে? তুমি শুধুই পড়াও, ভাগবতের অভিমত আয়ত্ত করতে পারো তোমার সাধ্য নেই। তুমি চিনি বহনই করতে পারো, তার যাদ জানো না।

দেবানন্দ ভংগনার প্রতিবাদ করল না। লচ্ছিত মুখে চুপ করে রইল। ভক্তা দারা স্থীকার করল অপরাধ।

প্রস্থাকে বচনেও দণ্ড দেন সে নি:সংশয় পুণ্যবান। আর সে দণ্ড যে মেনে নেয়, মাথায় তুলে নেয়, সে ভক্তির পথে চলে আসে।

দেবানন্দ কি তাই এবার ভক্তির পথ ধরবে 📍

প্রভুর ভগবন্তায় বিশ্বাস নেই দেবানন্দের। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখে তার প্রাণ-মন মুগ্ধ হয়ে গেল। বুঝল কাকে বলে প্রেমাবেশ, কাকে বলে অশ্রুক কম্প যেল হাস্তা, কাকে বলে আনন্দমূহা। নাচতে নাচতে মাটতে পড়ে গেলে বক্রেশ্বরকে দেবানন্দ নিজের কোলে টেনে নিল ও তার অঙ্গধূলি নিমে মাখতে লাগল নিজের শরীরে। ভজ্জধূলি গায়ে মেখে তার ভজ্জিতে বিশ্বাস হল। বিশ্বাস হল শ্রীচৈতন্তে। 'ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-ক্পাতে। ভাগবজ্জের ভজ্জি-অর্থ পাইল প্রস্কু হৈতে ॥'

ভারপর প্রভু যখন কুলিয়ায় এলেন, মাধবদাসের বাড়িতে, দেবানন্দ এলে ভাঁর চরণে দণ্ডবং হয়ে পড়ল। জানাল তার তুণদৈন্য।

ৈ বৈশ্ববের কুপায় বিশ্বস্তরকে পেলাম। বুঝলাম, 'ভক্তি বিনা জ্বপ-ত্রপ অকিঞ্চিৎকর।' বুঝলাম মোক্ষের চেয়েও ভক্তি গরীয়সী। তোমার স্বভাব সর্বভূতকুপালুতা, তোমাতে আমার অনুরাগ হোক।

প্রভু দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করলেন। বললেন, এবার থেকে ভূমি ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা হবে। 'শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা। ভক্তি বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা।

সেই থেকে দেবানন্দের নাম হল ভাগবতী দেবানন্দ। চলতি ভাষায় 'ভাগবতিয়া দেবানন্দ'।

দেবানন্দ বললে, প্রভু, আমাকে একটি বর দিন। বলো।

এই কুলিয়ায় এসে যে কেউ এগোরাঙ্গের কাছে অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করবেন তদ্দণ্ডেই তার সমস্ত অপরাধের ভঞ্জন হবে।

প্রভু বললেন, তথান্ত।

সেই থেকে কুলিয়ার নাম হল অপরাধভঞ্জনের পাট। আর দেবানন্দ পরমভাগবত।

# অচ্যুতানন্দ

পিতা অধৈত আচার্য, মা সীতা দেবী। অচ্যুতানন্দের ছ' ভাই, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম আর যমজ স্বরূপ-জগদীশ।

ছ' ভাইরের মধ্যে অচ্যতানন্দ শুধু জোঠ নয়, শ্রেঠ। 'অচ্যুতের ষেই মত নেই মত সার।'

যথন রামাই পণ্ডিত এসে অবৈতকে খবর দিলে পূজার উপকরণ নিয়ে গৌরালের সলে দেখা করতে, তখন অবৈত দিখা করলেও বালক অচ্যুত ক্রীদতে বসল। সে যেন বুঝেছে কার আবির্তাব হয়েছে, পৌচেছে এসে কার আহ্বান। এ যেন সেই মহাবদান্তের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অর্ধ্য।

শৈশব থেকেই তার গৌরাঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

গৌরাঙ্গের জন্যে সীতা দেবী ছধ জ্বাল দিয়ে রেখেছেন, অচ্যুত তা খেয়ে ফেলেছে। তুই গৌরের ছধ খেয়ে ফেলেলি ? ক্রুদ্ধ হয়ে সীতা দেবী ছেলেকে চড় মেরে বসলেন। যখন গৌরাঙ্গ এল, দেখা গেল তার গায়ে সেই চড়ের দাগ। ব্ঝিয়ে দিল অচ্যুত তার কত অন্তরঙ্গ, কত একাস্থা।

প্রভুর সন্ন্যাস নিমে চলে যাবার পর এক সন্ন্যাসী এল তাদের বাড়িতে। অদ্বৈতকে জিজ্ঞোস করলে, চৈতন্যগোসাঁইয়ের গুরু কে ?

অদ্বৈত বললে, কেশব ভারতী।

বালক অচ্যুত আহত স্থারে বলে উঠল, বাবা, তুমি এ কী বললে? যিনি
চতুর্দশ ভূবনের গুরু তাঁর আবার গুরু কে? কেশব ভারতী এই মর্তভূবনের
একজন অধিবাসী মাত্র, সে চৌদ্দ ভূবনের গুরুর গুরু হয় কী করে? বাবা,
তুমি সামান্য কথা ফিরিয়ে নাও, তুমি এরকম উপদেশ করলে দেশের ঘোর
অনিষ্ট হবে।

ছেলের কথা শুনে তৃপ্ত হল অদৈত। প্রশ্নকর্তা অধোবদন হল।

বয়সে যত বড় হতে লাগল ততই তীব্রতর হল তার সংসারবৈরাগ্য। নালাচলে এসে উপস্থিত হল। গদাধর পণ্ডিতের শিগ্রত্ব নিয়ে লাগল চৈতন্যসেবায়।

অদৈতের দ্বিতীয় ছেলে কৃষ্ণদাপও গৌরাক্ষভক্ত। দাদার দেখাদেখি সেও যেতে চাইল নীলাচলে। সীতা দেবী বিচলিত হলেন। বড় ছেলে কৃমার-বৈরাগ্য নিয়েছে, এও তার পদাস্ক অনুকরণ করবে নাকি ? কৃষ্ণদাকে বিয়ে দিলেন আর যাতে কৃষ্ণবিমুখ না হয় তারই জ্বল্যে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তথু কৃষ্ণ মিশ্রকে নয়, তার স্ত্রী বিজয়াকেও। কৃষ্ণদাসের নতুন নাম কৃষ্ণ মিশ্র প্রভুরই রটনা। 'কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্যতনয়। চৈতন্য গোসাঞি বৈসে বাহার হাদয়॥'

তৃতীয় ছেলে গোপালদাস। সেও বাল্যাবিধি গৌরামুরাগী। অন্ধ্রাশনের সময় সজ্জিত সম্ভার না ধরে ধরেছিল গৌরাল্যরণ।

সেও গিয়েছে নীলাচলে। গুণ্ডিচামন্দিরে প্রভুর সামনে হরি-হরি বলে নাচতে নাচতে মুহ্ছিত হয়ে পড়েছে। এ কী, এ যে কোনো সন্ধিং নেই। অবৈত উদ্বিগ্ন হয়ে নৃসিংহমন্ত্র পড়তে লাগল। তার বোধ হয় ধারণা হল গোপালের উপর ভূতাবেশ হয়েছে, তাই ভাবুল নৃসিংহমন্ত্রে কাজ হবে। কোনো মল্লেই কিছু হল না। অদ্বৈত তখন হাহাকার করে উঠল।

প্রভূ এগিয়ে এলেন। গোপালের বুকের উপর তাঁর পল্মহাতখানি রাখলেন। বললেন, হরি হরি। গোপাল, এবার ওঠো।

স্পর্শে ও ধ্বনিতে গোপাল জেগে উঠল। চারদিকে পড়ে গেল হরিধ্বনি। হরি তো শুধু হরণ করেন না, পূরণ করেন।

নীলাচলে কীর্তনের দলের মধ্যে এক শান্তিপুরের সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যে নর্তক হচ্ছে অচ্যুত। অচ্যুত শুধু নৃত্যে-গানেই মন্ত নয়, বিশ্ব আবার তত্ত্ব্যাখ্যায় তৎপর। তার ব্যাখ্যায় বয়ং প্রভূই চমংকৃত।

তোমার আবার চমৎকার কিলে ? আমার সমস্ত ব্যাখ্যা তো তোমারই প্রসাদে।

সেই অচ্যতের শৈশবে প্রভূ একবার তাকে বলেছিলেন, অচ্যত, আচার্য আমার বাপ আর দেই সম্পর্কে তুমি-আমি ছুই ভাই। অচ্যত বলেছিল, দৈবে তুমি জীবের বন্ধু, নইলে তোমার আবার বাপ কে ?

তোমার আবার গুরু কে ! তোমার আবার ব্যাখ্যাতা কোনজন !

প্রস্থার তিরোধানের পর অচ্যতানন্দ শান্তিপুরে ফিরে এল। নীলাচলের পথে নরোত্তম শান্তিপুরে এলে দেখল অচ্যতকে। প্রভূবিচ্ছেদে কাতর, মান মুখে বসে আছে। নরোত্তম তাকে প্রণাম করল। নরোত্তমকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বললে, যাও নীলাচলচন্দ্রকে গিয়ে দেখে এস। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।

তারপর নরোত্তমের খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিল অচ্যত। সেখানে মাতা জাহুবীকে নিম্নে এসেছিল বীরচন্দ্র। রুন্দাবন যাচ্ছেন শুনে অচ্যত এলেছিল বিদায় নিতে। বললে, আর হয়তো দেখা হবে না।

## জগদানন্দ পণ্ডিত

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার আরেক সঙ্গী, ব্রাহ্মণ, নিবাস কুমারহটে, শিবানন্দ সেনের বাড়ির কাছে। প্রভুর সমন্ত মুখ্য লীলায়, কাজী-দমনে, নগর-কীর্তনে বা জগাই-মাধাই-উদ্ধারে একজন পার্শ্বচর।

তারপর নীলাচলের সহযাত্রী।

রন্ধনে নিপুণ, জগদানন্দই পথে রাল্লা করে খাওয়ায় সকলকে। রন্ধনে যেমন পটু পরিবেশনেও তেমনি অজ্ঞ।

সর্বক্ষণ কেবল প্রভূকে ষাচ্ছন্দ্যে রাখবার চেষ্টা। তার প্রীতির আধিক্যে প্রভূ সংকৃচিত। কখনো কখনো তার সেবার আড়ম্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। আমি যে সন্ন্যাসী, এত আরাম-আয়োজনে থাকলে আমার বৈরাগ্য-ধর্ম নফ্ট হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে লোকনিন্দা ভয়ের বস্তু।

এই জন্যে প্রায়ই প্রভুর সঙ্গে জগদানশের কলহ হয়। এ কলহ প্রেমকলহ।

জগদানন্দ প্রভুর দণ্ডখানি বয়ে বেড়ায়।

নিত্যানন্দের কাছে দণ্ড গচ্ছিত রেখে জগদানন্দ ভিক্ষার সন্ধানে বেরিয়েছে। ভিক্ষা সেরে এসে দেখল দণ্ড ভাঙা, তিন টুকরো।

দণ্ড কে ভেঙেছে ! জগদানন্দ গর্জে উঠল।

নিত্যানন্দ হাসলু: যাঁর দণ্ড তিনিই ভেঙেছেন।

আগলে নিত্যানন্দই ভেঙেছে। নিত্যানন্দ ছাড়া আর কে এমন শক্তিমান আছে যে প্রভুর দণ্ড ভেঙে ফেলতে পারে ?

জগদানন্দ ভিক্ষেয় বেরিয়ে গেলে নিত্যানন্দ দণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে বসল। দণ্ড, যাকে আমি হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে এ ঠিক নয়। তুমি এবার বিদায় হও। তোমাতে কারে। প্রয়োজন নেই। বলে দণ্ডকে তিন টুকরো করে দিল।

সেই তিনটি টুকরো নিয়ে জগদানন্দ প্রভূর কাছে হাজির হল।

কে ভাঙল ?

নিত্যানন।

নিত্যানন্দকে ডাকো।

নিত্যানন্দ এলে প্রভু জিজেন করলেন, কেন আমার দণ্ড ভাঙলে ? ও তো একটা বাঁশ মাত্র। ওটাকে ভাঙলে কী হয় ?

আমি আজ নিঃসঙ্গ হলুম। এই দণ্ডই আমার একমাত্র সঙ্গীছিল। কুষ্ণের ইচ্ছার আমার সেই দণ্ডও আজ ভেডে গেল।

দণ্ড তো শাগন করবার জন্যে, পীড়ন করবার জন্যে। প্রভূর সন্ন্যাস তো প্রেম-বিতরণের জন্যে। প্রেমে দণ্ড কোথায় ? ভয় কাকে ?

বাৎসলা সথা দাস্য ও মধুর এই চার ভাবেই প্রভু বশীভূত। প্রমানন্দ-পুরীর বাৎসল্য, রামানন্দের সথ্য, গোবিন্দের দাস্য আর জগদানিদ্দ গদাধর আর ম্বরূপ দামোদরের মধুর।

জগদানদের প্রেমে আবার রাগ আছে, অভিমান আছে, তিরদ্ধার করতেও তা পরাস্থ্য নয়। যেমন তা অকপট তেমনি অকপণ। কথা যদি না শোনে, কথা কওয়া ছেড়ে দেব। প্রভূকে তাই ভয়ে-ভয়ে কথা শুনতে হয়। একবার তো প্রভূর উপর রাগ করে তিন দিন কথা বন্ধ করেছিল। কিন্তু প্রভূকে দিয়ে 'বিষয় ভূঞ্কানো' কি ভালো !

প্রভুর আদেশে জগদানন্দ নবদ্বীপে এসেছে, শচীমাতা থেকে শুক করে সবাই তার মুখে শুনছে চৈতন্য-কথা। জগদানন্দকে পেয়ে সবাই বলছে, এই তো আমরা চৈতন্যকেই পেলাম। যে গৌরের প্রেম-পাত্র সে গৌর ছাড়া আর কে!

জগদানন্দ শিবানন্দের বাড়ি এদেছে।

সেখানে এক কলস চন্দনাদি তেল প্রস্তুত করেছে। এ একরকম আয়ুর্বেদিক তেল, ব্যবহার করলে বায়ুও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হয়। মনে করেছে এ তেল ব্যবহার করলে প্রভুর অনেক উপকার হবে। কত উপবাস করেন, রাত জাগেন, কীর্তনের মন্ততায় শরীরের উপর কত ক্লেশ স্ইতে হয় তাঁকে, এ তেল মাখলে হয়তো কিছু উপশম হবে। তেলে আবার সুগন্ধ মিশিয়ে নিল যাতে ব্যবহারে স্পুহা জাগে।

যত্ন করে তেলের কলস নিয়ে গেল নীলাচল। দ্বারপাল গোবিন্দের কাছে জিম্মা করে দিল। বললে, এ তেল প্রভুর মাথায় অল্প অল্প মেখে দিও, বায়ু-পিত্তের শান্তি হবে।

গোবিন্দ তাই বললে প্রভুকে। গৌড় হতে বহু যত্নে নিয়ে এসেছে। এক কলসীতে প্রায় যোল সের তেল। প্রভু বললেন, সন্ন্যাসীর এমনিতেই তেলে অধিকার নেই, তায় আবার সুগন্ধি তেল। এ বিষম লজ্জার কথা।

তবে এ তেল কী করব ?

জগনাথকে দিয়ে দাও। এ তেলে তাঁর মন্দিরে দীপ জ্বলবে। তাতেই জগদানন্দের সমস্ত শ্রম সার্থক হবে বলে দিও।

গোবিশ জগদানন্দকে জানাল প্রভুকী বলেছেন। জগদানন্দ কোনো উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

দিন দশেক বাদে গোবিন্দের কাছে গিয়ে আবার আবেদন করল। প্রভুকে বলো এ তেল যেন তিনি অঙ্গীকার করেন। কত কন্ট করে তৈরি করে এনেছি গৌড় থেকে।

গোবিন্দ আবার জানাল প্রভুকে।

প্রভু রুফ হলেন। সক্রোধে বললেন, তা হলে তেল মালিশ করবার জন্যে লোক রাখে। এই সুখের জন্যেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! হাসছ কী ? তোমাদের পরিহাস আর আমার সর্বনাশ! পথে লোকে যখন আমার গায়ে তেলের গন্ধ পাবে, তখন কী ভাববে ? আমাকে 'দারী সন্ন্যাসী' ভাববে। ভাববে আমি কোনো স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের জন্যে গায়ে-মাথায় গন্ধ-তেল মেখেছি। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে ?

গোবিশ শুक राय तरेल।

ভোরবেলা প্রভু নিজেই জগদানন্দের বাড়ি গেলেন। বুঝিয়ে বললেন, গৌড় থেকে ভুমি যে ভেল এনেছ তা দিয়ে জগন্নাথের দীপ জালাও। আমি সন্নাদী, আমি তা মাথি কী করে ?

প্রণয়রোষে বক্রোন্তি করল জগদানন্দ। আমি গৌড় থেকে তেল এনেছি এ মিথ্যে কথা তোমাকে কে বললে ? আমি কোনো তেল আনিনি। বলে তেলের কলসীটা প্রভুর সামনেই উঠোনে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল।

প্রভুর কাজে যখন লাগল না তখন এ তেল আনা আর না-আনা সমান। কলসীতে থাকলেও যা, মাটিতে গড়িয়ে গেলেও তাই।

তারপর দরজায় থিল দিয়ে ঘরে শুয়ে রইল।

ছদিন পর প্রভু এসে দরজায় খা দিলেন। পশুিত, ওঠো। আজ ছপুরে আমি এখানে খাব। তুমি উঠে রাল্লা করো। আমি মন্দিরে দর্শন সেরে আসি।
জগুদানন্দ উঠে স্থান করে বিচিত্র ব্যঞ্জন রাল্লা করল। মধ্যাতে প্রস্তু এদে

খেতে বসলে কলাপাভায় শালি-চালের সম্বত অন্ধ স্তৃপ করে সাজিয়ে দিল। কলার ভোঙায় সাজিয়ে দিল ব্যঞ্জন। অন্ধ-ব্যঞ্জনের উপর রাখল তুলসীমঞ্জরী।

প্রভুবললেন, আরেক পাতে ভাত বাড়ো। তুমিও আমার পাশে বদে খাবে। বলে হাত তুলে বসে রইলেন।

জগদানন্দ বললে, তুমি আগে খাও, পরে আমি খাব। তোমার আগ্রহ কি আমি উপেক্ষা করতে পারি ?

প্রভূ তথন আশ্বস্ত হয়ে ভোজাদ্রব্যে হাত দিলেন। বললেন, ক্রোধ সত্ত্বেও তুমি এমন সুন্দর রান্না করেছ, তার মানেই তোমার উপর ক্লকের প্রসাদ আছে। কৃষ্ণ নিজে খাবে কিনা, তাই তোমার হাত দিয়ে অমৃত ঢেলে দিল।

জগদানন্দ তৃপ্তমুখে বললে, এখানে যে খাবে সেই রাঁধুনে। কৃষ্ণ নিজে খাবেন বলে নিজেই রালা করেছেন।

আর তুমি ?

আমি শুধু জোগানদার। আমার শুধু দামগ্রী-সংগ্রহ। 'পশুত কহে যে খাইবে দে-ই পাক-কর্তা। আমি সব কেবলমাত্র দামগ্রী-আহর্তা।'

জগদানন্দ বারে-বারে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগল। পাছে দে অসম্ভ্রুষ্ট হয় সেই ভয়ে প্রভু খেতে লাগুলেন। অসম্ভুষ্ট হলেই তো জগদানন্দ উপোস করে থাকবে। সে এক ত্রাসের ব্যাপার। তার চেয়ে জগদানন্দ যা খেতে দিচ্ছে খেয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু না বলে পারলেন না। বিনয়-সম্মান করে বললেন, পণ্ডিত, এবার । থামা। দশ গুণ বেশি খেলাম। আরু কত খাওয়াবে ?

জগদানন্দ তখন নির্ত্ত হল।

এবার তবে তুমি আমার সামনে বসে খাও, আমি দেখি।

আমার এখনো আরো কাজ আছে। যারা রাল্লার কাজে সাহায্য করেছে, রামাই আর রঘুনাথকে খাওয়াতে হবে। তোমার গোবিন্দকেও বাদ দেব না। তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম করো।

প্রস্থ গোবিন্দকে বললেন, তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিত খেতে বসলে আমাকে খবর দিও। বলে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে।

সে কী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। জগদানন্দ গোবিন্দকে তাড়া।
দিল: তুমি গিয়ে প্রভুর পা টেপো। জিজ্ঞেদ করলে বোলো, পণ্ডিত এই
ভোজনে বসল। আমি খেতে না বসলে তাঁর যে বিপ্রাম হবে না। যাও,

তোমার জন্যে প্রভুর প্রসাদ রেখে দেব। প্রভু ঘুমিয়ে পড়লে ফের চলে এস।

গোবিন্দ আবার প্রভুর কাছে যেতে প্রভু তাকে ফেরত পাঠালেন। দেখ দেখ জগদানন্দ খেল কিনা।

গোবিন্দ গিয়ে দেখল জগদানন্দ খেতে বসেছে। জগদানন্দের খেতে না বসা পর্যন্ত যে প্রভুর বিশ্রাম নেই।

এই প্রভুর অবশেষ তোমার জন্যেও রেখে দিয়েছি, তুমিও বসে পড়ো। তারপর প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দাও।

ভোজনের সংবাদ পেয়ে প্রভু স্বস্তিতে শয়ন করলেন।

শুধু খাওয়া নয়, শোবার দিকেও জগদানন্দ মনোযোগ করল। দেখল প্রভু কলার,শরলা পেতে শোন। কৃশ শরীর, শরলাতে হাড়ে নিশ্চয় ব্যথা লাগে। সে-ব্যথা লাগে গিয়ে ভক্তপ্রাণে। জগদানন্দের কাছে অসহা মনে হয়।

সে সূক্ষ্ম বজ্রে খোল তৈরি করাল। গৈরিকে রাঙাল সেই খোল। তারপর তাতে তুলো ভরল। দিব্যি ভোষক বানিয়ে দিল। তুথু ভোষক নয়, বালিশেরও ব্যবস্থা করল।

তোষক-বালিশ গোবিন্দের হাতে পৌছিয়ে দিল। প্রভূকে এতে শুইয়ো।
য়রগকে বললে, আপনি অনুরোধ করলে প্রভূ না' করতে পারবেন না।
তোষক-বালিশ দেখে প্রভূ চটে উঠলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন,
এসব কে করিয়েছে ?

(গাবिन नाम वलाल। आंत्र क ? क्शनानम।

নাম শুনে সংকৃচিত হলেন প্রভূ। দান প্রত্যাখ্যান করলে জগদানন্দ আবার না অনশন শুরু করে। কিন্তু উপায় নেই। গোবিন্দকে দিয়ে তুলোর জিনিস দূর করে দিলেন। আগের মত শুলেন সেই কলার শরলায়।

স্বরূপ বললে, পণ্ডিতের শয্যা না নিলে পণ্ডিত দারুণ আহত হবে।

তাহলে সেই সঙ্গে একটা খাটও নিয়ে এস। প্রভূ বিরক্ত হলেন: আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন। আমার জন্মে খাট, আমার জন্মে তোষক-বালিশ ?

তথন স্বরূপ এক উপায় বার করল। কলার শরলা নথ দিয়ে সরু করেকরে চিরল, পুরোনো বহির্বাস দিয়ে খোল বানাল, তারপর সেই খোলের
মধ্যে সরু করে চেরা শরলা চুকিয়ে দিব্যি লেপ-তোষক তৈরি করল। কী,

এতে তো আপত্তি নেই! তোমারই বহির্বাস, তোমারই কলার শরলা।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর প্রভু সেই শয়া অঙ্গীকার করলেন। সকলেই
সুথী হল। কিন্তু জগদানন্দের অস্তরে সুথ নেই। অথচ ক্রোধ দেখাতে গেলেও
তো প্রভূ ছঃখিত হবেন। প্রভূকে স্বাস্থ্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই তো তার একমাত্র কাজ। প্রভূ কম খাবেন, কফে শোবেন, এ যে তার সহাত্র বাইরে। তার কথা কে বোঝে।

রামচন্দ্র পুরীর শাসনও তো সে মানেনি ।

রামচন্দ্র মাধবেন্দ্র পুরীর শিশ্ব। সেই সূত্রে ঈশ্বর পুরীর গুরু-ভাই। সেই অর্থে প্রভুর গুরুস্থানীয়। একবার জগদানন্দের নিমন্ত্রণে তার বাড়ি খেতে এসেছিল রামচন্দ্র। নিজে প্রচুর খেল, পরে নিজে পরিবেশন করে জগদানন্দকেও প্রচুর খাওয়াল। তারপরে চৈতন্যের নিন্দা করতে বসল—
চৈতন্যের দলের লোকগুলো নিজেরা যেমন বেশি খায়, তেমনি অন্য সন্ধ্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। অতিভোজন যে বৈরাগ্যের শক্র এ খবর তারা রাখে না। তাদের মধ্যে বৈরাগ্যের বাষ্প্রও নেই।

রামচন্দ্রের এই নিন্দুক স্বভাব। নিজের ইচ্ছায় বেশি খেল, বেশি খাওয়াল, দোষ হল জগদানন্দের, দোষ হল ঐচিতন্যের। কিন্তু সে নিন্দা প্রভু গ্রাহ্ম করলেন না, তাঁর লৌকিক-লীলায় অতিভোজন করে জগদানন্দের সাধ মেটালেন।

এখন আবার ভক্তের সুখের জন্যে লেপ-তোষকে সম্মত হয়েছেন। স্বরূপ সুন্দর মীমাংসা করে দিয়েছে।

নীলাচলে সনাতন গোস্বামী এসেছে। তার গায়ে কণ্ডু। তা সত্ত্বেও প্রভূ তাকে আলিঙ্গন করছেন। সেই কারণে সনাতন অত্যন্ত কুষ্ঠিত। সেই ছঃখের কথাই বলছে জগদানন্দকে। আমার গায়ের কণ্ড্রস প্রভূর শরীরে লাগছে, আমার এ অপরাধের বৃঝি নিস্তার নেই। আমি দূরে সরে থাকতে চাইলেও দূরে থাকতে দিচ্ছেন না, বারে-বারেই বৃকে টেনে নিচ্ছেন।

জগদানৰ বললে, আপনি এক কাজ করুন, বুৰুবিনে চলে যান।

প্রভুকে সেই কথাই বলতে এল সনাতন। অনুমতি করুন, রথযাত্রার পর আমি র্শাবনে চলে ষাই।

এ কার যুক্তি ?

खनानाना ।

প্রভূত্ব হয়ে কঠোর বাক্যে জগদানন্দকে তিরদ্ধার করতে লাগলেন ৷

গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৮৩

সেদিনের ছোকরা জগা, তার এত অহঙ্কার সে তোমাকে উপদেশ দেয়। তৃমি গুরুতুলা সম্মানিত মহাজন, তোমাকে পরামর্শ। নিজের কদর জানে না, বালকের মত ব্যবহার করে। যে তুমি আমার উপদেষ্টা, সেই তোমাকেই কিনা উপদেশ।

সনাতন বললে, এতক্ষণে ব্ঝলাম জগদানন্দ তোমার কত আপনার জন! তার কী সোভাগ্য, তোমার মুখের তিরস্কার পায়! তার জন্যে আত্মীয়তার সুধা, আমার জন্যে গৌরবস্তুতির তিক্ততা।

শেষ পর্যন্ত জগদানন্দই বৃন্দাবন চলল।

প্রভূ বললেন, আমার উপরে রাগ করে যাচ্ছ ?

না, তা কেন ? রশাবন দেখিনি এখনো, দেখে আসি। তুমিই তো এত দিন যেতে দাওনি। এবার আর বাধা দিও না।

প্রভূ হাসলেন। দিলেন অনুমতি। পথ-ঘাটের সুবিধে-অসুবিধে বৃঝিয়ে দিলেন। আর বললেন, সনাতন মথুরায় আছে, তার সঙ্গে যেন সে থাকে।

সনাতনকে আরো বোলো, আমিও শিগগীরই যাচিছ।

জগদানশ সনাতনের সঙ্গে এসে মিলল মথুরায়।

একদিন সনাতনকে আহারে নিমন্ত্রণ করল জগদানশ।

সনাতন খেতে এল, মাথায় তার রক্তবর্ণ কাপড় বাঁধা। জগদানক্ষ মনে করল এ বুঝি প্রভুর প্রসাদী বস্তু। মনে করতেই প্রেমাবেশ হল।

জিজ্ঞেদ করল, এ রাতুল বদন কোথায় পেলে ?

মুকুন্দ সরস্বতী দিয়েছে।

কে দিয়েছে ?

মুকুন্দ সরস্বতী।

তার মানে তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বহিবাস মাথায় বেঁধেছ ? আমার প্রাভ্র পরিহিত বসন নয় ? জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি তুলে সনাতনকে মারতে গেল। সনাতন লজ্জিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার এই নতন্ম ভঙ্গি দেখে জগদানন্দও স্তব্ধ হল।

একেই বলে চৈতন্যনিষ্ঠা। বললে সনাতন। এ দেখবার জন্মেই অন্য সন্মাসীর বস্ত্র মাথায় বেঁধে এসেছি। পশুত, দেখলাম কাকে বলে প্রেম, কাকে বলে নিয়তস্থিতি।

হজনে আহারে বসল। হজনের এক তৃপ্তি। তারপর আহারান্তে

প্রভূমিলনকুধায় হজনে কাঁদতে বসল। হজনের আবার এক বিরহ। প্রভূ এখানে আসবেন বলেছেন। তুমি তাঁর জন্যে জায়গা রেখো।

ছু' মাস ব্রজমণ্ডলে থেকে জগদানশ নীলাচলে ফিরে চলল। সনাতন প্রভ্র জন্যে কিছু উপহার পাঠাল। কিছু রাসস্থলীর বালি, গোবর্ধনের শিলা, গাকা শুকনো লীলু ফল আর গুঞ্জামালা।

তারপর প্রভৃ তাকে নবদীপে পাঠালেন শচীদেবীকে তাঁর প্রশাম দেবার জন্যে। আমার হয়ে তুমি তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ কোরে। বোলো, আমি তাঁর সেবা ছেড়ে যে সন্ন্যাস নিয়েছি, এতে আমি পাগলের মত কার্জ করেছি, আমার ধর্মনাশ হয়েছে। আরো বোলো, তিনি যেন তাঁর অবাধ ছেলের অপরাধ মার্জনা করেন। আমি তো চিরদিন তাঁরই অধীন। তাঁরই আদেশে আমি নীলাচলে আছি, যতদিন মর্তকায়ায় জীবন আছে, ততদিন নীলাচল ছাড়ব না। বোলো, রোজ আমাকে মা যেমন স্মরণ করেন, তেমনি আমিও রোজ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। মায়ের যেদিনই ইচ্ছে হবে আমাকে খাওয়াবেন দেদিনই আমি তাঁর হাতের রালা খেয়ে আসব। আর আমার মায়ের জন্যে জগলাথের প্রসাদী বস্ত্ব নিয়ে যাও, নিয়ে যাও মহাপ্রসাদ।

মাতৃতক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।

জগদানন্দ এক মাস থাকল নবদীপে, তারপর ফিরে যাবার সময় শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে অবৈতের কাছে অনুমতি চাইল। প্রভূকে জানাবার জন্যে অবৈত হুই পয়ারে অর্থাৎ চারছত্ত্রে একটি তর্জা রচনা করে দিল। সেই আউল-বাউলের তর্জা। জগদানন্দ মুখস্থ করে নিল, কিন্তু প্রাভূ ছাড়া সে প্রহেলিকার অর্থ কেউ বুঝল না।

সেই তর্জার মধ্যে আছে বৃঝি প্রভুর তিরোধানের ইঙ্গিত।

ৰাউলকে বোলো, লোকে বাউল হয়েছে। হাটে আর চাল বিকোয় না। কারে। আর কাজে ব্যস্ততা নেই। এ কথা আরেক বাউলই বলে পাঠাচ্ছে সেই বাউলকে।

জগদানদের মুখে তর্জা শুনে প্রভু অল্প একটু হাসলেন। বদলেন, আছা, তাই হবে।

## আরেক বাস্তদেব

## n 85 n

# বাস্থদেব সার্বভৌম

দণ্ডভঙ্গের পর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রভু একাই এগিয়ে চললেন। সর্বাগ্রে একাই ঢুকলেন পুরীতে। একাই মন্দিরের দিকে ছুটলেন।

একাকী না গেলে যে সার্বভৌমকে উদ্ধার করা হয় না।

নবদীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, নামে বাসুদেব, উপাধিতে সার্বভৌম। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ক্রায়ে ও বেদাস্তে বিশেষ অধিকার। কুতর্ক-কর্কশ। অহৈত-পন্থী, নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদ স্থাপনই একমাত্র উপজীব্য। ভক্তিবাদের ধারও মাডায় না। যদি কেউ ভক্তির কথা তোলে তর্কে তার নিরসন করে।

প্রভূ মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথকে দেখে অন্থির হয়ে উঠলেন। ছুটলেন আলিঙ্গন করতে। কিন্তু রক্সবেদীতে পোঁছুবার আগে মন্দিরের মধ্যেই প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে গড়লেন।

ছড়িদাররা মারতে ছুটল।

দৈবক্রমে মন্দিরে তখন সার্বভৌম উপস্থিত। সে এগিয়ে এসে ছড়িদারদের বাধা দিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপগুতি, গুরু ও মন্ত্রী সার্বভৌমের আদেশ অমান্য করা অর্থ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা। ছড়িদাররা তাই নিরস্ত হল।

কিছ সার্বভৌমের বারণ করার কারণ কী ?

ভক্তিবাদের বিরোধী হলেও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ কী তা সার্বভৌমের জানা ছিল। এই মূর্ছাপ্রাপ্ত লোকটির শরীরে যে সেই প্রেমলক্ষণ পরিক্ষুট।

তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সাৰ্বভৌম।

কিন্তু প্রভুর মূছা যে ভাঙে না।

সার্বভৌম শিঘ্রদের বললে, এঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

শিশুরা প্রভূকে বহন করে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে গেল। পবিত্র স্থানে শুইয়ে দিল। কিছু দেহ একেবারে নিস্পান্দ, স্থাস আছে কি নেই বোঝা যায় না। সার্বভৌম প্রভূর নাকের সামনে তুলো ধরল, দেখল তুলো অল্প-অল্প নড়ছে। তাহলে প্রাণ আছে এখনো! ধৈর্য ধরল সার্বভৌম।

কিন্তু এই তরুণ সন্ন্যাসী কে ? এত রূপ সে কোখেকে নিয়ে এল ? এ তো শুধু রূপ নয়, এ ভাব, এ মহাভাব ? সার্বভৌম জানে এ সুদীপ্ত মহাভাব উধু নিত্যসিদ্ধ ভক্তেই সম্ভব। তবে, সন্দেহ নেই, এ সন্নাসী মহাভক্ত। কতক্ষণে বাহাজ্ঞান ফিরে আসে—সার্বভৌম অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকে প্রভুর সঙ্গীরা চলে এসেছে মন্দিরে। কিছু প্রভু কোথায় ?

সিংহদ্বারে লোকের বলাবলি শোনা গেল, কে এক সন্ন্যাসী জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, তার জ্ঞান হয় না দেখে সার্বভৌম ভটচাজ তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে।

এ নিশ্চয়ই আমাদের গৌরহরি। সঙ্গীরা স্থির হল। কিন্তু সার্বভৌম কে ? তার বাড়ি কোথায় ?

এমন সময় মন্দিরে গোপীনাথ আচার্যকে দেখা গেল। গোপীনাথ আগে নবদ্বীপে থাকত, প্রভুর ভক্ত—ভক্ত শুধু নয়, তত্ত্ব্ব । অর্থাৎ সে জানে ও বিশ্বাস করে প্রভূই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাছাড়া সে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। মুকৃন্দ তাকে চেনে। ভালোই হয়েছে, আপনার দেখা পেয়েছি। লোকমুখে শুনে অনুমান করছি প্রভূ সার্বভৌমের বাড়িতে আছেন। আমাদের সেখানে নিয়ে চলুন। আমাদের আগে প্রভূ পরে জগল্লাথ।

গোপীনাথ সবাইকে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে এল। সবাই দেখল ধূলিধূসর দেহে অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন গৌরহরি। মুখ দেখে সকলের সুখ হলেও অবস্থা দেখে হাদয় বিদীর্ণ হল। সার্বভৌম যথারীতি সেবা করছে, কিছু কতক্ষণে প্রভু বাহুজ্ঞান ফিরে পাবেন কেউ বলতে পারে না।

প্রভূকে তো দেখলেন, এবার তবে জগন্নাথ দর্শন করে আসুন। সার্বভৌম তার ছেলে চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়ে দিল, ঠিকমত দেখিয়ে নিয়ে এস।

সঙ্গীরা ফিরে এসে দেখল প্রভু তেমনি সমাহিত, তাঁর ধ্যানমূছ। ভাঙেনি। সার্বভৌম ধ্যানভঙ্গের আশায় প্রভুর পায়ের কাছটিতে চুপ করে বসে আছে। ভক্ত দল উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন আরম্ভ করল।

তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ধ্যান ভাঙল। তিনি হরি-হরি বলে ছঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন।

সার্বভৌম কাছে এসে নমস্কার করল প্রভুকে। বললে, নমো নারায়ণ। সন্ন্যাসীকে এভাবে সম্ভাষণ করাই বিধেয়।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে প্রভূ কী বললেন ? প্রভূ বললেন, ক্ষে মতিরস্তু। তোমার ক্ষে মতি হোক। মতি হলেই রতি জাগবে। আর রতি ষদি জাগে তাহলে স্বাবস্থায় আনন্দ। স্বাবস্থায় কৃষ্ণকৃতি। ক্ষে মতিরস্ত শুনে সার্বভৌম ব্ঝলে এ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। মনে মনে ছিব্ন করল একে বেদান্তবৈরাগ্য শেখাব, নিমে আসব অদ্বৈতমার্গে। যে সন্ন্যাসী সে বেদাস্তে প্রতিষ্ঠিত হবে না ? বেদাস্ত ছাড়া সন্ন্যাসকে কে রক্ষা করবে ?

সার্বভৌম বললে, আজ আমার এখানেই আপনারা ভিক্ষে করবেন। আপনারা সমুদ্র-স্নান করে আসুন।

সঙ্গীদের নিয়ে প্রভূ সমূদ্র-ম্বান করে এলেন। বসলেন ভোজনে। সার্বভৌম বিরাট আয়োজন করেছে। পাছে প্রভূ প্রত্যাখ্যান করে নিজেই লেগেছে পরিবেশনে।

আমি এত সব পিঠা-পানা খেতে পারব না। প্রভূ হাত গুটোলেন। এসব আমার সঙ্গীদের দাও। আমাকে কিছু লাফরা তরকারি দিলেই চলবে। তা কী করে হয় ? সার্বভৌম বললে, এ সমস্তই জগন্ধাথকে নিবেদন করা

তা কা করে হয় ? সাবভোম বললে, এ সমস্তই জগল্পথকে নিবেদন কর হয়েছে। আপনি আস্থাদ করে দেখুন জগলাথের মুখে রুচবে কিনা।

পরিপূর্ণ করে খাওয়াল প্রভুকে।

তুমি আর একা-একা মন্দিরে যেও না। সম্মেহে বললে সার্বভৌম, হয় আমাকে সঙ্গে নিয়ো, নয় আমাকে বোলো, আমি লোক দিয়ে দেব।

প্রভূ বললেন, না, আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাব না, গরুড়ন্তস্তের পিছনে দাঁডিয়ে দর্শন করব।

তারপর প্রভুর জন্যে একটি নির্জন বাসস্থানও যোগাড় করে দিল সার্বভৌম। গোপীনাথকে বললে, এবার তবে সম্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের কথা বলো।

সার্বভৌম যা জানল তা তার মতে এমন কী চমৎকার! নবদ্বীপে বাড়ি, নাম বিশ্বস্তুর, বাপ জগরাথ মিশ্র। নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নীলাম্বর সার্বভৌমের পিতা বিশারদের সমধ্যায়ী। সন্ত্র্যাস নিয়েছে কেশব ভারতীর কাছে। এর সন্ত্র্যাস-নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

নামটি সুন্দর, সর্বোত্তম। বললে সার্বভৌম, কিন্তু ভারতী-সম্প্রদায়টা মধ্যম-শ্রেণীর।

গোপীনাথ বললে, প্রভুর সেই বাহাপেক্ষা নেই। কোন্ সম্প্রদায় ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা মানী, কোনটা অমানী, এসব বিচার করবার তাঁর অবকাশ ছিল না। কোনোপ্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস নেবার সময় সম্প্রদায় নিয়ে মাথা ঘামাননি। মিথ্যে গৌরবের প্রতি তাঁর একবিন্দু মোহ নেই।

কিন্তু ওর এখন পূর্ণ যৌবন, সার্বভৌম চিন্তিত মুখে বললে, এ সন্ধ্যাসধর্ম রক্ষা করবে কী করে ? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে কী করে শাসন করবে ? রক্ষণ-শাসনের একমাত্র উপায় বেদান্ত। আমি একে বেদান্ত পড়াব, বৈরাগ্য শেখাব, নিয়ে যাব অদ্বৈতমার্গে। আর যদি এ সম্মত হয়, অন্য কোনো ভালো সম্প্রদায়ের থেকে একে নতুন করে সন্ন্যাস নেওয়াব।

গোপীনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক ব্রবিতণ্ডা করল ক্রিন্ত সার্বভৌম টলল না। বললে, ভোমাদের সন্মাসী কী বলে !

প্রভু সার্বভৌমকে উদ্দেশ করে বললে, আমি অজ্ঞ বালক, আপনি জগদগুরু, সর্বলোকের হিতসাধক। বেদান্ত পড়িয়ে সন্ন্যাসীদের কত উপকার করছেন। আপনাকেই আমি গুরু বলে মানছি। আপনিই তো আমাকে মন্দির থেকে তুলে আপনার বাড়িতে নিয়ে এলেন। আপনার সঙ্গ পাব বলেই তো আমার নীলাচলে আসা। আপনি এখন যা বলবেন তাই হবে।

তবে বেদান্তের পাঠ নাও। বেদান্তই সন্ন্যাসীর বিধি, সন্ন্যাসীর ধর্ম। বিনীত ভঙ্গিতে তালাত-তন্ময় হয়ে প্রভু পাঠ শুনতে বসলেন।

দিনের পর দিন, সাত-সাতদিন পড়ানে। হচ্ছে কিছু ছাত্রের মুখে একটিও কথা নেই। সার্বভৌম ভাবছে এ কি বদ্ধ পাগল না নির্বোধ ? তবে হাঁ-না ভালো-মন্দ কিছুই বলছে না কেন ? তবে কি এ দান্তিক ? তাও তো মনে হয় না। এমন নম ও বিনয়ী ছাত্রই বা ক'জন আছে ?

শেষে অসহিষ্ণু হয়ে সার্বভৌম জিজেস করলে, সাতদিন ধরে পড়াচ্ছি, হাঁ-না কিছু বলছ না কেন ? বুঝছ কি বুঝছ না অন্তত সেটুকু বলবে তো ?

আমার শোনবার কথা আমি খনে যাচছি। বিনয়বচনে বললেন গৌরহরি। আমার ব্যাখ্যা ব্রুতে পারছ তো ?

আমি মূর্থ, আমার পড়াওনা কিছু নেই, তাই কিছুই বুঝছি না।
বুঝছ না তো জিজেগ করছ না কেন ? চুপচাপ বসে থাকলে চলে কী
করে ?

বিনম মুখে প্রভু বললেন, বেদান্তসূত্রের অর্থ তো পরিষ্কার, কিছু আপনার ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন।

সার্বভৌম শুক হয়ে রইল। এ অর্বাচীন সন্ন্যাসী বলে কী ?
অবশ্য আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্তকেই অনুসরণ করছে। ক্ষ আমি বলতে
চাল্ছি শঙ্করভাষ্টই বিপরীত। এখন আমার বক্তব্যটুকু শুনুন।

গৌরাজ-পরিজন ১৮৯

শঙ্করভায়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম নিপ্তিম নিগুণি নিরাকার নির্বিশেষ উপাধি-বর্জিত। আর এই ব্রহ্মবস্তু একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। সুতরাং ভক্তি-উপাসনা অর্থহীন।

এখন, ব্ৰহ্ম-র অর্থ কী ? যিনি বড়, র্হত্তম তিনিই ব্ৰহ্ম। আবার যিনি অন্তকে বড় করেন তিনিও ব্ৰহ্ম। সুতরাং ব্ৰহ্মে শক্তি আছে, শক্তি না থাকলে বড় করেন কী করে? তা হলে ব্ৰহ্ম শক্তিমান। আর যিনি র্হত্তম তাঁর বৃহত্তমতা গুণ ছাড়া আঁই কী ? তা হলে ব্ৰহ্ম সগুণ, সবিশেষ। যা সবিশেষ তাই সাকার। যেখানে শক্তি সেখানেই বৈভব, সেখানেই প্রকাশবৈচিত্রা। তা হলে ব্ৰহ্ম ঐশ্বর্থবান। ব্ৰহ্মই তো ভগবান।

শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেও নিরাকারে ধরে রাখতে পারেনি। ব্রহ্মের হাত নেই পা নেই চোখ নেই বলছে, আবার সেই সঙ্গে বলছে, তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন, তিনি দেখেন। হাত না থাকলে ধরেন কী করে ? পা না থাকলে চলেন কী করে ? নিরিন্রিয় হলে ইন্ত্রিয়ের কাজ থাকে কেন ? আরো দেখুন। বলছে, এই আত্মা বহু অধ্যয়নে পাওয়া যায় না, না বা মেধায়, না বা বহুবেদশ্রবণে, এই আত্মা যাকে বরণ করেন কপা করেন, একমাত্র তারই কাছে তিনি নিজের তত্ম বা স্বর্রপকে প্রকাশ করেন। তা হলে আত্মার তত্ম আছে, শরীর আছে। যদি তিনি অশরীরী তবে আবার তিনি সত্ম হন কী করে ? এর সমাধান কী ? এর সমাধান হচ্ছে, ব্রন্ধের প্রাকৃত শরীর নেই, প্রাকৃত আকার নেই, প্রাকৃত ইন্ত্রিয় নেই। ব্রন্ধের দেই শুধু সভ্ময়, চিনায়, অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভৃতি দেহ—সব চিদাকার।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, অনস্তঞ্জণসমন্বিত পূর্ণানন্দ্যনমূর্তি।

শোনো আরো বলছি।

ঈশ্বরই জগৎরপে পরিণত হয়েছেন। বলতে পারো জগৎ যদি ঈশ্বরের পরিণাম হয় তবে তো ঈশ্বর বিকারী হলেন। না, নিজের অচিস্তাশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর জগৎরপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। জগৎ ভ্রম নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয়, শুধু জীবদেহে আস্মবৃদ্ধিই মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা যে ভ্রম বলে সেটাই ভ্রম। চোথের সামনে, চারদিকে, যা দেখছি তার আদে অস্তিত্ব নেই এ হতে পারে না। অস্তিত্ব আছে তবে এ নশ্বর, বিনাশশীল। একমাত্র ঈশ্বরই অনশ্বর, অবিনাশী।

শঙ্কর জীবে-ব্রহ্মে অভেদ করতে চেয়েছে, তাই তত্ত্বসদি-র মানে করতে

চেরেছে, তুমি জীব তুমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু তত্ত্মসি-র আরেক অর্থ বিধেয়। তস্য ত্বম—তত্ত্ম। অর্থাৎ তার তুমি। আর অসি, অর্থ, হও। তার মানে, হে জীব, তুমি ব্রহ্মের হও। তুমি ব্রহ্মের আছ। তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের একজন। তুমি তাঁর দাস, দাসামুদাস। আর এর অর্থ ই ভক্তি।

তবেই দেখতে পাচ্ছেন সম্বন্ধ বা প্রতিপান্ত বিষয় হল ভগবান, অভিধেয় বা জীবের কর্তব্য হল সাধন-ভক্তি আরুর প্রয়োজন হল ভগবংপ্রেম। এই তিন বস্তুর বাইরে শক্ষরাচার্য যা-যা বলেছে সমস্তই কল্পনাবলে। শক্ষরাচার্য মহাদেবের অবতার। মহাদেব হয়ে শক্ষর বেদের কল্পিত অর্থ করবেন কেন ? তাও ঈশ্বরের আদেশে। শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বললেন, তুমি আগমশাল্প দারা সকলকে আমার থেকে বিমুখ করো আর আমাকেও গোপন করে রাখো, যাতে সকলে বিষয়সুখে মত্ত হয়ে প্রজার্দ্ধিরই চেটা করে।

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল।

সমস্ত ভনে সার্বভৌম জড়বৎ নিশ্চল।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন হল। স্থাপন হল স্বিশেষবাদ। সম্বন্ধ ভগবান, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, সাব্যস্ত হল নতুন তত্ত্ব। সার্বভৌমের মুখে কথা সরে না। একেই আমি কিনা অর্বাচীন ভেরেছিলাম।

এই नবीन मन्नामी निक्ष्यं भारूष नय।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকলেও, হে নাথ, আমি জানি, আমি তোমারই অধীন, আমি তোমার থেকেই জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তুমি আমার অধীন নও। তুমি আমার থেকে জন্মাওনি। ঢেউ আর সমুদ্রে ভেদ না থাকলেও এ নিশ্চিত যে সমুদ্রেরই ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়।

অহঙ্কার ছাড়া আর কী আছে সন্ন্যাসে । দণ্ড ধরেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে, কোথাও হাত জোড় করে না। ভগবান অন্তর্থামীরূপে সকল দেহেই অধিষ্ঠান করছেন তবু ধর্মধ্বজী সন্ন্যাসী তাদের প্রণাম করে না। জীবের স্বভাবধর্ম ঈশ্বরভজন, তা না করে নিজেকে নারায়ণ বলে মানে। গর্ভবাসে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করলেন, যার প্রসাদে তার জ্ঞানর্দ্ধি হল, সে আর কেউ নয় সে নিজে। যে জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ তাকে যে ভক্তি করে সেই তো সুপুত্র! পুত্র কি নিজেই পিতা!

তবে প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী কেন ? জিজেস করল সার্বভৌম।

আমি সন্ন্যাসী নই, আমি কৃষ্ণবিরতে উন্মাদ।

সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যগর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আর গর্ব নফ্ট হতেই চিত্তে ভগবৎতত্ব ক্ষুরিত হল, নয়নে লাগল দিব্যস্পর্শ।

দেখল প্রভু তার সামনে ষড়ভুজ মৃতিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সার্বভৌম পদতলে ল্টিয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের উপর প্রভু তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন। সার্বভৌমের দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। দীন-হীনের মত কাঁদতে লাগল সার্বভৌম।

খবর পেয়ে ছুটে এল গোপীনাথ। এ কী অসম্ভব কথা, সেই শুক্তঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক হয়ে গিয়েছে!

তারপর একদিন প্রত্যুষে মন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে প্রভু সার্বভৌমের খরে পৌছলেন।

ঘুম থেকে উঠে সার্বভৌম বললে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

এ কেমন হল ? কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণনাম বলিনি তো! এ কে বলাল ?

ত্বর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল প্রভুকে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল সার্বভৌম।

প্রভূ তাকে প্রসাদ দিলেন।

সার্বভৌমের তথনো প্রাত:কৃত্য হয়নি, মুখধোয়া হয়নি, স্নান-সন্ধ্যা হয়নি, তবু সে অকাতরে সেই প্রসাদান্ন খেয়ে নিল।

প্রসাদ তো সাধারণ অল্প নয়, চিয়য় বস্তা। কৃষ্ণের অধরস্পর্শে সুষাত্তম।
প্রসাদে সার্বভৌমের প্রদা দেখে প্রভু সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করলেন।
বললেন, আজ আমার ত্রিভূবন জয় হল। সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস
হয়েছে।

গোপীনাথ পরিহাস করে বললে, সে কী, তুমি নাচছ কী বলে? এ কি নাচ হচ্ছে, না, লাফাচ্ছ পাগলের মত? তোমার পড়ুয়ারা কী বলবে? বাইরের লোকই বা কী বলবে?

সার্বভৌম বললে, যার যা খুশি বলুক, নিন্দে করুক, আর তর্ক-বিচার করব না। হরিরসের মদিরা পান করেছি, এখন আমি নাচব লাফাব মাটিতে পড়ব ধুলোয় গড়াগড়ি দেব—কে আর আমাকে বাধা দেয় ? সার্বভৌমের সমস্ত অভিমান খণ্ডন হয়েছে। বুর্বেছে চৈতন্যচরণ ছাড়া আশ্রয় নেই, ভক্তি ছাড়া নেই শাস্ত্রব্যাখ্যা।

## 1 88 1

## द्रायानम् द्राप्त

দাক্ষিণাত্য জয় করতে চলেছেন প্রভূ।

সার্বভৌম বলে দিল, তুমি গোদাবরী তীরে বিভানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করো।

কে রামানন্দ রায় ?

বিভানগরের অধিকারী, জেলাশাসক, উড়িয়ার রাজ। প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি। পিতার নাম ভবানশ রায়। বংশীয় পদবী পট্টনায়ক, রাজসম্মানে রায় হয়েছে।

সে বিষয়ীর সঙ্গে দেখা করব কেন ?

বিষয়ী বলে তাকে উপেক্ষা করো না। তার মত রসিক ভক্ত তুমি পাবে না কোথাও। পাণ্ডিত্য আর ভক্তি চূড়ান্ত হয়ে তার মধ্যে মিশেছে। তার কথাবার্তা আমি আগে কিছুই বুঝিনি, তাকে বৈষ্ণব বলে বিদ্রুপ করেছি। বললে সার্বভৌম, এখন তোমার কৃপায় তার তত্ত্ব আমার কাছে পরিক্ষুট হচ্ছে।

গোদাবরীতীরে এসে পোঁছুলেন প্রভূ। নদী পার হলেন। স্নান করে ঘাটের কিছু দূরে বসে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগলেন।

চতুর্দোলায় চড়ে বাজনা ৰাজিয়ে কে একজন যেন আসছে স্নান করতে। সমারোহ দেখে মনে হয় কোন রাজপুরুষ। সঙ্গে লোকজনের মধ্যে কজন আবার বৈদিক ত্রাহ্মণ।

দেখে প্রভু বুঝলেন এই রামানন্দ রায়।

বিধিমত স্নান-তর্পণ করে উঠে রামানন্দের চোখ পড়ল—অদূরে কে ঐ সন্ন্যাসী বসে আছে? বলবন্ত বিশাল দেহ, পরনে অরুণ বস্ত্র, শত সূর্বের মত দীপ্তিমান। বিশ্বয়ে এক মুহুর্তে শুরু থাকল রামানন্দ, তারপঁর এগিয়ে গি<sup>য়ে</sup> কেন কে জানে, সন্ন্যাসীকে ভুলুষ্ঠিত প্রণাম করল।

উঠে দাঁড়ালেন প্রভু। বললেন, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রামানন্দ ?

হাঁা, আমিই সেই পাপিষ্ঠ শৃদ্রাধ্য।

প্রভূত্ হাত বাড়িয়ে রামানন্দকে সুদৃঢ় আলিক্সন করলেন। প্রেমাবেশে 
হুজনেই অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

বৈদিক ৰাহ্মণের দল ক্ষুণ্ণ হল। সন্ন্যাসী হয়ে শূদ্ৰকে আলিজন করে কে ? আর তুমি এমন একজন সম্রাপ্ত রাজপুরুষ, তোমার কি এসব চাঞ্চল্য শোভা পায় ?

বিজাতীয় পরিবেশ বুঝে প্রভু ভাব সম্বরণ করলেন। বললেন, সার্বভৌষ তোমার কথা বলে দিয়েছিল। তোমার জন্মেই আমার এখানে আসা।

সার্বভৌমের কৃপায় তোমার চরণদর্শন করতে পেলাম। আমার মনুযুজন্ম আজ সার্থক হল। রাজসেশী বিষয়ী জেনেও আমাকে তোমার আলিঙ্গন দিলে। বেদভয় মানলে না। ভূমি সাক্ষাং ঈশ্বর ছাড়া আর কে। একমাত্র ঈশ্বরই তো পামরকে উদ্ধার করতে নিন্দাকর্ম করতে পারেন।

তুমি এসব কী বলছ ? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাদী, আমিই বরং তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেলাম। আমার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করবার জন্মেই তো সার্বভৌম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে কৃষ্ণকথা শোনাও।

मिति मन्नाग्रहे व्यावात प्रिश्त हल निर्कत ।

প্রভূ জিজেন করলেন, জীবের সাধ্যবস্থ কী ? কী তার অভীষ্ট ? রামানন্দ বললে, বিষ্ণুভক্তি।

কী উপায়ে তা পাবে ?

ভধু স্বধর্ম আচরণ করে। যার যা স্বধর্ম তা পালন করলেই পরিণারে মিলবে হরিভক্তি।

প্রভূ বললেন, এছ বাহু আগে কছ আর। এ তো বাইরের কথা। ভিতরের কথা, অস্তুরের কথা বলো।

রায় বললে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ। যা কিছু কাজ করে। কৃষ্ণে অর্পণ করে।। ভোমার অধিকার—কর্মে, ফলে নয়।

প্রভূ বললেন, এও বাইরের কথা, ভিডরের কথা বলো।

ভাহলে স্বধৰ্মত্যাগ—সৰ্বধৰ্মত্যাগ। কৰ্ম করে ফল অৰ্পণ নয়, কৰ্ম করবার আক্ষেই আজ্বমৰ্পণ। ফলদান নয়, আজ্বদান।

এও বাহু আগে বলো।

রায় বললে, তাহলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। আগে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয়স্থল। আগে না জেনে নিলে সমর্পণ হবে কী করে ? শুধু উপদেশ শুনে ? শুধু পাপ-পুণ্য বিচার করে ? শুধু মোক্ষ বা ভোগের আকাজ্জার ?

প্রভূ এও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, এও বাহু, অন্য কথা বদ্দো।

তাহলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি। বললে রামানন্দ, কৃষ্ণকৈ ভগবান ভাবতে গেলেই ঐশ্বৰ্দ্ধি জাগে। ঐশ্বৰ্দ্ধি ভক্তিকে শিথিল করে দের। কিন্তু যদি ভাবা যায় ক্ষণ্ণ আপনজন, আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়, তবেই ব্ঝি ভাঁকে পাওয়া যায় অন্তর্ক করে।

প্রভূ হেসে বললেন, এও হয়, তবে দেখ আরো কিছু পাও কিনা।

রামানন্দ উল্লগিত হয়ে বললে, প্রেমভক্তি। শুদ্ধা ভক্তির সঙ্গে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা মেশালেই প্রেমভক্তি। ক্ষ্ধা না থাকলে খাদ্য কী। বস্তু মেলে একমাত্র লোভে, একমাত্র ব্যাকুলতায়। আর্তিই টেনে আনে আর্তবন্ধুকে।

প্রভূ হেদে বললেন, এও হয়। দেখ নিগৃচ্তর আরো কিছু আছে কিনা। আছে। দাস্যপ্রেম। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণাসুজীবী। এও হয়। আরো বলো।

সধ্যপ্রেম। প্রভূ-ভূত্যের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান থাকে। গৌরববৃদ্ধিতে সেবার সন্ধোচ আসে, সেবা সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না। সখ্যপ্রেম অভেদ-বৃদ্ধি। তখন কার বা গাত্র, কার বা চরণ। তখন কে কার কাঁথে ওঠে, কে কার উচ্ছিফ্ট খায়।

প্রস্থ বললেন, এহোত্তম। আরো বলো।

রামানক বললে, বাংসল্যপ্রেম। সংখ্য কৃষ্ণ সমান-সমান, বাংসল্যে কৃষ্ণ ছোট ছুর্বল দীনহীন। তখন তাকে তাড়ন-তর্জন করা যায়, বাঁধা যায় দড়ি দিয়ে। বাংসল্যে রহন্তমকে কৃষ্ণতম মনে করা, সমর্থতমকে অক্ষমতম মনে করাই রীতি। বাংসল্যে কৃষ্ণেত্র সেই বালকভাব। নন্দের পাছকা মাধায় নিয়ে চলেছে, গোঠের প্রতেশ। মায়ের হাতের প্রহার এড়াবার জন্মে ভয়ে পালিয়ে যাচেছ, মিধো কথা বলছে, লজ্জিত-কৃষ্টিত হচ্ছে। নিজে মুক্তিদাতা হয়ে বন্ধন মানছে।

এহোন্তম। প্রস্থানে, প্রেমের আরো কোনো পরিপক অবস্থা থাকে তো বলো।

রামানন্দ বললে, কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। কান্তারতি বা মধুরে শান্ত দাস্য সথ্য বাৎসল্য সব আছে। তাই মধুরই পরাকাঠা। মধুরেই পরিপূর্ণ ক্ষগুরাপ্তি।

আরো যদি থাকে, আরো বলো।

বলছি। কান্তাপ্রেমের মধ্যে রাধার প্রেমই শিরোমণি। রাধাই ক্ষের জন্যে কাঁদছে না, ক্ষণ্ড তার সমস্ত আরাধনার ধন রাধিকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভগবানের সেবা করতে না পারলে ভক্ত যেমন উৎক্ষিত তেমনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে না পারলে ভগবানও উৎক্ষিত।

वला व्यादा वला। এवात ताथाकृत्छत बक्तभ वर्गना करता।

তুমি যা বলাচ্ছ তাই বলছি। ছদয়ে প্রেরণা দিচ্ছ তাই কথা হয়ে আসছে। ভালোমন্দ কী বলছি কিছুই জানি না।

প্রভূ বললেন, তুমি আমাকে এত স্তুতি করছ কেন ? আমি ব্রাহ্মণ বলে না সন্ন্যাসী বলে ? শোনো, যে কৃষ্ণতত্ত্বেতা সেই গুরু। তুমি কৃষ্ণজ্ঞ, তাই তুমি অব্যাহ্মণ হলেও, গৃহী হলেও, গুরু। সুতরাং শোনাও কৃষ্ণক্থা।

রামানন্দ কৃষ্ণকথা বলতে লাগল। কৃষ্ণই প্রম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত অবতারের মূল। সচ্চিদানন্দত্ত্ । রসে শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে স্বাতিশায়ী।

প্রভূ থামিয়ে দিয়ে বললেন, এবার রাধাতত্ত্বলো।

রাধিকা সেই শক্তি যা কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। আহ্লাদিনীর সার কথা প্রেম, আনন্দ-চিন্ময়রস। প্রেমের সার মহাভাব। আর মহাভাবের মহন্তমা প্রতিমাই রাধিকা। একা রাধিকাই কৃষ্ণের সমগ্র বাসনা পূর্ণ করতে সমর্থা, আর কেউ নয়। রাধিকার মাধ্যমেই কৃষ্ণ নিজেকে নিজে আয়াদন করে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণের গতি নেই। রাধার গুণের পার পাওয়াও কৃষ্ণের অসাধ্য।

এ তো প্রেমতত্ব জানলাম। প্রভূ বললেন, রাধাকুকের বিলাসমহত্ব শোনাও।

ক্ষের বিলাস হল-নিরম্ভর খেলা। রক্তকপত্তকের সলে দাস্তরসের খেলা যশোদা-রোহিণীর সঙ্গে বাৎসল্যরসের খেলা, শ্রীদাম-সুদামের স্ক্রেররসের বেলা আর রাধাচন্দ্রাবলীর সঙ্গে মধুর রসের খেলা। বেলাছুট নয় কথনো কৃষ্ণ। আর যে প্রেয়সীর যে রকম প্রেম সেই প্রেয়সীর প্রেমে সেই রকম বশীভূত।

যা বলছ তা ঠিক। তবু দেখ আরো কিছু আছে কিনা।

রামানন্দ কুষ্ঠিত হয়ে বললে, এর বাইরে আমার আর বিত্যেবৃদ্ধি নেই। তবে আমি একটি প্রেমবিলাসের গান লিখেছি, জানি না সেটি তোমার মনোগত হবে কিনা। তবু যদি বলো তো শোনাই।

প্রভুর সম্মতি পেয়ে রামানশ গান ধরল:

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী।
তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
ও স্থি! সেসব প্রেমকাহিনী
কানুধামে কহবি বিছুর্হ জানি॥
না খোজঁলু দ্তী, না খোজঁলু আন।
তুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দৃতী
সুপুরুষ প্রেমকি ঐছন রীতি॥

তাকে দেখলাম কি না দেখলাম, চোখের পলকে অনুরাগ জন্মাল। সে অনুরাগ নিরবধি বেড়েই চলল, কোথাও সমাপ্তি খুঁজে পেল না। আমি রমনী সে পুরুষ এই সম্বন্ধ থেকে অনুরাগ নয়। তুমি-আমি কোনো ভেদবৃদ্ধি নেই। প্রেমের পেষণে মীনকেতু হজনকে একজন করে ফেলেছে। এক দেহ ছুই প্রাণ। এক দেহে ছুই মনের খেলা, কখনো কৃষ্ণ কখনো রাধা, কখনো ভগবান কখনো ভক্ত। এই মিলন ঘটাতে দৃতী খুঁজতে হয় নি। জন্মের আগে থেকেই পরস্পরের যে নিদারুণ উৎকণ্ঠা তাই আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে।

প্রভূ বুঝি এবার ধরা পড়ে যান—সেই ভয়ে নয়, সেই আনন্দে প্রভূ রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। আর নয়, আর হবে না বলতে।

প্রভূবললেন, এই সাধ্যবস্থর শেষসীমা। তোমার অনুগ্রহে আমার পুরোপুরি জানা হল।

এখন বলো তবে সাধনের কথা। বলেই রামানক তাকিয়ে দেখল প্রভুর আর সক্ল্যাসক্রণ নেই। এক শ্রামল কিলোর দাঁড়িয়ে আছে মুখে বাঁশি নিয়ে। সামনে এক সোনার প্রতিমা। আরো দেখল, প্রতিমার উচ্ছল গৌরকান্তিতে শ্রামল কিশোরের স্বাক্ত আছেয় হয়ে রয়েছে।

মনে প্রবল সংশয় জাগছে। বললে রামানন্দ, তোমাকে তো আগে সন্ন্যাসী দেখেছিলাম, এখন তোমার মধ্যে শ্রামগোপরূপ দেখছি কেন ? দেখছি তোমার সামনে এক স্বর্ণপ্রতিমা আর প্রতিমার অঙ্গকান্তিতে তুমি ঢাকা পড়েছ। এর অর্থ কী ?

প্রভু বললেন, এ কিছু নয়, এ তোমার চোখের ভুল। রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম, তাই আমার মধ্যেও তুমি তোমার সেই ইন্টের প্রকাশ দেখছ। যারা মহাভাগবত, স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্রই তারা ইন্টস্ফূতি দেখে। তাই যা দেখছ তা আমার রূপ নয় তোমারই প্রেমচকুর প্রসাদ।

প্রভু, ভোমার চতুরালি এবার ছাড়ো। রামানন্দ দৃচ্যুরে বললে, আর আত্মগোপন কোরো না। আমি এতক্ষণে নিঃসংশয় হয়েছি। তুমি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকৃত করে অবতীর্ণ হয়েছ, গৌরকান্তিতে শামকান্তিকে আত্মত করেছ নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করবে বলে। প্রেমভক্তি বিতরণ করে নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করবে বলে। তোমাকে ব্রুতে আর আমার বাকি নেই। এবার তবে ভোমার স্বরূপ উন্মোচন করো।

প্রভু দেখালেন তাঁর বরূপ। 'রসরাজ মহাভাব হুই একরূপ।' শৃঙ্গাররসরাজ কৃষ্ণ আর মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকা। দুয়ে মেলামেশা এক অপরূপ মূর্তি।

মহানন্দে রামানশ মৃত্তিত হয়ে পড়ল।

গায়ে হাত বৃলিয়ে প্রভু তাকে সচেতন করলেন, তুমি ছাড়া এ রূপ কেউ দেখতে পারে নি। আমার তত্ত্বীলারস ভোমার কাছে পরিস্ফুট, ভাই ভোমার কাছেই এ রূপ প্রকাশিত হল।

দশ দিন থাকলেন বিভানগরে। প্রতি রাত্তে মিলিত হয়ে হুন্ধনে বিচিত্র কৃষ্ণকথায় মন্ত হয়ে রইলেন।

এবারে আমি বাই। প্রভু বিদায় চাইলেন। তুমি বিষয়কার্য ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে গিয়ে থাকো।

नौनाहरन थाक्व १

আমি ভীর্থ সাঙ্গ করে নীলাচলে ফিরব। বললেন প্রভু, সেখানে ছজনে খাকব একসঙ্গে। কৃষ্ণকথারজে দিন কাটাব। তীর্থ সেরে প্রভূ বিভানগরে ফিরতেই রামানন্দ উল্লাস করে উঠল। বললে, রাজা আমাকে অনুমতি দিয়েছে, আমি পুরীতে গিয়ে থাকব, ভোমার চরণসেবায়ও দিন কাটাব।

চলো তুজনে একসঙ্গে যাই।

না, ভূমি আগে যাও। আমার সঙ্গে অনেক হাতি-ঘোড়া, সৈন্যসামস্ত থাকবে। সে সব কোলাহল তোমার ভালো লাগবে না।

বেশ, আমি তবে এগোই, তুমি এসো পিছু পিছু। আর এই দেখ তোমার জব্যে হুখানি পুঁথি নিয়ে এসেছি—ব্লহ্মসংহিতা আর কৃষ্ণকর্ণামৃত।

রামানন্দ পুরীতে এদে মিলল প্রভুর সঙ্গে।

মন্দিরে কমললোচনকে দেখে এলে ? প্রভূ জিজ্ঞেস করলেন। এবার খাই, দেখে আসি।

সে কী, তুমি জগন্নাথ দর্শন না করে এখানে এসেছ ?

কী করব, মন আগে আমাকে এখানেই টেনে এনেছে। চরণ তো রথ মাত্র, হৃদয় গার্থি। সার্থি যে রথকে প্রথম এখানেই টেনে আনল।

ना, ना, यां ७, निगंगित पूर्वन करता।

দর্শন সেরে এসে রামানন্দ বসল প্রভূর কাছে। বললে, আমার সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্র এসেছেন।

প্রভু উদাসীন হয়ে রইলেন।

আমি রাজাকে বললাম, বিষয়কর্ম আমার ভালো লাগছে না, যদি অমুমতি করেন পুরীতে গিয়ে চৈতনাচরণে অবস্থিত হই। রাজা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তোমার নামে তাঁর প্রেমাবেশ হল। আমাকে বললেন, তুমি যে বেতন পেতে তাই পাবে, বিষয়কর্ম থেকে ছুটি দিলাম তোমাকে। তুমি গিয়ে সেই পরমক্পালু ব্রজ্ঞেনন্দনের সেবা করো। আরো বললেন, আমি ছার, আমি অধম, এ জন্মে আমার অধিকার নেই তাঁকে দর্শন করি। কিছু বলো, কোনো জন্মেও কি আমি ধন্য হব না দর্শনে ? প্রভু, রাজার সে কী আর্তি!

রায়, ভক্তের প্রতি যার প্রীতি, তার প্রতিই ভগবান প্রসন্ধ। বললেন প্রভূ, ভূমি ভক্তপ্রেষ্ঠ। রাজা যখন তোমাতে প্রীতিমান তখন তাঁকে ভাগ্যবান বলতে হয়। ভক্তের আরাধনা করে সে কুফের প্রসাদ অর্জন করবে।

একবার প্রতাপক্তক্তকে সাক্ষাৎ করতে দিন। না। প্রভু দৃঢ়স্বরে বললেন, রাজার সঙ্গে সন্ত্র্যাসীর দেখা হওয়া উচিত নয়।

## রাজা প্রতাপরুদ্র

উড়িশ্বার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র যেমন পরাক্রান্ত তেমনি গুণগ্রাহী।
তার রাজধানীতে, কটকে, কালক্রমে তার কানে এল কোন এক মহাপুরুষ
বাসুদেব সার্বভৌমকে রুপা করেছে। প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে ভেকে পাঠাল।
তোমাকে ক্লপা করেছে কে সে মহাপুরুষ ! সার্বভৌমকে সসম্মান
আসন দিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করল।

তিনি এক সংসারত্যাগী বিষয়বিরাগী সল্ল্যাসী। আমার সঙ্গে দেখা হয় না ? বোধ হয় না।

কেন ?

বিষয়ীর সংস্পর্শের ভয়ে তিনি নির্জনে থাকেন, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না। তা ছাড়া সম্প্রতি তিনি এখানে নেই। তীর্থ করতে দক্ষিণে গিয়েছেন। তাঁর তীর্থ করবার দরকার কী ?

মহাপুরুষদের তীর্থভ্রমণ তীর্থকে পবিত্র করবার জন্যে। আর সেই ছলে সংসারীদের উদ্ধার করা।

রাজা উদ্বিগ্ন বোধ করল। বললে, তুমি তাঁকে যেতে দিলে কেন ? কেন পায়ে পড়ে তাঁকে নিয়ন্ত করলে না ?

তাঁকে নিয়ন্ত করব কী। তিনি ষতন্ত্র ঈশ্বর। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

রাজা ক্ষণকাল শুক হয়ে রইল। সার্বভৌমের প্রত্যয়কে মর্যাদা দিল। বললে, তুমি বিজ্ঞতম, ভোমার কথা আমি সভ্য বলে মানছি, কিছু আমি আমার চোখ সার্থক করব কবে ?

প্রভু অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন। বললে সার্বভৌম, কিন্তু তাঁকে রাখতে হলে তাঁর জন্মে একটি নির্জন স্থান দরকার।

রাজা বললে, কাশী মিশ্রের বাড়ি মন্দিরের কাছে, বেশ নির্জন জায়গা, সেখানে ব্যবস্থা করে।।

নীলাচলে ফিরে প্রভু কাশী মিশ্রের বাড়িতেই উঠলেন। সার্বভৌম দেখা করতে গেল। বললে, যদি অভয় দাও একটা কথা নিবেদন করি।

थष्ट्र बनारमन, करता। किन्न थार्थमा स्वांगा स्टमहे शृत्र करत नरहर मह

রাজা প্রতাপক্ত তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে ব্যাকুল হয়েছেন। কানে হাত দিলেন প্রভু, নারায়ণ স্মরণ করলেন। বললেন, অন্যায় কথা বলো কেন? আমি সংসারত্যাগী সন্মানী, আমার পক্ষে রাজদর্শন বা স্ত্রীদর্শন ছুইই বিষতুল্য।

তুমি যা বললে তা সত্য। কিন্তু প্রতাপরুদ্ধ রাজা হলেও ভক্তোত্তম। কে জগনাথের সেবক।

হোক। তবু সে রাজা, সে বিষয়ী। কাঠের তৈরি নারী মূর্তি ছুঁলেও মনের বিকার ঘটে—তেমনি বেশে-বাসে নানা আয়োজনে-আড় করে রাজার চিত্তচাঞ্চল্য অসম্ভব নয়। প্রভু রুফ হলেন: অমন কথা আর মুখে আনবে না। যদি আনো তো আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।

সার্বভৌম ভয় পেল। রাজাকে জানাল প্রভু রাজদর্শনে অনিচ্ছুক। প্রতাপরুদ্ধ কটক ছেড়ে সোজা পুরীতে এসে উপস্থিত হল। রামানন্দকে সঙ্গে নিল। রামানন্দ যদি পারে প্রভুর মন গলাতে!

রামানন্দ কৌশলে জানাল প্রভুর প্রতি রাজার কী গভীর প্রীতি, দর্শন পাবার কী আকুল আকাজ্ফা! কিন্তু প্রভু যেমন বিমৃথ ছিলেন তেমনি বিমৃথই রইলেন।

রাজা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বললে, প্রভুজগৎ উদ্ধার করবেন কিছে প্রতাপক্ষ্ম জগৎছাড়া। তাঁর কপা থেকে জগাই মাধাই বাদ পড়বে না বাদ পড়বে ভুধু প্রতাপক্ষ্ম। কিছু এও আমি তোমাদের বলে রাখছি তাঁর যেমন প্রতিজ্ঞা রাজদর্শন করবেন না, আমারও তেমনি প্রতিজ্ঞা তাঁর দর্শন না পেলে আত্মহত্যা করব। যদি প্রভুর কুপা না পাই তবে আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে, শরীর দিয়েই বা কী হবে ?

সার্বভৌম আশ্বন্ত করতে চাইল। বললে, তুমি অধীর হয়ে। না। প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে কুপা করবেন। যিনি প্রেমাধীন তিনি তোমার এই গাঢ় প্রেম অস্বীকার করবেন কী বলে ?

মনে হচ্ছে রাজবেশটাই বাধা। সার্বভৌম পরামর্শ দিল, প্রতাপরুদ্র
রাজবেশ ছেড়ে বৈঞ্চববেশ ধারণ করুক। তারপর স্নান্যান্তার দিন প্রভ্
যখন রথের সামনে প্রেমাবেশে নৃত্য করবেন তখন একাকী ভাগবতের স্নোক
পড়তে পড়তে এগিয়ে গিয়ে রাজা প্রভূকে প্রণাম করবে আর প্রভূ তখন
বৈষ্ণবজ্ঞানে রাজাকে আলিজন করে ধরবেন।

ন্নানযাত্রার আর দেরি কড ?

তিন দিন।

সেই উপলক্ষ্যে গোড় থেকে প্রান্ধ ছলো ভক্ত পুরীতে এসেছে। নরেক্স-সরোবরের তীরে সকলের থাকবার-খাবার যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজা বলে দিয়েছে স্বার যেন স্বচ্ছন্দ হয়।

রাজা তার প্রাসাদের ছাদে উঠল বৈশুবদের শোভাষাত্র। দেখতে। সার্বভৌমকে বললে, বৈশ্ববের এত তেজ কখনো দেখিনি, শুনিনি এমন প্রেম-সংকীর্তন। এ কী করে সম্ভব হল ?

সার্বভৌম বললে, এই প্রেম-সংকীর্তন ঐতিচতন্মের সৃষ্টি। এই কৃষ্ণনাম-কীর্তনই কলিকালের ধর্ম।

কিন্তু এরা আগে মন্দিরের দিকে নাগিয়ে কাশী মিশ্রের বাড়ির দিকে ছুটেছে কেন ? রাজা চঞ্চল হয়ে উঠল।

এই তো শ্বাভাবিক। বললে সার্বভৌম, যেখানে প্রাণের টান বেশি সেখানেই তো মানুষ আগে যাবে। এরা আগে প্রভুকে দেখে নিয়েই বাবে জগন্নাথ দর্শনে।

রাজা অট্টালিকা থেকে নেমে এল। সমবেত লোকদের বললে, আপনারা কাশী মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে বৈশ্ববমিলন দেখে আসুন।

সবাই যেতে পারব সেখানে ?

সবাই যেতে পারবেন। রাজার শ্বর অভিমানে ভরে এক: একমাত্র প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ নিষেধ।

রাজার আর্তি স্পর্শ করল নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ প্রভূকে জনুরোধ করতে গেল। বললে, প্রতাপরুদ্ধ বলেছে, তোমার চরণদর্শন না পেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী হয়ে রাজাকে দর্শন দেওয়া বিধি নয়। প্রভু তাঁর নিজের বক্তব্যে অচল রইলেন।

কিন্তু যে তোমাকে স্নেছ করে তার প্রতি তুমি স্নেছশীল হবে না ? কোনো কোনো অনুরাগী তার ইউ না পেলে দেহ ছেড়ে দেয়। রাজা সেইরকম অনুরাগী। এখন তুমি জানো তুমি তোমার সন্ন্যাসের না ভক্তবাৎসল্যের মর্যাদা রাখবে। প্রীতিও যদি তোমার করুণা না আকর্ষণ করতে পারে তবে হতাশ্বাস জীব যাবে কোথায় ?

প্রভু তবৃও উদাসীন।

তখন নিত্যানন্দ এক উপায় বার করণ। তাতে প্রভূকেও রাজদর্শন করতে হয় না, রাজারও প্রাণরকা হয়।

কী উপায় ?

ভূমি কৃপা করে তোমার একখানা বহির্বাস রাজাকে পাঠিয়ে দাও। বহির্বাসকে রাজা নিশ্চয়ই তোমার কৃপার নিদর্শন বলে মনে কররে আর তার উপর তোমার কৃপা আছে এই আশ্বাসে সে হয়তো আত্মহত্যা করবে না। একদিন চরণলাভের সৌভাগ্য হবে এই আশায় বেঁচে থাকবে।

যা ভালো বোঝো করো।

নিত্যানন্দ পরিচারক গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুর একখানি বহির্বাস চেয়ে নিয়ে সার্বভৌমকে পাঠিয়ে দিল। সার্বভৌম পৌছে দিল রাজার হাতে। প্রতাপরুদ্র আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। বস্তুই স্বয়ং প্রভু, এই ভেবে প্জো করতে লাগল। রামানন্দকে ডাকিয়ে বললে, রামানন্দ, এ বিরহ আর সহা হয় না। ভূমি আরেকবার প্রভূকে বলো। তাঁর বস্তু পেয়ে আমার উৎকণ্ঠা আরো বেড়েছে।

রামানন্দ আবার গিয়ে ধরল প্রভুকে। বললে, তুমি তো স্বাধীন মতস্তু. তোমার আবার কিসের বিধি-নিষেধ ?

আমি মানুষ, সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছি। বললেন প্রভু, আমার কেউ বিরুদ্ধ আলোচনা করে এতে বড় ভয় পাই। সাদা কাপড়ে বিন্দু পরিমাণ কালির দাগের মতন সন্ন্যাসীর সামান্য দোষও স্পষ্ট হয়ে চোথে পড়ে। তাই খুব বেশি সতর্ক হওয়া দরকার।

কিছ্ক প্রতাপরুদ্র তোমার ভক্ত, জগল্লাথের সেবক, তার উপর তুমি কেন বিরূপ হবে ?

পূর্ণ হুধের কলস একবিন্দু সুরাস্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়, তেমনি প্রতাপরুদ্র সর্বস্তাবান হলেও এক 'রাজা' নাম তাকে মলিন করেছে। বললেন, প্রভু, ভবে তোমাদের যদি আগ্রহ হয় রাজার ছেলেকে আমার কাছে ডেকে আনো। পিতা ও পুত্রে স্বরূপত: ভেদু নেই, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হলে রাজা অনায়াসেই ভেবে নিতে পারবে তার সঙ্গেই দেখা হছে।

প্রভাপরুদ্রের বদলে প্রভাপরুদ্রের ছেলে এল দেখা করতে।

- কিশোরবয়ম রাজপুত্র, শ্রামবর্ণ কমলনয়ন, পরনে পীভাষর গায়ে রত্ন-

আভরণ—দেখেই প্রভুর কৃষ্ণস্মরণের উদ্দীপন হল। প্রেমাবেশে তিনি রাজ-পুত্রকে আলিজন করলেন। প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রেরও কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হল। সে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে নাচতে লাগল, কাঁদতে লাগল।

তারপর পিতার কাছে, রাজার কাছে এসে উপস্থিত হল।

রাজাত্ব বাহু বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে-আলিঙ্গনে সে আয়াদ করল গৌরহরির স্পর্শ।

কিছ এতে যেন পরিপূর্ণ ভৃপ্তি নেই।

রথযাত্রার দিন এল। রথ বেরুবে—বেজে উঠল বাদ্যভাগ্ত। কি**ছ ও** কে পথে ঝাডু দিচেছ ? ধুলোতে চন্দন-জ্বল ছিটোচেছ ?

তাকিয়ে দেখ। এ আমাদের রাজা প্রতাপরুদ্র।

রাজা হয়ে তুচ্ছ-সেবা করছে। তাহলে আর কথা নেই। জগন্নাথ রাজাকে কুপা করবেন। আর জগন্নাথের কুপার অর্থই তো গৌরহরির কুপা।

রথাগ্রে মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন। তিন মণ্ডলে পার্ষদেরা প্রভুকে থিরে রয়েছে, ভিড় সামলাচ্ছে, যাতে তাঁর নৃত্যের না ব্যাথাত হয়, যাতে তাঁর ভাবময় পবিত্র দেহে কোনো না আঘাত লাগে।

তৃতীয় মণ্ডলের অধিপতি প্রতাপরুদ্র নিজে।

মহাপাত্র হরিচন্দনের কাঁধে হাত রেখে প্রভুকে সে দেখছে তন্ময় হয়ে।
হঠাৎ সামনে শ্রীবাস এসে দাঁড়াল। হরিচন্দন তার গায়ে মৃত্ব ঠেলা দিয়ে
বললে সরে যেতে। শ্রীবাসও তন্ময়, গাত্রস্পর্শ বৃঝি অনুভবও করল না।
হরিচন্দন আবার ঠেলা দিল। রুদ্ধ হয়ে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল।
হরিচন্দনও উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল রাজা তাকে নির্ভ্ত করল। বললে, তুমি ভাগ্যবান তাই এই স্পর্শ পেলে। আমি ভাগ্যহীন।
আমি অপদার্থ।

নৃত্য করতে করতে প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে পড়েছেন আর তথুনি তাঁর প্রেমবিবশ দেহ মাটিতে চলে পড়বার উপক্রম করল। সমস্ত্রমে প্রতাপ রুদ্ধ তাঁকে ধরে ফেললেন, যেন আছাড় থেয়ে মাটিতে পড়ে না আহত হন।

রাজার স্পর্শে প্রভুর ব্যহজান হল। বাহজান হতেই ধিকার দিয়ে উঠলেন: ছি ছি, আমার বিষয়স্পর্শ হল। আমার সঙ্গীরা গেল কোধায় ? দেহরকী নিত্যান্ত নিজেই প্রেমবিজ্ঞল। আর গোবিদ্য আর কানীধর: সে মুহুর্তে কোধার না জানি সরে গিয়েছিল। নইলে প্রতাপরুদ্র ধরতে বাবে কেন ?

প্রভুর ধিকারে রাজার ভয় হল আরো না জানি কী ঘোরতর জপরাধ হল তার!

সার্বভৌম বললে, আপনি ভাববেন না। আপনার উপর প্রভু প্রসন্ন আছেন। মনে হচ্ছে লোকশিক্ষার জন্মেই তাঁর এই তিরস্কার।

গুণিচাবাড়ির পথে রথ এসে দাঁড়াল বলগণ্ডিতে। এখানে জগলাথকে ভোগ দেওয়া হবে। নর্তনক্লান্ত প্রভু পাশের বাগানে চুকে ঘরের দাওয়ায় পড়ে রইলেন। শরীরে ঘন ঘর্ম ঝরছে, সুগন্ধি শীতল বাতাস তাঁকে মিশ্ব সেবা করতে লাগল। এখানে ওখানে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে বসল ভক্ত আর কীর্তনিয়ার দল।

সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাররুদ্র রাজবেশ ছেড়ে দীনহীন বৈশ্বববেশ পরল। তারপর হাতজাড় করে সমন্ত ভক্তের নীরব সন্মতি নিয়ে সাহস করে প্রভুর পায়ে গিয়ে গড়ল, করতে লাগল পদসেবা। সঙ্গে সঙ্গে আর্ডি করতে লাগল ভাগবতের শ্লোক। প্রভু প্রেমাবেশে চোখ বৃজে ভয়ে আছেন, অমুভব করছেন কে তাঁর পা টিপছে। ভর্মু পা টিপছে না, রাসলীলার শ্লোক শোনাছে।

वला वला चार्ता वला। প্রভু चान्तम भ्रमिछ इलन।

রাজা তখন কথামূতের শ্লোক পড়ল। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছে, তোমার কথাই অমৃত। তা তাপিতজনের জীবনপ্রদ, কবিদের দারা প্রশংসিত, কলুষনাশক, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলদায়ক, সর্বত্র সর্বকল্যাণহেতু। তোমার কথা বাঁরা কীর্তন করেন প্রচার করেন তাঁরাই বহুদাতা।

যেই এই শ্লোক শোনা অমনি প্রভু উঠে বসে রাজাকে আলিঙ্গন করলেন।
বললেন, তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে। আলিঙ্গন ছাড়া আমার দেবার
কী আছে ? তুমি নাও আমার আলিঙ্গন।

জানলেনও না এ ছদাবেশী বৈশ্বৰ কে। অনুসন্ধান বিনাই কুপা করে বসলেন। ভগবানের কুপা এত শক্তিমান যে ভগবানকেও বিচার করতে বিলিল না, আলিঙ্গন করিয়ে ছাড়ল।

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।

জিজ্ঞেদ করলেন, কে তুমি আমার এমন উপকার করলে? আচিখিতে পান করালে কৃষ্ণামৃত ?

রাজা বললে, আমি তোমার দাসামুদাস। আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য করো।

তবে এই তুমি আমার ঐশ্বর্য দেখ। তবে কাউকেও বোলো না।

কী দেখল তা রাজাই জানে। প্রভুও জানেন কাকে দেখালেন। ভাব করলেন যেন রাজাকে দেখালেন না, বৈষ্ণবকে দেখালেন।

প্রতাপরুদ্রের প্রাণের আকাজ্ফা পূর্ণ হল এডদিনে। প্রভূকে প্রণাম করল প্রাণ ভরে। তারপর যুক্তকরে,ভক্তদের বন্দনা করে বিদায় নিল।

রথযাত্তার ঠিক পরেই যে পঞ্চমী তার নাম হোরাপঞ্চমী। এদিন লক্ষ্মী জগন্নাথকে দেখবার জন্মে বাইরে যান—তাই কেউ এ পঞ্চমীকে হেরাপঞ্চমী বলে।

প্রতাপরুদ্র আদেশ জারি করল এ উৎসব মেন আর-আরবারের চেয়েও বেশি আড়ম্বরে করা হয়। রথমাত্রার চেয়েও বেশি। বাদ্য-নৃত্য দোলা ছত্ত্ব সজ্জা-সম্ভার সমস্ভ দিগুণ করো। উপহারও দিগুণ করে দাও। প্রভুর যেন চমংকার লাগে। 'দেখি মহাপ্রভুর থৈছে হয় চমংকার।'

জন্মান্টমীতে গোপনৈশ ধরলেন প্রভ্। কাঁধে করে দই-ছ্ধের ভাঁড় নিয়ে বসেছেন উৎসবক্ষেত্রে। কানাই খুটিয়া নন্দ সেজেছে, জগরাথ মাহিতী যশোদা। প্রতাপরুত্তও গোয়ালা সেজেছে। সার্বভৌম আর কানী মিশ্রেরও সেই সাজ। স্বাইকে নিয়ে নৃত্য করছেন প্রভ্। দইয়ে-ছ্ধে হলুদের জলে উঠেছে স্বাই স্থান করে।

কয়েকমাস পরে প্রভু ঘোষণা করলেন রন্দাবনে যাবেন। ভানে প্রতাপক্ষম্ব বিমর্থ হল। সার্বভৌম আর রামানন্দকে ডাকিয়ে বললে, তোমরা প্রভূকে ধরে রাধবার ব্যবস্থা করো। তিনি নীলাচল ছেড়ে চলে গেলে বাঁচব কী করে!

আজ নয় কাল এ-মাস নয় ও-মাস—এমনি নানা যুক্তি দেখিয়ে সার্বভৌম আর রামানক প্রভুর যাত্রা স্থগিত রাখতে লাগল। এমনি করে ছু বছর। কিছু এবার বিজয়াদশমীর দিন তিনি যাত্রা করবেনই করবেন।

কটকে এসে নগরের বাইরে এক বকুল গাছের তলায় আসন পাতলেন শ্রন্থ। রাজভবনে রামানন্দ খবর দিতে ছুটল।

প্রতাপরুদ্ধ ব্যাকুল হয়ে এনে প্রণাম করল প্রভূকে। প্রভূ তাকে ভূলে

ৰুকে জড়িয়ে ধরলেন, সেই থেকে নাম ধরলেন 'প্রভাপক্রস্থ-সংঝাড়া'। কিন্তু কিছুতেই গাছডলা ছাড়তে রাজী হলেন না।

রাজ্যের যে-যে স্থান দিয়ে প্রভু যাবেন সে-সে স্থানের শাসকদের কাছে রাজা পত্র পাঠাল: প্রভুর জন্যে নতুন আবাস তৈরি করবে আর সে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ রাখবে। তোমরা নিজেরা সব তদারক করবে আর রাত্রিদিন প্রভুর সেবায় তৎপর থাকবে। আর তোমরা চুই মহাপাত্ত, হরিচরণ আর মর্দরাজ, নতুন নোকো মহুত রাখো, স্থানাস্তে ঐ নোকোতে প্রভু নদী পার হবেন। আর যেখানে প্রভু স্থান করবেন সেখানে স্তম্ভ পুঁতে রাখো, সে মহাতীর্থে আমি নিত্য স্থান করব। 'নিত্যস্থান করিব জাঁহা, 'তাঁহা যেন মরি।'

প্রভুর পথ রাজার আদেশে সুসজ্জিত করা হল। ছু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁথে। রাজমহিষীরা হাতির উপর তাঁবু খাটিয়ে বসল। চিত্রোৎপল নদীতে রান করলেন প্রভু। মহিষীরা প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করল। সকলেই প্রেমময় হয়ে উঠল—সাশ্রুনেত্রে বলে উঠল, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এ যাত্রায় প্রভুর র্ন্দাবন যাওয়া হল না। গৌড় থেকে প্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে। বললেন, চার মাস পরে যাব। এবার যাব ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়ে।

প্রভূ ফিরে এসেছেন, আরো চার মাস থাকবেন নীলাচলে, খবর পেয়ে প্রভাপরুম্ব আনন্দ করে উঠল।

প্রতাপরুদ্র রাজত্ব ছাড়ে নি, রাজত্বে আসীন থেকেও সমন্ত দেহ-মন চৈতন্যচরণে বিকিয়ে দিয়েছে। পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বিষমবিহীন
ভক্তের মত জীবন কাটিয়েছে সার্বভৌম আর রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যুচরিত
কীর্তন করে। চৈতন্যের তিরোভাবের পর চলে গেল নীলাচল ছেড়ে। কিন্তু
নেবা-অধিকারে রথযাত্রার সময় আসতে হত একবার—বছরে অন্তত একবার।

জ্ঞীনিবাস যখন নীলাচলে এল তখন রাজার দর্শন পেল না।

প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দুরে॥
ইহা শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে।
না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে॥
ঐচে কতজন সঙ্গে না হইল দেখা।
মানে নিজ হুর্দেব—ছুঃখের নাই দেখা॥

## প্রত্যন্ত্র নিশ্র

জগন্নাথের ভক্ত প্রহাম মিশ্র।

একদিন প্রভূকে এদে বললে, আমাকে কিছু কৃষ্ণকথা শোনান। কভ জন্মের পুণ্যে আপনার তুর্লভ চরণ পেয়েছি, অধম গৃহী বলে আমাকে বিমুখ করবেন না।

কৃষ্ণকথা! প্রভু বললেন, কৃষ্ণকথার আমি কী জানি!

আপনি না জানেন তোকে জানে! প্রত্যায় বললে, কৃষ্ণকথা জানতে আমার তীব্র আকাজ্জা হচ্ছে, আমার ইচ্ছা পুরণ করুন।

তোমার কী ভাগ্য, কৃষ্ণকথায় তোমার ক্লচি হয়েছে। যদি স্তিয় শুনতে চাও তো রামানক্ষের কাছে যাও।

কে, রামানন্দ রায় ? সে আপনার চেয়েও বেশি জানে ?

প্রভূ হাসলেন। ভজের মহিমা স্থাপন করবার জন্যে বললেন, আমিও তো কৃষ্ণকথা রামানন্দের মুখেই শুনে থাকি।

অগত্যা প্রত্যুদ্ধ রামানন্দের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। ভূত্য বসতে আসন দিল। রায়মশায়কে ডাকো। তাঁর সঙ্গে কথা আছে।

তিনি তে। বাড়িতে নেই।

কোথায় আছেন ?

তাঁর বাগানে আছেন। সেখানে হুটি কিশোরী দেবদাসীকে ভিনি অভিনয় শেখাছেন।

অভিনয়-কিসের অভিনয় 📍

তিনি নিজে যে নাটক লিখেছেন—'জগল্লাথবল্লভ' নাটক—তাতে অভিনয়ের জন্মে ঐ স্টি দেবদাসী নির্বাচিত হয়েছে। আপনি একটু বসুন, রায়মশাই এখুনি এসে পড়বেন।

অভিনয় শেখাছে তো নিভ্তে-নির্জনে কেন ? তথু তো অভিনয়ই শেখাছে না, তারও চেরে বেশি কিছু করছে। নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে তাদের দেহের কমনীয়তা বাড়াছে। তাদের একজন রাধিকা সাজবে, আরেকজন মদনিকা। কিংবা, কে বলবে, এরাই হয়জের রাধাকক। এদের দেহ রিম্বাবণ্যে কাতোজ্ঞল

করে না তুললে চলবে কেন? তেল-হলুদ মাখাবার পর রামানন্দ ভাদের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দিচ্ছে, কাপড় পরিয়ে মালা-চন্দনে সাজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু রামানন্দের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। বিকারের ছায়া পর্যন্ত নেই। রামানন্দের ভাব এ যেন কোনো তরুণীর দেহ নয়, এ নিতান্তই কাঠপাযাণ।

মুনিদেরও ধাান ভেঙে যায় কিছু রামানন্দ নির্বিচল।

রামানন্দ নিজেকে রাধারাণীর দাসী বলে ভাবছে। সেবাকৈ পূজা বলে মানছে। ব্রজ্পীলায় বিশাখার যে কৃষ্ণরতি-মহাভাব তাই এখন রামানন্দে প্রকাশিত।

সাজগোজের পর ছই দাসীকে নাচ শেখাল রামানন্দ, নাটকে যে সমস্ত গান আছে তার তাৎপর্য বৃঝিয়ে দিল। তাৎপর্য না ব্ঝলে অঙ্গভঙ্গি নিথ্ত হবে কী করে ?

ভারপরে হুজনকে প্রসাদ খাওয়াল। প্রসাদ খাইয়ে বাড়ি পার্টিয়ে দিল। ভূত্য খবর দিল প্রহায় মিশ্র বসে আছে।

আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। অপরাধ মার্জনা করুন। রামানস্ব নমস্কার করে বললে নম্রবরে, আপনার পায়ের ধূলোয় আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, আদেশ করুন, কী করতে হবে ?

কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। প্রহায় উঠে পড়ল: আপনার দর্শন পেলাম তাতেই আমি পরিভ্প্ত।

প্রভুর কাছে ফিরে গেল প্রহায়।

কি, শুনলে কৃষ্কথা ?

কী কৃষ্ণবক্তার কাছেই পাঠিয়েছিলেন আমাকে! বলে রামানন্দের উদ্যানের বিরলে বসে তরুণী দেবদাসীদের অভিনয় শেখানোর কাহিনী বির্ত করলে প্রত্যায়। এমন লোকের থেকে কৃষ্ণকথা শোনে কে?

প্রভুগন্তীর হলেন। বললেন, এত বড় হুরাই ও বিগজ্জনক কাজ করবার অধিকার একমাত্র রামানন্দের আছে। আমি তো সন্ন্যাসী, নিজেকে বিরক্ত ও অনাসক্ত বলে মনে করি কিছু দেখা দ্রের কথা স্ত্রীলোকের নামমাত্র তনলেও আহার দেহে-মনে বিকার জাগে। কিছু রামানন্দের কথা আলাদা। দর্শন-স্পর্শনেও তার বিশ্বমাত্র বিকার নেই। গৃহস্থ হয়েও সে ষড়রিপুকে বশীভূত করেছে, রাগামুগা ভক্তিতে নিজের দেহকে অপ্রাকৃত, সিদ্ধদেহ করে তুলেছে।

বিষয়ী হয়ে তাই সে সন্ন্যাসীকেও শোনাতে পারে কৃঞ্চবা। সেই একমাত্র: অধিকারী। যদি তুমি কৃঞ্চকথাই শুনতে চাও তবে রামানন্দের কাছেই ফিক্সে যাও। বোলো আমিই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্রত্যায় ক্রতপায়ে রামানন্দের কাছে এসে উপনীত হল। বললে, প্রভু আমাকে আপনার কাছে পাঠিফেছেন, আমাকে ক্লকণা শোনান।

আমার এত বড় ভাগ্য! রামানন্দ অভিভূত হল: বলুন কোন্কথা ভনতে চান ?

আমি বলব ? যে প্রভুকে শোনায় তাকে আমি উপদেশ দেব ?

রামানন্দ বলতে লাগল রুঞ্জকথা। সকাল গেল তুপুর গেল বিকেলও যায়-যায়, রুঞ্জকথার অন্ত হয় না। শ্রোতা-বক্তা কারুরই কুধা-তৃষ্ণা নেই, নেই কোনো আত্মন্থতি। শুধু অচ্ছিন্ন প্রেমাবেশ।

দিন যে শেষ হয়ে এসেছে শেষকালে ভৃত্য এসে মনে করিয়ে দিল। আনন্দে প্রভূর পায়ের উপর উছলে পড়ল প্রহায়।

প্রভু জিজেস করলেন, কেমন শুনলে কৃষ্ণকথা ?

আমাকে কৃষ্ণকথার সুধাসমূদ্রে ভূবিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে রামানক্ষমন্থ নয়, কৃষ্ণভব্ধিরসের প্রতিমূতি। আমাকে আরো সে কী বলেছে জানো ! বলেছে কৃষ্ণকথার আসল বন্ধা তুমি, তার মুখ দিয়ে তুমিই কথাক কইছ। সে তোমার হাতের বীণাযন্ত মাত্র, তুমিই আসল বীনকার।

প্রভু হেসে বললেন, রামানন্দ বিনয়ের খনি। যে মহানুভব সে কখনে।
আজ্লাঘা করে না।

#### 1 8**€ 1**

### অঘোঘ

সার্বভোষের মেয়ের নাম যাঠা, জামাইয়ের নাম অমোঘ। কুলীন আক্ষণ, ইতরবাড়িতে বর-জামাই হয়ে আছে। অমোঘের একমাত্র কাজ, একমাত্র জানক পরনিকা।

সাৰ্বভৌমের বাড়িতে আহারের নিমন্ত্র নিয়েছেন প্রভূ। এসে দেবলেক

বিরাট আয়োজন। উৎকলে-বলে যত রকম ভক্ষ্য আছে সমস্ত একতা করা হয়েছে। নিমপ্তকতো থেকে শুকু করে চাঁপাকলাসহ ঘন চুধ। কত রকমের শাক আর ঘণ্ট আর ভাজা আর বড়ি। বড়া আর ঝোল। কত রকম পুলি আর পিঠে। ঘুতসিক্ত পরমার। সম্বেশ আর দই।

কী সর্বনাশ! প্রভু আঁতকে উঠলেন: এত খাল আমি খাব কী করে ।
তোমার খালের পরিমাণ কী তা আমার জানা আছে। বললে সার্বভৌম,
নীলাচলে তুমি রোজ বাহার বার খাও, দারকাতে যোল হাজার মহিষীর
মন্দিরে আর ব্রজধামে তোমার তো আত্মীয়ের ছড়াছড়ি। তার্বির তোমার
স্থী গোপিনীরা। প্রত্যেকের ঘরে রোজ হবেলা তোমার বাঁধা আহার।
গোবর্ধন-যজ্ঞে তুমি যত ভাত খেয়েছ এখানকার অর তার এক গ্রাসেরও কম
হবে। দ্যা করে এক গ্রাস মাধুকরী তুমি গ্রহণ করো।

স্মিতমুথে প্রভূ বসলেন আসনে। অলোকিক ভোজন করাবার জন্মেই বুঝি এই একক নিমন্ত্রণ।

এমন সময় অমোঘের আবির্ভাব।

এই আশকায় হাতের কাছে একটা লাঠি রেখেছিল সার্বভৌম। বসেছিল দাররক্ষা করে। যাতে অমোঘ এদিকে না আসে, কোনো উৎপাত না বাধায়। দরকার হলে লাঠির সাহায্যেই তাকে দূরে রাখবে, তাড়িয়ে দেবে।

স্ত্রীলোক বলে যাসির মাতো কাছে আসতে পারে না, তাই সার্বভৌমকেই পরিবেশন করতে হচ্ছিল। সেই পরিবেশনের ফাঁকে, সার্বভৌম যথন অন্যমনস্ক, তথন অমোঘ ঘরে চুকে পড়ল। বলে উঠল, বাপ রে বাপ! একা একটা সন্ধ্যাসী এত ভাত খাবে! এ যে অস্তুত দশ-বারোজনের খোরাক!

সার্বভৌম চকিতে লাঠি কুড়িয়ে নিল। নিমেষে ছুট দিল অমোদ।

লাঠি হাতে পিছু নিল সার্বডৌম, কিন্তু অযোগকে ধরতে পারল না। গাল দিতে দিতে ফিরে এল। এসে দেখল প্রভু নিলা শুনেও হাসছেন আনন্দে।

কিন্ত যাঠীর মার কাছে এ অপমান অসহা হল। বুকে-মাধায় করাঘাত করতে করতে বললে, 'যাঠী বিধবা হোক,। অমোদ মক্রক।'

না, না, ভোমরা এত কাতর হচ্ছ কেন ! শাস্তম্বরে বললেন প্রভু, অমোগ বালক। বালকষভাবে সরল কৌতুকে যা বলেছে ভাতে এত কুরু হবার কী আছে! আর কী আছে দাও, আমি খাছি।

নাৰ্বভৌম আৰু ভাৰ জীৰ নাৰ মিটিয়ে বেজেন প্ৰস্থ ।

প্রভূ আমাকে মার্জনা করো। প্রভূর আচমনের পর সার্বভৌম বললে, তোমাকে নিন্দা শোনাবার জন্মেই আমার গৃহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।

কেন, অমোথ তো অন্যায় কিছু বলে নি। প্রস্থ ষচ্ছমুখে বললেন, আমার পাতের অল্লে সত্যি-সত্যিই তো দশ-বারোজনের পেট ভরতে পারত। আর অমোথের কথায় তোমার অপরাধ কী।

প্রভু তাঁর গৃহে চললেন, সার্বভৌম পিছু নিল। অসাবধানতার জন্মে নিজেকে ধিকার দিতে লাগল। আমার যদি ভক্তিলেশ থাকত তবে প্রভুর নিলা শুনে আমার প্রাণত্যাগ হল না কেন ?

প্রভু তাকে শাস্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে ফিরে এসে সার্বভৌম স্ত্রীকে বললে, যার মুখ থেকে চৈতন্য-গোসাঁইয়ের নিন্দা শুনতে হয় তাকে হত্যা করা উচিত, নয়তো যে শোনে তার আত্মহত্যা। কিন্তু ত্রাহ্মণদেহ বলে চুটোই অশাস্ত্রীয়। একমাত্র প্রতিকার ঐ পাষাশ্রের মুখ না দেখা, তার নাম না করা। তুমি যাঠীকে বলে দাও সে যেন ঐ অপদার্থটাকে ত্যাগ করে।

কিন্তু অমোগ কোথায় ?

অমোঘ পালিয়েছে। কিন্তু ব্যাধির থেকে, মৃত্যুর থেকে, চৈতন্যচন্ত্রের করণা থেকে সে পালাবে কী করে ?

যেখানে গিয়ে রাত্রিবাস করেছিল সেখান থেকে পরদিন সকালে খবর এল অমোঘের ওলাউঠা হয়েছে।

খবর শুনে সার্বভৌম বিচলিত হল না। বললে, এ হতেই হবে। দৈবই এসেছে আমাকে সাহায্য করতে। যে মহতের অপমান করে তার আয়ু এ বাষ ধর্ম সমস্ত নফ্ট হয়ে যায়। আর এ তো ঈশ্বরে অপরাধ। অমোঘ মরতে বসেছে এ আর বিচিত্র কী।

গোপীনাথ আচার্য প্রভুর কাছে ছুটল।

সার্বভৌম শান্ত হয়েছে তো ? জিজেস করলেন প্রভু।

কই আর শাস্ত হল। স্বামী-স্ত্রী সেই থেকে উপোস করে আছে। তার উপর অমোদের ওলাউঠা হয়েছে, জীবনের স্থাশা নেই।

আশা নেই ? সৈ কী কথা ? প্রস্কু চঞ্চল হলেন : আমাকে ভার কাছে । নিয়ে চলো । প্রভূ এসে অমোদের শ্ব্যাপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তার বৃকে রাখলেন তাঁর শ্রীহন্ত। বললেন, তুমি সার্বভোমের সঙ্গ করেছ, তোমার আর পাপ কোথায়? আমোদ, চোখ চাও, ওঠো, কৃঞ্চনাম বলো, ভগবান তোমাকে কুপা করবেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। অমোণ উঠে বসল। প্রেমোশ্মাদে নাচতে লাগল। কোথায় ব্যাধি, কোথায় মৃত্যুভর!

প্রভুর চরণ ধরে বললে, দয়াময়, আমার অপরাধ মার্কনা করো। যে ছার মুখে তোমার নিশে করেছি সেই মুখ আর রাখব না। বলে নিজের ছ গালে ছহাতে চড় মারতে লাগল।

গোপীনাথ হাত চেপে ধরল।

অমোদের গায়ে প্রভূ ব্যথাহরণ রেহস্পর্শ রাখলেন। বললেন, সার্বভোমের সম্পর্কে তুমি আমার স্নেহপাত্র। সার্বভোমের বাড়ির দাসদাসী এমন কি কুরুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। তোমার তাই কোনো অপরাধ নেই, তুমি শুধু ক্ষকনাম করো।

তারপর সার্বভৌমের বাড়ি এসে সার্বভৌমকে আলিকন করে বললেন, কেন উপোস করে আছ ? অমোঘ শিশুতুল্য, পুত্রতুল্য, তার প্রভি কেন কুদ্দ হও ? ওঠো, স্নান করো, জগন্নাথ দেখে এসো। পরে প্রসাদ খাও। যতক্ষণ না খাবে ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকব।

অমোদকে তুমি কেন বাঁচালে । ওর মরে যাওয়াই উচিত ছিল।
তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। প্রভু করুণকোমল চোখে তাকালেন:
অমোদ কৃষ্ণনাম নিয়েছে। অমোদ বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে। তার আর পাপ
কোধায় !

### কালাকুঞ্চাস

ত্রীগোরাঙ্গের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের একক সঙ্গী। বর্ধমান জেলার **আকাইছাট** গ্রামে এর আবির্ভাব।

দাক্ষিণাতে একা যাবেন এমনি মনস্থ করেছিলেন প্রভু, একাকী না ছলে যথোচিত বৈরাগ্য-আচরণে অসুবিধে হয়। সঙ্গে ভক্তজন থাকলে ভারা শুধু প্রভুর আরাম-বিধানে তৎপর হয়ে ওঠে।

বেশ, যাব না কেউ তোমার সঙ্গে। বললে নিত্যানন্দ, তোমার আদেশ আমরা পালন করব। তাতে আমাদের সুখ হবে কি ছঃখ হবে সে বিচারে দরকার নেই। কিন্তু কুল্ল একটি নিবেদন করি যদি বিচার করে দেখ।

প্রভু দাঁড়ালেন।

তোমার ত্ হাত তো নামগণনায় আবদ্ধ থাকবে, বহির্বাস আর জলপাত্র বইবে কী করে আর প্রেমাবেশে যখন পথে অচেতন হবে তখন পাত্র-বস্ত্র কে রক্ষা করবে ? তাই অনুনয় করছি সরল ব্রাহ্মণ এই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নাও। কৃষ্ণদাস তোমার কোনো কিছুতেই 'না' করবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সমস্ত করণীয় পালন করতে পারবে।

প্রভুরাজী হলেন। জলপাত্র ও বহির্বাস বহন করে ক্লফদাস চলল তাঁর পিতে-পিতে।

অনেক তীর্থ সেরে প্রভু উপনীত হলেন মল্লারে। সেখানে বামাচারী ভটুমারিদের আন্তানা।

কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের খপ্পরে পড়ল। তারা কামিনী আর কাঞ্চন দেখিয়ে কৃষ্ণদাসকে প্রলুক করলে। খরের মধ্যে রাখলে বন্দী করে।

প্রভূ দেখলেন, কৃষ্ণদাস অনুপদ্বিত।

সেজা ভট্টমারিদের ভেরায় এসে হাজির হলেন। ডাক দিলেন সন্ধ্যাসীদের: আমার লোককে ভোমরা ধরে এনেছ কেন ?

ভটুমারিরা মারমুখো হয়ে উঠল।

সন্ন্যাসী হয়ে ভোমাদের এ কী বাবহার ?

ভট্টমারিরা অল্প নিয়ে বেরিয়ে এল।

কিন্তু কাকে আক্রমণ করবে ? প্রস্থ প্রতিরোধে স্থির, দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। ভটমারিদের হাত থেকে অন্ত ধনে গড়ল। খনে গড়ল নিজের নিজের শরীরে। নিজেদের অল্রে নিজেরাই থায়েল হয়ে ছত্তভঙ্গ হয়ে গেল। থরের মধ্যে ভূমুল কাল্লার রোল উঠল। প্রভূ থরের মধ্যে চূকে ক্ষণাসকে চূল ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। উদ্ধার করলেন।

ভারপরে আরো বহু তীর্থ সেরে ফিরলেন নীলাচল।

সার্বভৌমকে বললেন, আর সকলে থাকুক শুধু এই কৃঞ্দাসকে বিদায়

(कन, की इन १

আমার সঙ্গী হয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ছৈড়ে সে গেল ভট্টমারি হতে। ওকে আমি উদ্ধার করে এনেছি বটে কিন্তু ওকে আর আমার প্রয়োজন নেই। ও যেখানে শি সেখানে চলে যাক।

আমি তবে কোথায় উদ্ধার পেলাম! কালাকৃষ্ণদাস কাঁদতে বসল। এখন তবে উপায় কী ?

উপায় নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দকে ধরল কৃষ্ণদাস।

নিত্যানৰ বললে, অপেক্ষা করো, দেখি কী করতে পারি।

তারপর প্রভূকে গিয়ে বললে, তুমি যে দাক্ষিণাত্য থেকে শুভেলাভে ফিরে এসেছ এ খবর শচীমাতাকে পাঠানো দরকার। কত তিনি উদ্বিগ হয়ে রয়েছেন! অদ্বৈত শ্রীবাসও কত না জানি উৎকষ্টিত।

ভালো কথা। কাউকে পাঠিয়ে দাও। কাকে পাঠাবে ? কালাকুঞ্চাসকে। সেই তো একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

এতক্ষণে ত্রাণ পেল কৃষ্ণদাস। মহাপ্রসাদ সলে নিয়ে সে চলল নবদ্বীপ। প্রথমে শচীমাতার সলে দেখা করল। প্রণাম করে মহাপ্রসাদ দিল। বললে, প্রভু দক্ষিণ থেকে নির্বিদ্ধ ফিরে এসেছেন, পথে আমিই তাঁর সেবক ছিলাম।

শচীমাতা আনন্দিত হলেন। খবর দিলেন শ্রীবাসকে। সঙ্গে অনেক ভক্ত এসে জুটল।

কৃষ্ণদাস ভারপর গেল অদ্বৈতকে খবর দিতে।

অদৈতের খরে ক্রমে-ক্রমে স্বাই এসে সমবেত হল। হরিদাস আর বক্তেশর। বাদুদেব আর শিবানন্দ। গদাধর আর মুরারি। আচার্যরক্ষ আর আচার্যনিধি। আরো অনেকে।

স্বাই লোলালে নৃত্যকীর্তন শুকু করল। কালাককলাসের শীবনে কালিমার লেশটুকুও রইল না।

## কৃষ্ণাস রাজপুত

মথুরাবাসী রাজপুত ব্রাহ্মণ। পরম বৈষ্ণব অথচ গৃহস্থ। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে সংসার করে।

শ্রীগোরাঙ্গ রন্দাবনে এসেছেন কিন্তু তাঁর কথা তখনো কিছু শোনে নি কৃষ্ণদাস।

একদিন কেশীবাটে স্নান করে কালিদহের পথে যাচ্ছে কৃঞ্চদাস, দেখল আমলিতলায় কে এক সন্ন্যাসী বসে আছে। সন্নাসীর এত রূপ! বিশায়েই আচ্ছন্ন হল কৃঞ্চদাস। ভাবল বাইরের রূপ শুধু অন্তরের প্রেমের প্রতিচ্ছবি। বাইরে যার এত রূপ অন্তরে না জানি তার কত প্রেম!

কাছে গিয়ে প্রভূকে প্রণাম করল কৃষ্ণদাস। কে তুমি ? জিজ্ঞেস করলেন প্রভূ। আমি এক নরাধম গৃহস্থ।

বাড়ি কোথায় ?

ওশরে মথুরায়।

তোমার বাসনা কী ?

বাসনা তোমার কিছর হই। বললে কৃঞ্চাস। আমি কাল রাতে এক সন্ন্যাসীকে স্থপ্ন দেখেছিলাম, এখন দিনের আলোয় দেখছি তুমিই সেই স্থপ্নের সন্মাসী।

প্রভূ তাকে আলিজন করলেন। প্রেমাবেশে কৃষ্ণদাস নৃত্যকীর্তন করতে লাগল।

মধ্যাক্ষে প্রভূ তাকে নিয়ে এলেন অকুর তীর্থে। দিলেন তাকে তাঁর পাত্তের প্রসাদ।

কৃষ্ণদাস আর বাড়ি যেতে চাইল না। প্রভুর সঙ্গেই থেকে গেল। গ্রী-পুত্র ছেড়ে দিয়ে প্রভুর জলপাত্র বহন করে বেড়াতে লাগল পিছু-পিছু।

ষমূনা পেরিয়ে মহাবনের দিকে চলেছেন প্রস্থা। পথশ্রাস্ত হয়ে গাছের নিচে বলেছেন। দেখলেন সামনে গরু চরছে, শোনা যাছে রাখালের বাঁশি। কুঞ্চের গোচারণ-লীলার কথা মনে হল—প্রস্থা প্রমাবেশে মুদ্ধিভ হয়ে। পড়লেন। এমন সময় সেখানে দশজন পাঠান ঘোড়সোন্বার এসে উপস্থিত।

তারা দেখল একজন সন্ন্যাসী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তার আন্দোপাশে চারটে লোক বসে আছে চ্পচাপ। তারা ঠিক করল ঐ চারটে লোক ডাকাত ছাড়া কেউ নয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিশ্চয়ই মোহর ছিল, সেই মোহরের লোভে ধৃতরো খাইয়ে সন্ন্যাসীকে খুন করেছে। ডাকাডদের ছেড়ে দেওয়া নয়।

থোড়া থেকে নেমে পাঠানেরা চারজনকে বেঁখে ফেলল। কেটে ফেলবার ভয় দেখাল।

এই চারজনের মধ্যে একজন কৃষ্ণদাস আরেকজন বলভদ্র ভট্টাচার্য। আর কুজন ভূত্য-ব্রাহ্মণ। একজন মধুরার, অন্যুজন গৌড়ের।

ভোমার বাদশার দোহাই, আমরা ডাকাত নই। মাথুর ত্রাহ্মণ গর্জে উঠল: এ সন্ন্যাদী আমাদের গুরু। আমরা এঁকে খুন করিনি। এঁর এক ব্যাধি আছে, মাঝে মাঝে মুছিত হয়ে পড়েন, আবার নিজের থেকেই সুস্থ হন। উনি এখন অসুস্থ আছেন, জ্ঞান ফিরে পেলে ওঁকে জিজ্ঞেস কোরো আমরা সভাই ডাকাতি করেছি কিনা। উনি যদি বলেন, করেছি, তা হলে আমাদের মেরে ফেলো, নচেং নয়। সুতরাং উনি যতক্ষণ না জাগেন ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

আমরা ব্ঝতে পারছি তোমরা ছজন পশ্চিমা, তোমরা সাধু। পাঠান-সর্দার মাথুর ব্রাহ্মণ আর কৃষ্ণদাস রাজপুতকে চিহ্নিত করল। বললে, আর ঐ ছটো বাঙালি—ওরা ঠক, বাটপাড়, নইলে ওরা অমন ভয়ে কাঁপছে কেন? ভাই তোমাদের ছজনকে ছাড়লেও ওদের ছাড়ব না।

তুমি কাকে বাটপাড় বলছ? কৃষ্ণদাস হন্ধার ছাড়ল: বাটপাড় তো তুমি—তোমরা। তীর্থবাসীদের উপর হামলা করো, তাদের বেঁধে রাখো, ভাদেরকে মেরে ফেলবার ভয় দেখাও। কিছু আমাকে তোমরা চেন না। আমি বাদশার লোক, এই গ্রামেই আমার বাড়ি, আমার অধীনে একশো ভূকি সৈন্য আর হশো কামান আছে। যদি আমি ডাক ছাড়ি, তারা বিহারেগে এদে পড়বে, তোমরা বা তোমাদের গোড়া কাউকেই আন্ত রাখবে না। কী, বলো, হাঁক দেব ?

তার আগেই প্রভু উঠলেন মূর্ছা থেকে। উঠেই হরিনামের হন্ধার তুললেন। পাঠানেরা ভয় পেল। তাড়াতাড়ি চার সঙ্গীর বাঁধন খুলে দিল। প্রভূ সব শুনে বললেন, এরা কেউই চোর-ডাকাত নয়, এরা আমার সঙ্গী, সন্নাদী-ভিকুক। আর আমারও কোনো ধন নেই। আমার মূর্চারোগ আছে, আমি মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাই, তখন এরা আমার সেবা করে এখনো আমার তেমনি হয়েছিল—

প্রভূকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে পাঠানেরা নরম হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন পীর ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রভূ ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। পীরের অন্বয়বাদ খণ্ডন করে তার মধ্যে জাগালেন কৃষ্ণভক্তি। নতুন নাম দিলেন—রামদাস।

দলের নেতা বিজ্লি খাঁও প্রভুর শরণ নিয়ে 'পাঠান বৈষ্ণব' হয়ে গেল। । পারিবাক্ষেত্রে গলাস্থান করে প্রভু বললেন, আমি এবার তীর-পথে প্রফ্রান বাব। কৃষ্ণদাস, তুমি তোমার ব্রাহ্মণকে নিয়ে এবার ফিরে যাও।

আমাদের প্রয়াগ পর্যন্ত যেতে দাও। ধরে পড়ল কৃষ্ণাদাস। বললে, ফ্রেচ্ছদেশে আবার কী উৎপাত হয় কে জানে। তোমার সঙ্গের তুই বামুন এ দিককার ভাষায় কথা কইতে পারে না, আমাদের তাই সঙ্গে রাখো।

প্রভু রাজী হলেন।

প্রয়াগে আড়ৈলগ্রামে বল্লভ ভট্টের বাড়িতে ক্ষানাস রূপ আর অনুপ্রের দেখা পেল। সেই পেল শেষ প্রসাদ। প্রভু কাশী চললেন, ক্ষানাস ফিরে এল বন্দাবনে। গদাধরের শিস্তা ভূগর্ভ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিলে। শ্রীচৈতন্যকে হাদয়-মণ্ডলে চৈতনাস্বরূপ করে রাখলে। নাম হল প্রেমী কৃষ্ণালা।

#### 1 81

### निवानम (नन

নিবাস কুমারহট্টে বা হালিসহরে, জাভিতে বৈশ্ব। রথযাত্তার আগে প্রতি
বংসর ভজ্জেরা নীলাচলে যায় গৌরাঙ্গদর্শনে, তাদের দলপতি শিবানন্দ।
শিবানন্দই ঠিক-ঠিক পথ চেনে, ঘাঁটি সামলায়। শিবানন্দই বহন করে
ব্যয়ভার।

শ্বানন্দের ভিন ছেলে। চৈতন্তদাস, রামদাস আর পরমানন্দাস বা প্রীদাস। পরমানন্দদাসই কবি কর্ণপুর। নীলাচলে প্রভূর সঙ্গে যথন সাক্ষাৎ হল, শিবানক্ষ ভেবে পাছিলে না কী বলে নিজের পরিচয় দেবে। প্রভূ নিজের থেকেই বলে উঠলেন, ভোমার সঙ্গে আমার কত কালের চেনা, সেই কত আবে থেকেই অনুবাগ—কী, তাই না ?

এ की मग्रा! এ की ভালোবাসা!

শিবানন্দ প্রেমাবেশে প্রভুর চরণে দণ্ডবং হয়ে পড়ল। বললে, আমি অভল সংসারসমুদ্রে ভূবে ছিলাম, আজ এতদিনে আমি কৃল পেলাম, আর তুমিও পেলে তোমার কুপাপাত্র।

এত কুপা নিয়ে তুমি করবে কী ? রাখবে কোথায়, ঢালবে কোথায় ? দেখ আমিই সেই শূলুপাত্র।

সেবার স্বাইকে নিয়ে শিবানন্দ চলেছে নীলাচল। শিবানন্দকে প্রেয় স্বাই নিশ্চিন্ত। সেই ঘাঁটি সামলাবে, থাকবার-খাবার ব্যবস্থা করবে। গোঁড় থেকে নীলাচল কত রাজার রাজ্য পার হয়ে যেতে হবে, সীমান্তে সীমান্তে দিতে হবে পথকর। পথকর আদায়ের কাছারির নামই ঘাঁটি। কত দিতে হবে, কিছু ছাড় পাওয়া যাবে কিনা, কী হিসেব কত টাকা—শিবানন্দই স্ব ঝামেলা পোয়াবে। কোথায় থাকা হবে, কী খাবার মিলবে, তাও শিবানন্দের দায়িছ। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু গৌরচরণচিন্তা বুকে ধরে পথ চলো।

এ কী, এ কুকুর এসে জ্টল কোথেকে ? এও দেখি চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এ কুকুর বৃঝি গৌরভক্ত।

শিবানন্দ একে তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। আর সকলকে সে যেমন খাওয়ায়, কুকুরটাকেও খেতে দেয়। আর সকলে যখন রাত্রে দরে গিয়ে শোয়, শিবানন্দ দেখে কুকুরটাও দাওয়ায় উঠে শুয়েছে কিনা।

কিছ নদী পার হবার সময় বিপদ বাধল। খেয়ার মাঝি কুকুর পার করতে রাজী হল না। বললে, ওটাকে নিয়ে চলেছ কোথায়? ওটাকে ভাড়িয়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক।

শিবানক্ষের ভীষণ লাগল। জিজেস করলে, ঠিক কত পেলে পার করবে!
দশ পণ কড়ি দাও তো রাজী হতে পারি।

ভাই দেব। তবু ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। ও ও আমাদের মত গৌরদর্শনে চলেছে। একদিন ঘাটিয়ালের কাছারিতে শিবানন্দকে আটকে রাখল। রাভ হয়ে গেল তবু ছাড়ান পেল না।

কাছাকাছিই ভক্তদের বাসস্থান ঠিক করা ছিল, সেখানে তারা যথারীতি আশ্রয় ও আহার পেল। কিন্তু কেউই কুকুরের থোঁজ করল না।

শিবানৰ যখন ছাড়ান পেল তখন অনেক রাত। খেতে বসবে, সেবককে জিল্ডেস করল, কুকুরকে ভাত দিয়েছিলে ?

ना।

সে কী ? তাকে খেতে দাও নি ? মনে ছিল না।

দেখ দেখ কোথায় আছে। তাকে খুঁজে নিয়ে এস। সে না খেলে আমিও খাব না।

ভক্তদল সেই রাত্রে কুকুর খুঁজতে বেরুল, কিছু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উপোস করে রইল।

আশা ছিল সকালে বৃঝি আসবে। কিন্তু না, সকালেও তার দেখা নেই।

নীলাচল আর বেশি দূরে নয়, সবাই তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলতে লাগল। এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল যদি দেখা মেলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

নীলাচলে পৌছুবার পরদিন সকালে প্রভুদর্শনে গিয়েছে স্বাই, দেখল প্রভুর কাছে একটু দূরে বসে আছে সেই কুকুর। প্রভু তাকে প্রসাদী নারকেলখণ্ড ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর হাসিমুখে বলছেন, বলো ক্লফ রাম হরি।

কুকুর সেই নারকেলখণ্ড খাচ্ছে আর বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

স্বচক্ষে সেই অঘটন দেখে স্বাই অভিভূত হয়ে গেল। শিৰানন্দ দণ্ডবং হয়ে কুকুরকে প্রণাম করল। ভোমাকে অনাহারে রেখেছিলাম বলে য়ে অপরাধ হয়েছে তা মার্জনা কোরো।

সন্দেহ কী, এই কুকুরের দেহে কোনো ভক্ত অবস্থিত।

পরে আর তাকে দেখা গেল না। প্রভুর হাতের প্রসাদ পেয়ে তারু প্রারন্ধের খণ্ডন হয়ে পেছে, সে সিদ্ধদেহে চলে গিয়েছে বৈকুঠে।

> ঐচে দিব্যশীলা করে শচীর নক্ষন। কুকুরতে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন ঃ

আরেকবার চলেছে নীলাচলে, সঙ্গে স্ত্রী আছে, প্রভূর জন্যে ঝালি সাজিরে নিয়েছে। আছে শ্রীবাসেরা চার ভাই, শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী। আছে আরো অনেকে। আছে শ্বয়ং নিত্যানন্দ।

এবারের ঘাটিয়াল সব ভক্তকেই আটক করেছে। শিবানন্দ বলছে, সমস্ত পথকর আমি দেব, এদেরকে মিছিমিছি ধরেছ কেন ?

শিবানন্দের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আর-সকলকে ছেড়ে দিল ঘাটিয়াল। তারা গ্রামের মধ্যে গাছতলায় শিবানন্দের অপেক্ষা করতে লাগল। শিবানন্দ ছাড়া কে বা বাসস্থান যোগাড় করবে, কোথায় বা হবে আহারের ব্যবস্থা।

ঘাটিয়ালের হিসেব আর শেষ হয় না। শিবানন্দের দেরি করিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে ভক্তদল খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে। কৃতক্ষণ এমনি আর বসিয়ে রাখবে শিবানন্দ ? এতক্ষণ কাছারিতে ও করছে কী ?

নিত্যানন্দ কুদ্ধ হয়ে শিবানন্দকে গাল দিতে লাগল। থাকবার জায়গা তো ঠিক করেইনি, খাল্ডেরও ব্যবস্থা নেই। নিজেও এখনো ফির্লো না। মরুক, শিবার তিন ছেলেই মুকুক।

কঠিন অভিশাপ শুনে শিবানন্দের স্ত্রী কাঁদতে বসল।

তিন ছেলে! আগে একবার বড় ছেলে চৈতন্যদাসকে প্রস্তুর কাছে নিয়ে। এসেছিল শিবানন্দ। প্রস্তু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী !

চৈতন্যদাস।

প্রভূ ব্ঝি একটু কৃষ্ঠিত হলেন। বললেন, আহা, কী নামই ধরেছ, অর্থ হয়না।

শিবানন্দ বললে, যিনি জানবার তিনিই ধরবেন।

শিবানন্দ প্রভূকে নিমন্ত্রণ করল। গুরু ভোজনের বাবস্থা করল।
ভাধিক্যে-আড়ক্সরে প্রভূ মোটেই প্রসন্ন নন তবু শিবানন্দের গৌরবে তিনি
সব খেলেন।

বালক চৈতন্যদাস লক্ষ্য করল সমস্ত। সে একদিন নিমন্ত্রণ করল প্রভুকে। প্রভূ রাজী হলেন।

কী আয়োজন করল চৈতন্যদাস ? দই নেবু আদা মুন আর ভাত। আয়োজন দেখে প্রভু দায়েশ খুশি হলেন। বললেন, এই বালক আমার মনের কথাটি ঠিক বুঝেছে। ভৃপ্তি করে খেলেন সেই দই-ভাত। ভূজাবশেষ কিছু রেখে দিলেন বালকের জন্যে।

নিত্যানন্দের শাপে সেই চৈতন্যদাস নাকি মরে যাবে !

দ্বিতীয় ছেলে রামদাস। তাকেও চৈতন্যুচরণ দেখিয়ে নিয়েছে শিবানক্ষ। আর তৃতীয় ছেলের জন্মাবার আগে সর্বজ্ঞ প্রভূ বলেছিলেন শিবানক্ষকে, এবার তোমার যে ছেলে হবে, তার নাম পুরীদাস রেখা, ভালো নাম পরমানক্ষদাস। নীলাচলেই মাতৃগর্ভে আসে পুরীদাস, দেশে ফিরে এলে ভূমিষ্ঠ হয়। নিত্যানক্ষের শাপে রামদাস পুরীদাস কেউ বাঁচবে না!

ঘাঁটি থেকে ফিরে এসে শিবানন্দ দেখল স্ত্রী কাঁদছে।

কী ব্যাপার, কাঁদছ কেন !

ছেলেদের লক্ষ্য করে গোসাঁই শাপ 'দিয়েছেন। স্ত্রী বললে সক
কথা।

এর জন্যে কাঁদছ কেন ? শিবানন্দ প্রসন্নকণ্ঠে বললে, নিতাইটাদের বালাই } নিয়ে আমার তিন ছেলে মরুক না, তাতে কার কী ক্ষতি ?

বলে শিবাবন্দ নিজেই নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সামনে এসে দাঁডাতেই শিবানন্দকে লাখি মারল নিত্যানন্দ।

লাথি খেয়ে শিবানশের আনন্দ আর ধরে না। বললে, প্রভু, আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার শ্রীচরণের দাদ করলে। শান্তির স্থলে কুপা করলে। তোমার যে চরণরেণু ব্রহ্মার পক্ষেও তুর্লভ তা আমার এই অধম শরীর আজ লাভ করল। আমার কুলকর্মজন্ম সমস্ত সার্থক হল। তোমার পদস্পর্শে আজই আমার জাগল ক্ষভজি ।

निजानम भिवानम् क चा मित्रन करत धरामन।

নিত্যানন্দের এই বিচিত্র চরিত্র। ক্রুদ্ধ হয়ে লাখি মারে অথচ পদধ্লি দিক্ষে হিত করে।

শ্রীকান্ত সেন শিবানন্দের ভাগনে। মামার লাখি খাওয়ায় সে অভান্ত মন:কুয় হল। শিবানন্দকে না জানিয়েই সে ছুটে চলল গৌরহরির কাছে নালিশ করতে। চৈতন্তের পার্যদ বলে যার এত খ্যাতি, তাকে কিনা নিতাই গোসাঁই লাখি মারল!

তর সয় না, চৈতন্যসকাশে পৌছেই গায়ের জামা না খুলেই দশুবৎ করন্দ শুজুকে। গাম্বে জামা রেখে ভগবংপ্রণাম সেবাপরাধ। তাই প্রভুর সেবক গোবিন্দ ব্যাকে উঠল: আগে জামা খোলো, পরে—

প্রভূ বললেন, শ্রীকান্ত মনে কন্ট পেয়ে এসেছে, ওর দোষ ধোরে। না।

শ্রীকান্ত অবাক মানল। প্রভু এখানে বসেই সমন্ত জানতে পেরেছেন। এমন কি তারও গোপন মনঃক্ষোভ!

প্রভু বৈষ্ণবদের সমাচার জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীকান্ত একে একে সকলের নাম বলল কিছু যে নালিশ করতে এসেছিল তা আর করল না। নালিশের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কে জানে হয়তো আর কারণও নেই।

রখুনাথদাস যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, তখন তার বাবা গোবর্ধন-দাস মনে করল শিবানন্দের দলের সঙ্গেই সে নীলাচলের যাত্রী হয়েছে। দশজন লোক পাঠাল ছেলেকে ধরে আনবার জন্যে। তাদের সঙ্গে শিবানন্দকে পত্র দিল, রখুনাথকে দয়া করে ফেরত পাঠিও।

रगावर्थत्वत लाक धत्रल भिवानक्तरक । त्रचूनाथ रकाथाय ?

আমাদের সঙ্গে তো আসে নি। বললে শিবানশ। আমরা তো কিছুই জানিনা।

কী করে জানবে। পাছে ধরা পড়ে রছ্নাথ দক্ষিণের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ, পূবের পথ ধরেছে। খ্যাত পথ ছেড়ে দিয়ে উপপথ ধরেছে।

গোবর্ধনের লোক আরো খানিকটা এগোল। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেল সপ্তগ্রামে।

চার মাস পরে ফিরল শিবানক।

গোবর্ধন আবার তাকে পত্র পাঠাল: মহাপ্রভুর কাছে রখুনাথ নামে কোনো বৈরাগী দেখলে? তার সঙ্গে কি ভোমার পরিচয় হয়েছে? তাকে কেমন দেখলে? কেমন আছে সে?

শিবানশ উত্তর পাঠাল: নীলাচলে রখুনাথকে কে না চেনে ? ক্ষণমাত্র প্রভুর চরণ ছাড়ে না, রাত্রি-দিন শুখু নামকীর্ডন করে। ভক্ষো-পরিধানে বিশুমাত্র মনোযোগ নেই, কোনোদিন প্রসাদ যদি জোটে তো খায়, না জোটে ভো উপোস করে থাকে। কডদিন তো শুখু ছোলা চিবিয়েই দিন কাটায়। এমন বৈরাগ্য কেউ দেখে নি নীলাচলে। গোবর্ধন ও তার দ্রী হৃংখে ঝিয়মাণ হয়ে রইল। ঠিক করল রখুনাথের পরিচর্যার জন্যে ফুজন ভ্তা ও একজন আক্ষাণ পাঠাবে। আর তাদের সঙ্গে চারশো মুদ্রা। শিবানন্দের কাছে লোক এল পথের নিশানা জানতে। বলো কোন্ পথ সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ!

শিবানন্দ বললে, ভোমরা পথ চিনে যেতে পারবে না। আমি যথন যাব, তথন তোমরা আমার দঙ্গ নিও। এখন বাড়ি যাও, সময় হলে আমিই থবর পাঠাব।

নীলাচলের পথের নিশানদার শিবানন্দ। যাত্রীদের অধ্যক্ষও শিবানন্দ। বাসুদেব দত্তেরও সেই সরখেল। উদারহন্ত বাসুদেব সঞ্চয় করতে পারত না। গৃহস্থ মানুষ, সঞ্চয় না করলে চলবে কেন ? প্রভু শিবানন্দকে বলে দিলেন, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের ভার নেবে, সরখেল হয়ে তার সমস্ত কাজকর্মের সমাধান করবে।

শিবানৰ সানৰে সম্মতি জানাল।

অথচ এই শিবানন্দেরই প্রথমে একবার সংশয় জেগেছিল। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ হয়েছে এ খবর পেয়ে সে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। নিজেই গেল পরীক্ষা করতে। ব্রহ্মচারীর সামনে না গিয়ে লুকিয়ে রইল, ভাবল, নকুল যদি আমার নাম ধরে ডেকে উঠতে পারে আর বলে দিতে পারে আমার ইউমন্ত্র কী, তাহলেই মানব সত্যি ওতে গৌরসুন্দরের আবেশ হয়েছে।

নকুল শিবানন্দের নাম ধরে ডেকে উঠল আর শিবানন্দ তার কাছে গিয়ে বসতেই কানে কানে বলে দিল তার ইউমন্ত।

শিবানন্দও একজন পদকর্তা। সে লিখল:

দরাময় গৌরহরি নৈপ্রালীলা সাল করি
হায় হায় কি কপাল মল।
গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববদ্ধ ॥
আদেশ করিল যাহা নিচয় পালিব ভাহা,
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যভ লাগিবে বিদ্যের মভ

গৌড়ীয় যাত্ৰিকসনে

বৎসরান্তে দরশনে

কহিলা যাইতে নীলাচলে।

কিন্ধপে সহিয়া রব

শহংসর কাটাইব

যুগশত জ্ঞান করি তিলে।

হও প্রভূ কৃপাবান

কর অনুমতি দান

নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্ত্ব।

যদি না আদেশ কর,

অহে প্রভু বিশ্ব**ন্ত**র

আত্মঘাতী হবে শিবানন।

#### 1 85 I

# পরমানন্দদাস সেন বা কবি কর্ণপুর

কৰি কৰ্ণপূরের সংস্কৃতে লেখা ঐতিচতনাচরিতামৃত মহাকাব্যে প্রভ্র জনাক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রভূ চন্দ্রগ্রহণের আগেই ভূমিঠ হয়েছেন। বর্ণনাটি কী অভিনব!

'রাছ এই বলে চন্দ্রকে গ্রাস করতে লাগল—সুধানিধি, তুমি আর কেন রুধা উদয় হচ্ছ ! তোমার চেয়েও সুন্দর আরেক চন্দ্র পৃথিবাতে আবিভূতি হয়েছে।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি করছেন:

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন।

পুরীদানের শৈশবে শিবানন্দ তাকে প্রভুর কাছে কোলে করে নিয়ে আনে। প্রভুরই আশীর্বাদে তার সঞ্চার। হয়তো বা তার জ্ঞে প্রমানন্দ পুরীরও আশীর্বাদ ছিল। প্রভুই বলে দিয়েছিলেন ছেলের নাম যেন পুরীদাস বা পরমানন্দাস রাখা হয়।

ছেলেকে প্রভুর কাছে নামিয়ে দিতেই বে প্রভুর পদাস্কৃষ্ট মূখে দিয়ে চ্যতে সাগল।

এবার শিবানন্দের সদী ছিল শ্রীনাথ, অপূর্বসূক্ষর এক ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। অবৈত তাকে আখাস দিয়েছিল নির্দ্ধনে প্রভুর সলে তার দেখা করিকে দেবে। তাই তার নীলাচলে আলা। প্রভুকে দেখে তার মনে হল প্রভুক্ক।
দর্শনই বৃঝি নির্জন দর্শন।

এই শ্রীনাধই পুরীদাস বা কর্ণপ্রের গুরু।
পুরীদাস আবার কর্ণপ্র হল কী করে ?
ক্ষের শ্লোক রচনা করে প্রভুর কর্ণ স্পর্শ করেছিল বলেই সে কর্ণপ্র ।
আকেবার যখন শিবানন্দ এল, তখন পুরীদাসের বয়স সাত।
পুরীদাস প্রভুকে প্রণাম করল।
প্রভু বললেন, ক্ষয়্ণ বলো।
কিন্তু বালক পুরীদাস ক্ষয়নাম উচ্চারণ করল না।
শিবানন্দও আদেশ করল ছেলেকে, ক্ষয়্ণ বলো।
তব্ও বালক স্তর্জ, নিক্তরর।

প্রভুবললেন, আমি জগৎকে কৃষ্ণনাম নেওয়ালাম, স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম বলল, অথচ এই বালকের মুখে কৃষ্ণনাম আনতে পারলাম না!

ষ্কাণ দামোদর বললে, পুরীদাস কী করে কৃষ্ণ বলে ? তুমি যে-মুহুর্তে ওকে কৃষ্ণ বলতে বললে, সেই মুহুর্তে ও স্থির করল এই 'কৃষ্ণ' শব্দ ভরুলিকামন্ত্র। দীক্ষামন্ত্র সে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে কী করে ? দেখছ না মুক্তেনা বললেও ছেলে মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করছে।

কিন্তু আরেক দিন—আরেক দিন কী হল ! প্রভু পুরীদাসকে বললেন, কিছু পড়ে শোনাও তো !

কোথায় পুঁথি, কী পড়বে পুরীদাস ? সাত বছরের ছেলে, তার ভো তথন লেখা-পড়াই শুক হয় নি, তবু সে মনে-মনেই এক শ্লোক রচনা করে: ফেলল। আর্ত্তি করে শোনাল প্রভুকে:

> প্রবিদোঃ কুবলয়মক্ষ্মো রঞ্জনমুরদো মহেক্রমণিদাম।

## মগুনমখিলং হরির্জয়তি॥

যিনি বৃন্দাবনরমণীদের শ্রবণযুগলের কুবলয়, নয়নয়ুগলের কজ্জল, বক্ষতের ইন্দ্রনীলমণির মালা, সেই নিখিলভূষণ শ্রীহরির জয় হোক।

সাত বছরের ছেলের মুখে এই অপরূপ শ্লোক—উপস্থিত সকলে বিশ্বক্তের বিমৃত্ হয়ে গেল। বুবল এই শ্লোকরচনা প্রভুরই কুপাশক্তির ফল। অদ্বিত শ্রীনাথকে নিয়ে এল প্রভূর নির্দ্ধন সাল্লিখ্যে। শ্রীনাথের হাতে পূজোর উপকরণ।

সেখানে শ্রীনাথ পেল প্রভুর স্পর্শ, প্রেমালাপকপার কোমলকটাক্ষ। সেই কটাক্ষেই তার পুরীদাসের গুরু হবার ভূমিকা।

শ্রীনাথের বাড়িও কুমারহট্টে। পুরীদাস তার কাছে অধ্যয়ন শুরু করল। অল্লদিনেই সুশিক্ষিত হয়ে উঠল। শ্রীনাথের ঘরে কৃষ্ণবিগ্রহ। নাম কৃষ্ণরায়। পুরীদাস সেই কৃষ্ণরায়ের সেবক হয়ে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে সে উন্মীলিত হল কবিছে।

প্রভুর তিরোভাবের পর প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে তার সান্ত্রনার জন্তে নাটক লিখিল—শ্রীচৈতন্যচন্দোদয় নাটক। তার অন্যান্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দর্ন্দাবনচন্দ্র্য, আর্থাশতক ও অলঙ্কার-কৌন্তভ। পাণ্ডিত্যে শুধুনয়, কবিত্বে ও ভক্তিসম্পদে গ্রন্থগুলি অতুলনীয়। উদ্ধবদাস লিখছে:

শ্রীচৈতন্যচন্দোদয় শুবাবলী গ্রন্থচয়
রচিলেন কবি কর্ণপূর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নফী হয়
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর॥
কর্ণপূর গুণ যত এক মুখে কব কত
চৈতন্যের বরপুত্র খেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করিবী জ্ঞানচক্ষু দান করি

কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ।

কবি কর্ণপূর নিজে কী বলছে ! বলছে:
বৈরাগ্যবিভানিজভব্তিযোগ
শিক্ষার্যমেক: পুরুষ: পুরাণ:।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাস্থির্যক্তমহং প্রপদ্যে ॥

বৈরাগ্যবিদ্যা ও ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে যে দয়ানিধি পুরাণ-পুরুষ শ্রুকফচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আমি তাঁর শরণ নিই।

## পরমানন্দ পুরী

মাববেক্স পুরীর শিশ্ব, ঈশ্বর পুরীর গুরুভাই। জন্ম ত্রিহুতে। দাক্ষিণাত্য জয় করতে এসে ঋষভ পর্বতে প্রভূ তার দেখা পেলেন। দেখা হতেই প্রভূ তাকে প্রণাম করলেন। পুরীগোসাঁই প্রভূকে আলিঙ্গন করল।

গুরুস্থানীয় অথচ পরমানন্দের মধ্যে গুরুত্বের একবিন্দু অভিমান নেই।
তার মধ্যে শুধু ভক্তি, শুধু প্রীতি, শুধু দীনতা।

তিনদিন একসঙ্গে কাটালেন হজনে। হজনের মধ্যে কথা কী? শুধু এক কথা, কৃষ্ণকথা। যে কথার শেষ নেই, যে কথায় কেউ ক্লাপ্ত হয় না।

পুরীগোসাঁই বললে, আমি নীল্যচলে যাব, সেখান থেকে যাব গোড়ে, গঙ্গাল্লান করতে।

তারপর আবার নীলাচলে ফিরে এস। বললেন প্রভু, আমি সেতুবন্ধন দেখে শিগগিরই ফিরে যাব। বড় ইচ্ছে তোমার কাছটিতে থাকি।

আমারও দেই বাসনা। বললে পরমানন্দ, তোমার কাছটিতে থাকি।

পরমানন্দ নীলাচল হয়ে চলে এল নবদীপ, একেবারে শচী-গৃহে। শচীর মন্দিরেই বিশ্রাম করল সন্ন্যাসী, ভিক্ষে নিল। সেখানেই শুনল গৌরহরি নীলাচলে ফিরে এসেছেন আর তাই শুনে গৌড়ভক্তেরা সেখানে যাবার জন্যে উল্লোগী হয়েছে।

আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। গৌড়ভভেরা পরমানন্দকে অমুরোধ করল।

আমিও যাচ্ছি ঘটে কিছু তোমাদের সঙ্গে নয়।

আমাদের সঙ্গে নয় কেন ?

পুরীগোসাঁই হাসল। বললে, তোমাদের যেতে দেরি হবে। আমি কালই রওনা হব।

প্রভুর বাল্যসঙ্গী ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল পুরীগোসাঁই।
তোমার নবদীপের ভক্তেরাও আসছে। প্রভু এসে চরণ বন্দনা করতেই
বললে পরমানন্দ। কিন্তু ওদের কদিন দেরি হবে। কিন্তু আমার তর সইল
না, ভূমি ফিরেছ শুনেই প্রাণ উচাটন হল।

প্রভূ বললেন, আমিও তোমার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি। তুমি নীলাচল ছেড়ে আমাকে ছেড়ে যেও না কোথাও।

কাশী মিশ্রের বাড়িতে একটি নিভূত ঘরে তার আশ্রয় হল। তাকে সেবা, করবার জন্যে প্রভূই একটি লোক ঠিক করে দিলেন।

প্রভুজগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছেন, তাঁর অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে প্রমানক্ষ পুরী আর ব্রহ্মানক্ষ ভারতী। এক পাশে অদ্বৈত আরেক পাশে ষ্ক্রাপ দামোদর। পিছনে জলকরক্ষ হাতে গোবিক্ষ। মন্দিরে ঢোকবার আগে প্রভুপা খোবেন যাতে তাঁর পায়ের ধুলে। মন্দির-প্রাক্ষণে না লাগে, তারই জন্মে জল।

অবশ্য সকলের আগে বলবান কাশীশ্বরকে দেখা যাচ্ছে, সে যাচ্ছে ভিড় সরিয়ে-সরিয়ে। পথ দাও, কথা শোনো, সরে যাও বলছি।

প্রভূমখন গোড়ে যান তথনো সঙ্গী পরমানন্দ। যথন নীলাচলে ফিরে আনেন তথনো পরমানন্দ সহচর। প্রভূর নীলাচল-জীবনের সঙ্গে পরমানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছে। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর বরং গোড়াতে সন্ন্যাসের অহঙ্কার ছিল কিন্তু পরমানন্দ আগ্নস্ত বিনয়ী, স্নেছদ্রব। প্রভূর প্রতি তার বাৎসল্যভাবই প্রধান। প্রভূ চারভাবে বশীভূত। তার মধ্যে সখ্য রামানন্দের, দাস্য গোবিন্দের, মধুর জগদানন্দ, গদাধর, আর ম্বরূপের, আর বাৎসল্য পুরী, গোসাঁইয়ের।

একদিন নীলাচলে রামচন্দ পুরী এসে উপস্থিত।

রামচন্দ্রও মাধবেন্দ্র পুরীর শিস্থা। পরমানন্দের আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে সে পরমানন্দের জ্যেষ্ঠস্বরূপ। কিন্তু নিদারুণ নিন্দুক।

মাধবেন্দ্র যখন অন্তর্ধান করছেন, পরমানশ তাঁকে কৃষ্ণনাম শোনাচ্ছে, মাধবেন্দ্র কেঁদে উঠলেন: আমি এখনো মথুরা পেলাম না, কবে আমি মথুরা পাব ?

পদাবলীর সেই লোকই বৃঝি আর্ত্তি করলেন, হে দীনদয়ান্ত্র নাথ, হে মথুরানাথ, আমি কবে ভোমার দেখা পাব ? তোমার অদর্শনে আমার হুদয় কাভর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে দয়িত, তুমি বলে দাও আমি কী করব, কোথায় যাব ?

রামচন্দ্র পুরী কাছেই ছিল, সে শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ দিতে গেল। বললে, তুমি কাঁদছ কেন ৈ তুমি তো নিজেই পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, সেই কথা স্বর্ণ করো। নিজে ব্রহ্ম কে কবে কাঁদে ? এ তো জ্ঞানমার্গের কথা—মাধবেক্স তো ভক্তির ভিথারি। মাধবেক্স ক্রুত্ব হয়ে রামচক্রকে তিরস্কার করলেন, বললেন, পাপিঠ, দূর হয়ে যা। আমি কৃষ্ণ না পেয়ে মধুরা না পেয়ে ছঃখে মরে যাচ্ছি আর তুই আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিচ্ছিস ? তোর মুখদর্শন করাও পাপ।

সেই থেকে কৃষ্ণসম্বন্ধৃত শুক্ষ ব্ৰহ্মজ্ঞানী রামচন্দ্র পুরী পরমনিন্দুক হয়ে উঠল।

নীলাচলে এসে পৌছুতেই প্রভু আর পরমানন্দ চুন্ধনেই তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রভু উপরম্ভ তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

জ্ঞগদানন্দ পণ্ডিত রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করল।

্খেতে বসে রামচন্দ্র বললে, আরো দাও।

জগদানন্দ নিজেই পরিবেশন করছে, রামচন্দ্র বেশি খাচ্ছে—এতে জগদানন্দেরই যেন বেশি সুখ।

তারণর নিজে খেয়ে উঠে রামচন্দ্র জগন্নাথকে খাওয়াতে বসল। নিজে যেমন বেশি খেয়েছে তেমনি খাওয়ালও বেশি করে। রামচন্দ্রের সে কী আগ্রহ, কী অনুরাগ!

তারপর লাগল নিশা করতে। বললে, চৈতন্যের লোকগুলো অতি-ভোজী। নিজেরা যেমনি বেশি খায় তেমনি অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। বেশি খাইয়ে ধর্মনাশ করে। যারা বেশি খায় তাদের কিসের বৈরাগ্য ?

দেখ কাণ্ড! নিজে ইচ্ছে করে রাশ-রাশ খেল, যত্ন করে খাওয়াল, তারপরে কিনা অতি-ভোজনের নিন্দা করতে বসল!

রামচন্দ্রের এমনিতে বৈরাগ্যস্থভাব, কোথায় থাকবে কী খাবে কোনো স্থিরতা নেই। বিনা নিমন্ত্রণেই অতিথি হয়। কোনো অনুসন্ধানই নেই, কার বাড়ি, কী বা খেতে দেবে। তার শুধু একমাত্র সন্ধান যার বাড়ি সে কী ভাবে খাকে আর কী খায় ও কতটা খায়। বিশেষ করে তার লক্ষ্য প্রভুর উপর। প্রভু কোথায় থাকেন, কী ভাবে শয়ন করেন, কোথায় খান বা কী খান— সমস্ত রীতিনীতির উপর তার কড়া চোখ। কোনো একটি ছিল্ল পেলেই হয়—নিন্দা করে আনন্দিত হতে পারে।

প্রভূর কোনো গুণ তো স্পর্শ করতেই পারল না, কোনো দোষও পেল না

তবু রামচন্দ্র প্রত্যহ প্রভূকে দেখতে আনে, আর ইতি-উতি তাকায় কোনো ক্রটি ধরতে পারে কিনা।

সেদিন রামচন্দ্র সকালে এসেছে, এসে দেখল প্রভুর ঘরের মেঝেতে কটা পিঁপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা। রামচন্দ্র তিরস্কার করে উঠল: নিশ্চয়ই কাল রাত্রে ঘরে মিউদ্রব্য আনা হয়েছিল, তাই পিপীলিকারা বিচরণ করছে। ছি ছি, বৈরাগী সন্ন্যাসীদের এমনি ইন্দ্রিয়লালসা!

রাগ করে উঠে চলে গেল রামচন্দ্র। প্রভুর নিন্দা করে বেড়াত লাগল— সন্ন্যাসী হয়ে মিন্টান্ন ভক্ষণ করে। মিন্টান্ন ভক্ষণ করলে ইন্দ্রিয়বারণ হয় কী করে ?

নিন্দা ভিত্তিহীন—পিপীলিকা তো এমনিতেই যত্ৰতত্ত্ৰ ঘূরে বেড়ায়—তবৃ পরস্পরায় নিন্দা শুনে প্রভু সংকৃচিত হলেন। গোবিন্দকে ডেকে বললেন, আগে যা খেতে দিতে, এখন থেকে তার চার ভাগের এক ভাগ দেবে। যদি বেশি দাও তো আমি এখান থেকে চলে যাব।

সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। পিঁপড়ে থেকে মিন্টান্নের অনুমান! আর সে মিন্টান্নের জন্যে সন্ন্যাসীর স্পৃহা!

সেদিন এক ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষে নিতে গিয়ে প্রভু বললেন, এক চৌঠি ভাত দাও আর সামান্ত ব্যঞ্জন।

ব্রাহ্মণ হাহাকার করে উঠল। এত অল্ল ?

এই অল্লেরও আবার অর্থেক। অর্থেক আবার প্রভু রেখে দিলেন গোবিন্দের জন্যে।

কাশীশ্বর আর গোবিন্দকে বলে দিলেন, তোমরা অন্যত্ত খাবার ব্যবস্থা করো। আমার সঙ্গে খেতে গেলে তোমাদের প্রায় উপোস করে থাকভে হবে।

কদিন পরে রামচন্দ্র এসে হাজির।

প্রভু যথারীতি তাকে প্রণাম করে আদেশের অপেক্ষা করে রইলেন।

তোমাকে যে ক্ষীণ দেখছি, বললে রামচন্দ্র, অর্ধাশন করছ বোধ হয়। এই
শুস্ক বৈরাগ্যও তে। সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।

প্ৰভু কথা বললেন না।

ষে পরিমাণ আহার করলে কুন্নির্ত্তি হয় বা শরীর রক্ষা হয় সর্র্যাসী সেই পরিমাণ মাত্র খাবে। বললে রামচন্দ্র, তার অতিরিক্ত ভোগই বিষয়ভোগ । বিষয় ভোগ না করে যথাযোগ্য উদরভরণেই সন্ন্যাসীর জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয়। গীতা কী বলছে? যার আহার বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, সেই সত্যিকার যোগী।

প্রভু বললেন, আমি অজ্ঞ, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কিছুই জানি না। আমি তোমার শিশ্বতুলা, তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ এ আমার মহাভাগা।

পরমানন্দ পুরী ভক্তদের নিয়ে প্রভুর কাছে দরবার করতে এল। দৈল্যবিনয় করে বললে, রামচন্দ্রের কথায় তুমি খাওয়া কমাবে কেন? ওর তো
স্বভাবই শুধু পরের নিন্দা করা, যেখানে দোষ নেই সেখানেও দোষ দেখে
বেড়ানো। শাস্ত্র বলছে সমস্ত বিশ্বকে প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে একাত্ম মনে
করে পরের স্বভাব বা কর্মকে প্রশংসাও করবে না. নিন্দাও করবে না।
রামচন্দ্র প্রশংসা করা ছেড়েছে কিছু নিন্দা করা ছাড়ে নি। তাই তুমি ওর
কথা ধোরো না। তুমি আগের মতই ভোজন করো।

প্রভু বললেন, স্বাই রামচন্দ্রের প্রতি রোষ করছ কেন ? তিনি তো ঠিকই বলেছেন, সন্ন্যাসীর জিহ্বালম্পট হওয়া অত্যস্ত অন্যায়। প্রাণ রোখতে যেটুকু দরকার সে শুধু সেটুকুই খাবে।

কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে উপদেশের অবকাশ কোথায় ? ভূমি তো সামান্যই গ্রহণ করো।

পরমানন্দ গুরুস্থানীয়, তার কথাও প্রভু ফেলতে পারেন না, **আবার** রামচন্দ্রও গুরুস্থানীয়, তার কথাও উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া ভক্তদের কাতরতা তো আছেই।

তখন প্রভু নিজেই নিষ্পত্তি করলেন। এক-চতুর্থাংশ খাচ্ছিলেন, বললেন, এবার থেকে অর্থেক খাবেন। এতে করে তুই পুরীগোসাঁইয়েরই মর্যাদ রইল।

তারপর রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরমানন্দ প্রভূকে ছাড়ল না। গুরুস্থানীয় হয়েও অন্তরঙ্গ আপনজনের মত পাশে লেগে রইল। শেষদিকে প্রভূর দক্ষিণে-বামে শুধু ত্বজনেই মর্মসহচর—ম্বরপদামোদর আর পরমানন্দ।

প্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে এল, দেখল পরমানক্ষ তখনো ক্রেগে আছে।

## ছোট-ছরিদাস

ज्ञीनाচলে প্রভুর ত্রপাশে তৃই কীর্তনিয়া—তৃইই হরিদাস, বড় হরিদাস আর এই ছোট-হরিদাস। এদের সেবা কীর্তনসেবা। এরা প্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনিয়ে তৃষ্ট রাখে।

ভগবান আচার্য বিষয়বিমুখ সরলভক। মহাপ্রভূকে তার পরে আহারের বিষয়েণ করেছে। ভগবান ছোট-হরিদাসকে বললে, শিখি মাহিতীর বোন স্বাধৰী দাসীর কাছ থেকে কিছু ভালো চাল নিয়ে এস। সরু শালিধানের হাল। আমার পরের চাল অত ভালো নয়।

শিখি মাহিতী জগনাথের মন্দিরের হিসাবলেখক। প্রভুর মরমী ভক্ত। ভার বোন মাধবী বয়সে বৃদ্ধা, তপশ্বিনী, পরম বৈষ্ণবী। শিখি আর মাধবী শ্বেজবেট রাধিকার পরিকর।

প্রভূব মতে পৃথিবীতে রাধিকার সেবার অধিকারী মাত্র সাড়ে তিনজন।
প্রেক স্বর্ত্তপদামোদর, তুই রামানন্দ রায় আর তিন শিথি মাহিতী। আর
স্বর্ধকন মাধবী। স্ত্রীলোক বলে অর্ধজন। কিন্তু রাগানুগা সাধনায় সে কারে।
কেন্তের খাটো নয়। তপস্যার কঠোরভায়ও সে অনন্যা।

চাওয়ামাত্রই মাধবী ছোট-হরিদাসকে চাল দিল।

চাল দেখে উল্লসিত হল ভগবান। চিত্তের সমস্ত স্নেহ ঢেলে সে নিজের হাতে রালা করল।

মধ্যাক্ষে প্রভু খেতে এলেন। ভাতের থালা সামনে নিয়ে আসনে বসে

ক্রিজ্ঞেস করলেন, এই সরু শালিধানের চাল তুমি কোথায় পেলে ?

ভগবান বললে, মাধবী দাদীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

েকে গিয়েছিল চাইতে ?

ছোট-হরিদাস।

আহারান্তে প্রভূ ঘরে ফিরলেন। গোবিশকে বললেন, আজ থেকে আমার এখানে ছোট-হরিদাসকে আসতে দেবে না।

্ছোট-হরিদাসের দ্বারমানা হয়ে গেল। কিন্তু কেন, কী অপরাধে ভার

বিশক্তি কেউ বুঝতে পারল না।

ছোট-হরিদ্যুর অস্তরের নির্জনে বঙ্গে কাঁদতে লাগল। আহার-নিদ্রা মুচে

গেল। তিন দিন উপবাসে কাটল। প্রভুর কাছে যেতে পারব না, তবে আর কার কাছে যাব ? জীবনে যাবার জার জারগা কোথায় ? পথ কোথায় ?

স্বরূপ দামোদর প্রভূকে জিজেন করল, হরিদাসের কী হল ? তিন দিন ধরে সে উপোস করে আছে।

আমি তার দ্বারমানা করে দিয়েছি।

কেন, কী অপরাধে ?

কী অপরাধে! বৈরাগী হয়ে যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলে আমি তার মুখদর্শন করি না। ইন্দ্রিয় হুর্বার, তার বিষয় পেলেই সে তা গ্রহণ করে বসে, কাঠের স্ত্রীমৃতিও মুনির মনে চাঞ্চলা আনে। সন্ন্যাসী স্ত্রী-সম্ভাষণ করে ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে, তার সেই মর্কট বৈরাগ্যকে প্রশ্রম দিতে পারি না।

বলে প্রভূ অভ্যন্তরে চলে গেলেন। তাঁর ক্রোধ দেখে স্বরূপ আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

আরেকদিন ভক্তেরা গেল দল বেঁধে। বললে, ছোট-ছরিদাসের অপরাধ সামান্য, এবারের মত তা মার্জনা করো।

অপরাধ সামান্য—তাকি আর প্রভুজানেন না ? ছোট-হরিদাসের মন তো আবিল নয়, তার মনের সুদ্র কোণেও কোনো উপভোগের বাসনা ছিল না। আর চাল আনতে গিয়েছিল তো সে নিজের প্রেরণায় নয়, ভগবানের অনুরোধে। তাও প্রভুরই সেবার জন্যে।

তা প্রভু জানেন না তা নয়। ছোট-হরিদাসের অপরাধ তো শুধু শাস্ত্রগজ্বন। ইাা, শাস্ত্রপজ্ঞানের জন্মেই প্রভুকে কঠোর হতে হবে। ইাা, লোকশিকার উদ্দেশ্যেই এই কঠোরতা।

প্রভূ বললেন, আমার নিজের মনই আমার বশীভূত নয়। সে মন প্রকৃতি-ভাষী বৈরাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না। সূতরাং রুধা কথা ছাড়ো, দিজের নিজের কাজে গিয়ে মন দাও। আবার যদি এমন কথা বলো ভো ামি চলে যাব।

ভক্তেরা হাত দিয়ে কান ঢেকে পালিয়ে গেল।

ধরল পরমানন্দ পুরীকে। আপনি প্রভুর সূত্রদ, আপনি তাঁকে প্রসন্ন করুন। পরমানন্দ প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রভূ তাকে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, আদেশ করুন কী করতে হবে।
শর্মানন্দ বলেন, ছোট-হরিদানের প্রতি প্রসন্ন হও।

প্রভুর কঠে এভটুকুও সন্তোষ নেই। বললেন, গোসাঁই, ভুমি বৈষ্ণবদের নিয়ে এখানে থাকো, আমি গোবিন্দকে নিয়ে আলালনাথে চলে যাই। বলে ভধুনই গোবিন্দকে ডাকলেন আর পরমানন্দকে প্রণাম করে যাত্রার জন্যে পা বাড়ালেন।

পরমানন্দ বললে, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার কথার উপরে কার কথা খাটবে? তোমার সমস্ত আচরণ লোকহিতের জন্যে, তোমার হৃদয়ের গৃচ্ অভিপ্রায় আমরা কী করে ব্ঝব বলো? তুমি এখানেই থাকো, আমরা আর কিছু বলতে আসব না।

স্বাই তখন ছোট-হরিদাসের কাছে গেল।

শ্বরূপ বললে, পরমদয়াল প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করবেন। এখন কুদ্ধ আছেন, পরে নিশ্চয়ই নরম হবেন। তুমি যদি জেদ করে উপবাস চালাও তা হলে তাঁরও জেদ বাড়বে। তুমি স্নানাহার করো, তা হলেই প্রভুর আর ক্রোধ থাকবে না।

আশ্বস্ত হয়ে ছোট-হরিদাস স্নানাহার করল। কিন্তু কই প্রভু তাকে ডাকছেন কোথায় ? কই দারমোচন করছেন ?

প্রভূ যথন জগন্নাথদর্শনে যান ছোট-হরিদাস দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে ছায়ার মত কাছাকাছি থাকত, কত গান শোনাত, কীর্তন করত। কত চরণস্পর্শ পেত, পেত কত নেত্রামূত। আজ সে পরিত্যক্ত, প্রত্যাধ্যাত।

উপায় নেই। লোকশিক্ষার জন্যেই প্রভুর এই ভক্তবর্জন। এই ভক্তকে দণ্ড দিয়ে বহু ভক্তকে শেখাচছেন। 'প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম ব্ঝাইতে।'

সকলেই ভয় পেল। স্বপ্নেও আর কেউ স্ত্রী-সম্ভাষণ করে না।

এক বছর কেটে গেল, তবুছোট-হরিদাসের উপর প্রভুর দয়া হল না। সকলের চোথের আড়ালে দ্র থেকে প্রভুকে রোজ একবার দেখে যায় কিছ প্রভু ভুলেও একবার ডেকে পাঠান না। চোথে চোথ রাথেন না।

কতদিন আর এমনি করে চলে ? প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে একদিন রাত্তিশেষে ছোট-হরিদাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চলল প্রয়াগের দিকে। প্রভুর চরণ পাবার সংকল্প করে ত্রিবেণীতে ঝাঁগ দিল।

ছেড়ে দিল মরদেহ। দিব্যদেহ ধরে চলে এল প্রভুর কাছে। কো<sup>থায়</sup> আর দারমানা ? কে আর তার পথরোধ করে ? দেহ ছেড়ে দিলেও সেবা ছাড়ল না আগে মরদেহে গান শোনাত, এখন দিব্যদেহে গান শোনাতে লাগল।

ছোট-হরিদাস কোথায় ? প্রভু একদিন জিজ্ঞেস করলেন ভক্তদের। বললেন, তাকে এখানে ডেকে আনো।

ভক্তেরা বললে, এক বছর অপেক্ষা করে একদিন রাত্রে উঠে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

প্রভু অল্প একটু হাসলেন। যেন বলতে চাইলেন, তিনি জানেন কোথায় ছোট-হরিদাস। তিনিই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। সে আগের মতন গান গেয়ে শোনাচ্ছে।

একদিন ভক্তদল সমুদ্রস্থান করতে এসে শুনতে পেল দূরে কোথায় ছোট-হরিদাস গান করছে। অবিকল সেই স্থর সেই পদ। কিন্তু কাছে-দূরে কোথাও তো মানুষ নেই। এ যে শূন্যে গান হচ্ছে।

গোবিন্দ ভয় পেল। বললে, ছোট-হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে এখন ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে অশরীরী গান ধরেছে।

এ হতে পারে না। বললে, স্বরূপ দামোদর, সে আজীবন কৃষ্ণকীর্তন করেছে, প্রভুর সেবা করেছে। তার এমন তুর্গতি সম্ভব নয়।

প্রয়াগ থেকে এক বৈশ্বব নবদ্বীপে এসে ছোট-হরিদাসের কথা জানাল স্বাইকে।

শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্ত বিমৃঢ় হয়ে গেল। তারপর যথারীতি সবাই যখন গিয়েছে নীলাচলে, শ্রীবাস প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের ছোট-হরিদাস কই ?

প্রভূ বললেন, স্বকর্মফলভুক পুমান। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফল ভোগ করে।

**ভ**নেছি সে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

প্রকৃতিসম্ভাষণ করলে এই প্রায়শ্চিত্ত। কিছু দিব্যদেহে সে আমাকে কীর্তন শোনাচ্ছে।

ত্রিবেণী-প্রভাবেই ছোট-হরিদাস প্রভূপদ লাভ করেছে। পূর্ণ করেছে। সংকল্প।

এই এক লীলায় প্রভু কত কাজ করলেন। দেখালেন কারুণ্য, প্রকাশ করলেন ভক্তের অনুরাগ। প্রতিষ্ঠিত করলেন তীর্থের মহিমা। দিলেন বৈরাগ্যশিকা। সর্বোপরি দেহত্যাগের পরেও ভক্তকে আপনার বলে আদীকার করলেন। তাকে দিলেন দিব্যদেহে সেবাধিকার। তার কণ্ঠে শুনলেন বিরতিহীন কৃষ্ণকীর্তন।

### 1 (5) 1

## গোপীনাথ আচার্য

মহেশ্বর বিশারদের জামাই, সার্বভৌমের ভরীপতি গোপীনাথ আচার্য। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রত্যক্ষ করে চলে যায় নীলাচল। সেখানে সে আগে থেকে গিয়ে না রইলে প্রভুর উড়িয়া-বিজয়ের পথ প্রস্তুত হবে কী করে ?

সেই তো সার্বভৌমকে চেনাবে কাকে সে মূর্ছিত দেখে মন্দির থেকে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। সার্বভৌম চিনলেই তো রামানন্দ চিনবে। চিনবে প্রতাপক্ষদ্র।

এই যে গোপীনাথ। নবদ্বীপে থাকতেই পরিচয়, মুকুন্দ দত্ত এগিয়ে এসে আচার্যকে নমস্কার করল।

তোমরা এখানে ? গোপীনাথ অবাক মানল।

মুকুন্দ দত্ত বললে, প্রভু আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা-একা চলে এসেছিলেন মন্দিরে। শুনতে পাচ্ছি জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে প্রমাবেশে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, সার্বভৌম তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। সার্বভৌমের বাড়ি কোন্ দিকে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।

গোপীনাথ মুকুন্দ ও তার সঙ্গীদের, সার্বভৌমের বাড়ির পথ দেখাল। আবার সার্বভৌমকে দেখাল চৈতন্তের বাড়ির পথ।

গোপীনাথ তো শুধু ভক্ত নয়, গোপীনাথ তত্ত্ত্ত। সেই জানে চৈতন্ত্রের আসল ঠিকানা।

সার্বভৌমের প্রশ্নের উদ্ভরে গোপীনাথ চৈতন্য সম্পর্কে যাবতীয় র্ত্তাস্ত নিবেদন করল। নাম ধাম আত্মীয়-স্বজন সংসারাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম—কোনো প্রসঙ্গুই বাকি রাখল না। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যকে 'পরম্ব-উশ্বর' বলে বসল। ভট্টাচার্য, তুমি ইংহার না জান মহিমা। ভগবজা-লক্ষণের ইংহাতেই দীমা। তাহাতে বিখাতি ইংহা পরম ঈশ্বর। অজ্ঞানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥

সার্বভৌমের শিষ্মেরা প্রতিবাদ করল, প্রমাণ কী ? গোপীনাথ বললে, তত্তুজ্ঞ বিজ্ঞজনদের অনুভবই প্রমাণ।

শিষ্যেরা উপহাস করে উঠল, অনুমানকেই তবে প্রমাণ বলে মানতে হবে ?

না, অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যাবে। কিন্তু কৃপা ছাড়া সে জ্ঞান সম্ভব নয়। গোপীনাথ সার্বভৌমকে লক্ষ্য করল, তুমি পণ্ডিত হতে পারো কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপা নেই, তাই কিছু ব্ঝতে পারছ না। তোমার শাস্ত্রই তো বলেছে শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে জানা যাবে না ঈশ্বরকে।

সার্বভৌম ক্রুদ্ধ স্বারে বললে, তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করছ তত্ত্বেই আবদ্ধ থাকো, বাজিকে টানছ কেন ? আমার প্রতি তো ঈশ্বরের কৃপা নেই কিছ তোমাতে তাঁর কৃপা হয়েছে তারই বা প্রমাণ কী ?

প্রমাণ, আমি বস্তুকে বস্তু বলে জেনেছি। গোপীনাথ গাচতপ্ত স্থরে বললে, চৈতন্যের শরীরে মহাপ্রেমাবেশ দেখেও তোমার চিনতে দেরি হচ্ছে? এ মহাপ্রেমাবেশ কি ঈশ্বরলক্ষণ নয়? কী বলব, তোমাতে কুপা নেই, শুধু মায়া— তুমি মায়াচ্চন্ন।

সার্বভৌম বিজ্ঞপের হাসি হাসল। বললে, আমি শাস্ত্রদৃষ্টে কথা বলি। তত্ত্বনির্ণয়ের খাতিরে তর্ক-বিচার করি। তথু ভাবাবেগে চালিত হই না।

বেশ তো, বলো না তোমার কী বিচার!

শাল্পে আছে কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নেই। সত্য ব্রেভা ও দ্বাপর—
এই তিন যুগেই তাঁর অবতার হয়, তাই তো বিষ্ণুর নাম ব্রিযুগ। সূতরাং
তোমার চৈতন্য অবতার হতে পারেন না। তবে, হাা, তিনি যে মহাভাগবত
তাতে সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রজ্ঞ বলে তোমার দেখি অভিমানের শেষ নেই। গোপীনাথ পাল্টা বললে, মহাভারত আর ভাগবত এই গুই শাস্ত্রের কথা কি ভূলে গিয়েছ। তারা বলছে কলিতে লীলাবতার না হতে পারে কিন্তু যুগাবতার হতে বাধা নেই। চৈত্রস্য যুগাবতার নন, তিনি শ্বয়ং ভগবান। তোমাকে কী কোঞান উষর ভূমিতে বীজ-বপন নিক্ষণ। যথন তোমার উপর তাঁর কৃপা হবে তথন বুঝুবে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা।

এদিকে সার্বভোমের অনুরোধে অভ্যাগতদের থাকবার-থাবার ব্যবস্থা গোপীনাথই সম্পন্ন করছে। প্রভূকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দর্শনও করাচ্ছে গোপীনাথ।

তারপর একদিন সার্বভৌমের পাণ্ডিতা চূর্ণ হল। নির্মম লৌহপিণ্ড নবনীতে পরিণত হল। কঠিন বস্তু অমৃতসরস হল।

সার্বভৌম কাঁদছে, সার্বভৌম নাচছে—দেখে গোপীনাথ ষত না মৃঢ়, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত। প্রভুকে গিয়ে খবর দিল, সেই শুষ্কজানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক হয়ে গিয়েছে।

প্রভূ বিনয় করে বললেন, সে একমাত্র তোমারই সঙ্গগুণে। তুমি ভক্ত, তোমার সালিধ্যহেতু জগলাথ সার্বভৌমকে কৃপা করলেন।

তারপর প্রভূ যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্র। করলেন, বস্তু আর প্রসাদ গোপীনাথই নিয়ে এল। এগিয়ে গেল আলালনাথ পর্যন্ত। আলালনাথে নিজে খাওয়াল প্রভূকে, খাইয়ে শেষ প্রসাদান্ন সকলকে ভাগ করে দিল।

তারপর প্রভু যথন আবার ফিরে এলেন, গৌড় থেকে ভক্তদল তাঁকে দেখতে এল। ভক্তদের দেখতে প্রতাপরুদ্র তার প্রাসাদের ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশে সার্বভৌম আর গোপীনাথ। রাজা সার্বভৌমকে বললে, ভক্তদের চিনিয়ে দাও।

সাৰ্বভৌম বললে, আমি কাউকে চিনি না, গোপীনাথ চেনে—সেই চিনিয়ে দেবে।

বেশ, চলো। এই যে হুজন মালা আর প্রসাদ নিয়ে বৈষ্ণবদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা কারা ? রাজা জিজেন করল।

গোপীনাথ বললে, প্রথম জন স্বরূপদামোদর। উনি প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।

আর দ্বিতীয় জন ?

উনি গোবিন্দ। প্রভুর পরিচারক। আগে ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিল, ঈশ্বরপুরীর আদেশে প্রভুকে পরিচর্যা করতে এসেছে।

কিন্তু এরা মালা দিচ্ছে কাকে ? তেজোময় পুরুষ কে এই মহান্ত ? ইনি অবৈত আচার্য। প্রভুর মান্যপাত্ত, সকলের পুজনীয়। ক্রমে ক্রমে আরো সকলকে চিনিয়ে দিল গোপীনাথ। এই প্রীবাস, এই বক্রেশ্বর, গদাধর, বিদ্যানিধি, মুরারি গুপ্ত। এই তিন কীর্তনিয়া ভাই, গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব। এই কুল নগ্রামের সত্যরাজ খান, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব। শ্রীমান শ্রীকাস্ত শুক্লাস্বর। রামানন্দ, রাঘব, রঘুনন্দন। আর এই সেই ভুবনপাবন হরিদাস ঠাকুর।

কতেক কহিবে এই দেখ যতক্ষণ। শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য জীবন॥

গোপীনাথই সকলের বাসা-ব্যবস্থা করে দিল।

ইন্দ্রগ্যায় সরোবরে ভক্তদের জলকেলি শুরু হল। অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ পরস্পর জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। বিভানিধির জলযুদ্ধ ম্বরূপের সঙ্গে। শ্রীবাসের সঙ্গে খেলছে গদাধর। সব চেয়ে আশ্চর্য, তুই গম্ভীর পণ্ডিত রামানন্দ আর সার্বভৌম জলে নেমে শিশুর চাপল্য করছে।

প্রভূ গোপীনাথকে বললেন. ঐ ছই সম্রান্ত পণ্ডিতকে বাল্যচাঞ্চল্য বর্জন করতে বলো।

গোপীনাথ বললে, তোমার কৃপাসিদ্ধুর এক বিন্দুও যদি উথলে ওঠে, ব্-উচ্চ মেরুমন্দর পর্বতই ডুবে যেতে পারে আর ও হুটো তো গগুলৈল—ছোট পাহাড়। শুদ্ধ তর্কের জাবর কাটত, তাকে তুমি লীলামৃত পান করালে।

গোপীনাথই বাঁচিয়ে দিলে অমোঘকে। গোপীনাথই প্রভূকে খবর দিলে যে অমোঘের ওলাওঠা হয়েছে। তারপর অমোঘ যখন নিজের গালে চড় মারতে লাগল গোপীনাথই তাকে নিরস্ত করলে।

প্রভু যখন গোড়ে যান তখন অনুগামী ভক্তদলে গোপীনাথ ছিল। পথিমধ্যে গদাধরকে ফিরিয়ে দিলেন, রামানন্দকে ফিরিয়ে দিলেন, কিছু গোপীনাথকে ফেরালেন না।

মহাপ্রভুর বিরহে ভক্তদের তখন নিশ্চল দশা, নীলাচলে এল শ্রীনিবাস। এল নরোত্তম। তৃজনেই গোপীনাথ আচার্যের দেখা পেল।

গোপীনাথ বললে, তোমাদের হৃদয়ে প্রভুর নিরস্তর বিলাস। তোমাদের দেখব বলে এই জরাজীর্ণ রৃদ্ধ দেহেও প্রাণটুকু ধরে রেখেছি।

# গোপীনাথ পট্টনায়ক

ভবানন্দ রায়ের ছেলে আর রামানন্দ রায়ের ছোট ভাই। প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা।

প্রজাদের কাছ থেকে বৈধ খাজনা যথারীতি আদায় করছে কিছু রাজার রাজম্ব যোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে ছু লক্ষ কাছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুকুম হল বকেয়া বাকি শোধ করে দাও।

গোপীনাথ বললে, নগদ টাকা হাতে নেই। একটু সব্র করুন। ক্রমে-ক্রমে জিনিসপত্র বেচে দেনা শোধ করে দেব। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, ভাই আপাতত নিতে পারো।

তাই সই। কিছু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে ?

রাজা বড় ছেলে পুরুষোত্তমকে পাঠাল ঘোড়ার দাম কষতে। পুরুষোত্তমের মুদ্রাদোষ ছিল কথা বলতে বলতে ঘাড় বাঁকায়, থেকে থেকে মুখ উঁচু করে তাকায় এদিক-ওদিক। সে একটা অকথ্য কম দাম বললে।

এত কম ? গোপীনাথ দারুণ বিরক্ত হল। শ্লেষ মিশিয়ে বললে, আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, মুখ উঁচু করেও তাকায় না, তাই মাপ করুন, বেচতে পারব না।

পুরুষোত্তম ভীষণ ক্রেশ্ব হল। রাজার কাছে গিয়ে অনেক কথা বাড়িয়ে বললে। বললে, রাজকোষের প্রাণ্য অর্থ আত্মসাৎ করেছে, তারপর মিথ্যে করে বলছে, হাতে টাকা নেই। অনুমতি করেন তো ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই। ভা হলেই টাকা দিয়ে দেবে।

চাঙ্গে চড়ানো মানে মঞ্চে তুলে নিচে উন্মুক্ত খড়োর উপর নিক্ষেপ করে বধ করা।

ছেলের প্রস্তাবে রাজা সম্মত হল। বললে, প্রাণ্য আদায় করতে যা ভালো বোঝো তাই করো।

তবে আর কথা কী, পুরুষোত্তম গোপীনাথকে চাঙ্গে তুলল। নিচে ধড়া পাতল।

প্রভূত্ব কাছে খবর পৌছুল গোপীনাথকে রাজা খড়োর উপর বিসর্জন দেবে। ভবনিন্দ রায় সবংশে প্রভূত্ব সেবক, তার ছেলের কিনা এই বিধিলিপি। প্রভু জিজ্ঞেদ করলেন, রাজা তাকে তাড়না করছে কেন ?

তখন স্বাই বললে কী ব্যাপার। তারপর কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলে, আপনি যদি কুপা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।

রাজার ন্যায্য প্রাপ্য কাঁকি দিলে রাজা যদি শান্তি দেয় রাজাকে মন্দ্ বলতে পারো না। বললেন প্রভু, রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্যে-গীতে উড়িয়ে দিল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ ? রাজা যদি শান্তি বিধান করে, অন্যায় করে না।

এমন সময় আরেকটা লোক এল ছুটতে ছুটতে। গোপীনাথের আরেক ভাই বাণীনাথকেও বেঁধে নিয়েছে।

প্রস্থ উদাসীন রইলেন। বললেন, রাজা শর্ত-মত তার প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিঙ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, আমার কী করবার আছে ?

ষরপ দামোদর ও অন্যান্য পার্ষদেরা কাকুতি করে বললে, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাদের এই সংকটে আপনার ঔদাসীন্য উচিত নয়।

তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গোপীনাথের জন্যে দয়া ভিক্ষা করব ? প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন: আঁচল পেতে কাহন মেগে নেব ? রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী ? পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসীর কথায় ছু লক্ষ্ক কাহন ছেড়ে দেবে ?

এমন সময় আরো একজন ছুটে এল।

গোপীনাথকে এক্ষুনি খড়োর উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান। প্রভুর পার্ষদেরা আবার একবার মিনতি করল।

প্রভূ বললেন, আমি ভিক্ষুক, আমার বলাতে কিছু হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগল্লাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগল্লাথই ইচ্ছাময়, সমস্ত করণঅকরণের কর্তা। তাঁর হাতেই সমস্ত অর্থ।

প্রশ্বর জগন্নাথ—শার হাতে সর্ব অর্থ। কুসুমকুসুমন্ত্রথা করিতে সমর্থ॥

তখনই মন্দিরের সেবক হরিচন্দন পাত্র ছুটল রাজার কাছে। গিয়ে রাজাকে বললে, গোপীনাথ তোমার সেবক, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তোমার শোভা পায় না। তার প্রাণ নিলে কি তোমার টাকা মিলবে ? রাজকোষের ঘাটতির প্রণ হবে ? পতার চেয়ে ন্যায্য দামে ঘোড়াগুলো কিনে নাও, বাকি যা থাকবে কিন্তিবন্দি করে শোধ করতে বলো। প্রাণ নিয়ে নিলে সুরাহাটা কোথায় ?

সভিত্য প্রাণ নিয়ে কী হবে? রাজাও যুক্তি মানল। বললে, আমার টাকার দরকার, প্রাণ নিলে তো টাকাও গেল প্রাণও গেল। বেশ ভো, যাতে আমার প্রাণ্টা পাই ভূমি তার ব্যবস্থা করো।

হরিচন্দন ছুটে গেল বড়জানা বা পুরুষোত্তমের কাছে। রাজার কথাটা বললে বুঝিয়ে। পুরুষোত্তমও নরম হল। বেশ, তবে তাই হোক, যথার্থ মুল্যে ঘোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

মঞ্চ থেকে গোপীনাথকে নামানো হল। বাঁধন থেকে চুটি পেল বাণীনাথ। প্রভূ সংবাদদাতা লোকটিকে জিজেস করলেন, বাণীন থকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কা করল, কা বলল ?

লোকটি বললে, বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। তুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে আর সহস্র পূর্ণ হলে গায়ে দাগ কাটছে।

তবে আর কথা কী-প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন উদ্বিগ্ন কঠে, আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই কাজকর্ম করে। কে কখন অন্যায়ভাবে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মকুবের সুপারিশ করতে—এ অসহা। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে চলে যাব। এখানে বিষয়াদের কোলাহল শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

তুমি এতে কুদ্ধ হচ্ছ কেন ? প্রভুর পা ধরে বললে কাশী মিশ্র, যে বিষয়ের জন্যে তোমার কাছে আসে সে মহামূর্ব। তোমার কাছে আসা, সে শুধু সব ছেড়ে তোমারই জন্যে আসা। তোমার জন্যে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিথিরি হল। গোপীনাথ পট্টনায়কও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্জা করে নি, তোমার কাছে চায় নি প্রাণজ্জিলা। ভক্তেরা নিজের প্রেরণাতেই ভোমার কাছে এসেছে, বলেছে তার কট্টের কথা। যে শুদ্ধভক্ত সে তোমার জন্যেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ তুংখ যা আসে তাই নির্বিচারে মেনে নেয়। তুমি কেন আলালনাথে যাবে? তুমি

গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৪৩

প্রবোধ দিয়ে কাশী মিশ্র বাড়ি গেল। সেখানে স্বয়ং রাজা প্রতাপকৃত্ত হাজির।

রাজা যতদিন নীলাচলে থাকে, রোজ গুরু কাশী মিশ্রের বাড়ি গিয়ে তার পাটিপে দেয় আর জগন্নাথের সেবা কী ভাবে নির্বাহ হল তার বিবরণ শোনে। যথারীতি পাটিপছে রাজা, কাশী মিশ্র বললে, প্রভু তো আলালনাথে যাবার উত্যোগ করেছেন।

কেন, কী হল ? রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, প্রভু গোপীনাথের উপর রুষ্ট হয়েছেন। বলছেন রাজার থেকে মাইনে পায় আবার কিনা রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মগাৎ করে আবার কিনা আমার কাছে রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ীসঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো প্রভুকে কী করে ঠেকাই।

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব, প্রভু শুধু নীলাচলে থাকুন। তাঁকে এক মুহুর্তের দর্শনে কোটি চিস্তামণি লাভ হয়, তার কাছে তৃই লক্ষ কাহন কোন্ছার। যাও তৃমি গিয়ে প্রভুকে নিরস্ত করো।

কাশী মিশ্র গম্ভার মুখে বললে, প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ায় প্রভুর সমর্থন নেই। তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রাপ্য ছেড়ে দিলে তিনি ছঃখিত হবেন।

না, না, প্রভুর দিকে তাকিয়ে আমি প্রাপ্য ছাড়ব না, ভবানশ রায় আমার প্জ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন, শুধু এই বিবেচনাতেই আমি প্রাপ্য ছাড়ব। তুমি যাও, প্রভুকে আটকাও।

মিশ্রকে প্রণাম করে রাজা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল। গোপীনাথ আর বড়জানাকে ডাকাল সামনে। গোপীনাথকে বললে, তোমার সমস্ত ঋণ মকুব করে দিলাম। মালজাঠার শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর যাতে রাজধন না আল্পসাং করতে হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম। বলে রাজা গোপীনাথের মাধায় নতুন করে সম্মানের শিরোপা দিল। বললে, প্রভুর থেকে আদেশ নিয়ে নিজের কাজে যোগ দাও।

পরমার্থ-ব্যাপারে প্রভূর কুপার ফল অন্তহীন। এমন কি বিষয়-ব্যাপারেও তাঁর কুপা গণনার বাইরে। কোথায় মঞ্চের থেকে ছুঁড়ে খড়েগর উপর ফেলে প্রাণ নেবে, তা নয়, উল্টে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিছে। সর্বস্থ কিনে নিশেও যার ঋণ শোধ হয় না, তারই মাইনে দিগুণ করে দিচেছ। মাথায় পরিয়ে দিচেছ সম্মানের শিরোপা।

প্রভূতো গোপীনাথকে বিষয়-সুখের কৃপা দিতে চান নি, তবু শুধু গোপীনাথের নিবেদনের ফলেই এই বিষয়-কৃপা এসে পড়ল।

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবদ।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ।

কাশী মিশ্র এসে খবর দিতেই প্রভূ বিরক্ত হয়ে বললে , তুমি এ কী করলে ? রাজার কাছ থেকে আমাকে দান গ্রহণ করালে । গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে ছেড়ে না দিলে আমি অসম্ভক্ত হব, তারই জন্যে রাজার এই অনুগ্রহ! তাহলে তো প্রকারাস্তরে আমাকেই দান করা হল।

কাশী মিশ্র বললে, তোমার মুখ চেমে রাজা গোপীনাথকে ছেড়ে দেম নি। ভবানন্দের ছেলেরা তার প্রিয়পাত্র শুধু এই জ্ঞানেই ছেড়ে দিয়েছে।

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু তৃপ্ত হলেন।

ভবানন্দ রায় তার পাঁচ ছেলে নিয়ে প্রভুর চরণে উপস্থিত হল। দণ্ডবং হয়ে বললে, আমার বংশের সমস্ত লোকই আপনার কিঙ্কর। আপনার কুপাতেই গোপীনাথ বিপদ থেকে উদ্ধার পেল।

ভবানন্দকে প্রভূ আগে একবার বলেছিলেন, তুমি পাত্তু, তোমার পত্নী কুন্তী, তোমার পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব।

দগ্ধ জতুগৃহ থেকে কৃষ্ণ পঞ্চ পাগুবকে উদ্ধার করেছিল, গৌরহরিও তেমনি ভবানন্দের পঞ্চ পুত্রকে উদ্ধার করলেন। দেখালেন ভক্তবাৎসল্য।

ভবানন্দ বললে, গোগীনাথের শুধু প্রাণরক্ষাই হয় নি, পদোরতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাণীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিষয় হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।

প্রভূপিং হেসে বললেন, পাঁচ ছেলেই যদি বৈরাগী হয়ে যায়, ভোমার বছ কুটুম্বকে খাওয়াবে কে। পাঁচ ভাইয়ের দিকে ভাকালেন প্রভূ: ভোমরা বিষয়কর্মই করো বা নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীই হও, জ্ব্মে-জ্ব্মে তোমরা আমার সেবক ছাড়া কেউ নও। শুধু আমার একটি উপদেশ মনে রেখো। যার যা ন্যায় তাকে তা দিয়ে দিও, সঙ্গত উপায়ে নিজের যা লভ্য থাকে তাই নিজের বলে গ্রহণ কোরো। নিজের ধন ধর্মে-কর্মে বায় কোরো আর কখনো অসম্বায় কোরো না।

### ব্রদানন্দ ভারতী

পরমানন্দ পুরীর মত ব্রহ্মানন্দ ভারতীও মাধবেন্দ্র পুরীর শিয়া, ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ বা গুরুভাই। সেই সম্বন্ধে গৌরাক্ষের গুরুম্বানীয়।

একদিন মুকুন্দ দত্ত এসে প্রভুকে বললে, নীলাচলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী এদেছেন। তোমাকে দর্শন করতে চান। বলো তো তাঁকে নিয়ে আসি।

তাকে এখানে আনবে কী, আমি নিজে তাঁর কাছে যাব। প্রভু বললেন সম্রদ্ধ কঠে, তিনি আমার গুরুর গুরুভাই, আমার নমস্য। চলো আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ভক্তদল সঙ্গে নিয়ে প্রভু ব্রহ্মানন্দের স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে বসে আছে।

ভারতী গোসাঁই কোথায় ? প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলেন।
সে কী ? ভিনি ভো ভোমার সামনেই বসে আছেন। মুকুন্দ অবাক
মানল।

না, না, ইনি নন, তুমি অজ্ঞান, তুমি এককে অন্য মনে করচ। ইনিই তো ভারতী গোসাঁই।

ইনি তো চামড়া পরে বসে আছেন। ভারতী গোসাঁই চামড়া পরতে যাবেন কেন ?

চকিতে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান হল। বুঝল গৌরহরি চর্মাম্বর পছক্ষ করছেন না। চর্মে দম্ভই প্রকাশ করা হচ্ছে—ত্যাগের দম্ভ। যেন জাঁক করে দেখানো হচ্ছে, আমি কত বড় সাধু, পশুচর্ম পরিধান করেছি। যেখানে দম্ভ সেখানে আর যেই থাক, ভগবান নেই। সত্যিই তো চর্মাম্বর পরে কী ফল হল, এখনো তো সংসার থেকে উদ্ধার পেলাম না। আর পরব না চর্মাম্বর।

প্রভু ব্রহ্মানন্দের অস্তর বৃঝে নিলেন। সুতোর বহির্বাস আনালেন। ব্রহ্মানন্দ চামড়া ছেড়ে বসন পরল। অহমিকার ভার থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

প্রভূ তথন তাকে প্রণাম করলেন।

বক্ষানন্দ বললে, ভোমার আচরণ লোকশিক্ষার জন্যে, তাই তুমি আমাকে, আমি তথু গুরুদ্বানীয় বলে, প্রণাম করলে। কিন্তু বিতীয়বার তুমি নতি বীকার কোরো না। ভোমার প্রণাম নিতে আমার ভয় হচ্ছে। কেন, ভয় কেন ?

বর্তমানে নীলাচলে তুই ব্রহ্ম প্রকট—অচল আর সচল। **অচল ব্রহ্ম মন্দিরে** আর সচল ব্রহ্ম তুমি, আমার চোখের সামনে। অচল ব্রহ্ম শ্রামলবরণ আর সচল ব্রহ্ম গৌরবরণ। তুই ব্রহ্মই জগৎত্রাতা।

প্রভূ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। শ্রামব্রহ্ম জগন্নাথ অচল আর তুমি গৌরবর্গ, নামেও ব্রহ্মানন্দ, সুতরাং তুমিই সচল গৌরব্রহ্ম। নীলাচলে হুই ব্রহ্ম আবিভূতি হয়েছেন তাতে আর সন্দেহ কী।

ব্রহ্মানন্দ সার্বভৌমকে সাক্ষী মানল: তুমি মীমাংসা করে দাও। আমি ওঁকে ব্রহ্ম বলেছি, উনি আমাকে ব্রহ্ম বলছেন। এখন দেখ কে কাকে শাসন করল। আমি চর্মাম্বর পরেছি বলে উনি আমাকে শাসন করলেন, আমি সে-শাসন মেনে নিলাম। এখন বলো কে নিয়ন্তা আর কে নিয়মিত। কে বংলাসক আর কে শাসিত। কে ব্রহ্ম আর কে জীব।

সার্বভৌম বললে, ভারতী, তোমার যুক্তিই যথার্থ। সুতরাং তোমারই জয়। ভারতীরই তো জয় হবে। স্মিতমুখে বললেন গৌরহরি, কেননা ভারতী গুরু আর আমি শিষ্ম। তর্কবিচারে চিরকালই গুরুর জয় আর শিষ্মের পরাজয়।

ব্রহ্মানন্দ বললে, তুমি যে পরাজিত হয়েছ, তাতে সন্দেহ নেই কিছ সেপরাজয় তুমি আমার শিশ্ব বলে নয়, সে-পরাজয় তুমি ব্রহ্ম বা ভগবান বলে। ভজের কাছে ভগবান তো চিরপরাজিত। আশ্রিত-বাৎসলাই তো ভগবানের —তোমার চিরস্তরন স্থভাব। সেই স্থভাবগুণেই তুমি হারলে আমার কাছে। আমি আজ্ম নিরাকার ধ্যান করেছি। কিছু কী আশ্রুর, তোমাকে দেখানাত্রই আমার অভুত অনুভব হছে। অনুভব হছে যেন স্বয়ং ক্ষ আমার সামনে উপনীত হয়েছেন। মনে আর চোখে—ছু' জায়গায়ই ক্ষ দেখছি আর মুখে আপনা থেকেই ক্ষলাম ফুরিত হছে। 'কৃষ্ণ-নাম মুখে ফুরে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তজ্ঞপ দেখি হুদয় সতৃষ্ণ॥' আমার বুঝি বা সেই বিশ্বমঙ্গলের দশা হল।

কী বলেছিল বিভ্রমদল ? বলেছিল, আমরা অদ্বৈতপথের পথিকদের আরাধ্য ছিলাম, তাদের আনন্দের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা পূজা পেতাম, কোন গোপীজনবল্লভ শঠ বলপ্রয়োগ করে আমাদের ভার-দাস করে ফেলেছে।

অবৈতপথে সকলের পূজা পেয়ে যে আনন্দ পেতাম, রুঞ্চাস্যের আনন্দের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কৃঞ্চাপের কত বড় ভাগ্য। যিনি অজিত, যিনি সর্ববিশ্বের অধীশ্বর, অবৈতবাদীদের ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তিমাত্র, তাঁকে জয় করতে পারে—বশীভূত করতে পারে—একমাত্র তার দাস। স্বতন্ত্র হয়ে কৃষ্ণ তাঁর দাসের কাছে পরাধীন।

প্রভু বললেন, তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের তুল্য দেখছ, সে আমার মহিমা নয়, তোমারই মহিমা, তোমারই কৃতিত্ব। কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রীতি, তাই সর্বত্র তোমার কৃষ্ণক্ষুরণ। যাদের ইফ্টে অনুরাগ, তারা বস্তুতে বস্তুর স্বরূপ দেখে না, ইফ্টেরই ক্ষুতি দেখে।

সার্বভৌম মীমাংসা করে দিল। বললে, প্রভূ তুমি কৃষ্ণরূপে ভারতীকে দর্শন দিছে বলেই ভারতী তার কৃষ্ণপ্রেমের গুণে তোমাকে দেখছে কৃষ্ণরূপে। একদিকে তোমার কপা আারেকদিকে ভারতীর প্রেম। তুমি যদি রূপা না করো কে তোমাকে দেখে! আর যদি দর্শকের প্রাণে প্রেম না থাকে, তাহলে কৃষ্ণ সামনে এসে দাঁড়ালেও তাকে দেখে তার সাধ্য কী!

বিষ্ণু, বিষ্ণু! উচ্চারণ করলেন প্রভু। বললেন, এ যে ভুমি অভিস্তৃতি করছ। অভিস্তৃতি নিন্দারই নামান্তর।

ভারতীকে প্রভু নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। রাখলেন নিজের কাছে। যখন মন্দিরে যান জগন্ধাথদর্শনে, তখন তাঁর আগে আগে চলে প্রমানন্দ পুরী আর ব্যানন্দ ভারতী।

#### 11 20 11

# বলভদ্র ভট্টাচার্য

নিবাস নবদ্বীপ। প্রভু যখন কানাইর-নাইশালা থেকে নীলাচলে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গ নেয় দামোদর পণ্ডিত আর বলভদ্র ভট্টাচার্য।

এবার প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা।

নিভূতে স্বরূপ আর রামানন্দের সঙ্গে যুক্তি করতে বসলেন প্রভূ। বললেন, বনপথ দিয়ে যাব। যাব রাত্রে এবং একাকী। দেখো কেউ যেন পিছু-পিছু

না ছোটে, গোলমাল না করে। তোমরা প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের প্রসন্নতাই আমাকে সারাপথ প্রসন্ন রাখবে।

আমাদের সুখেই যথন তোমার সুখ, তখন আমাদের সুখের জন্যে তুমি আমাদের একটি কথা শোনো। বললে রামানন্দ।

কী কথা ?

সঙ্গে একজন ভালো ব্রাহ্মণ নাও। নইলে কে তোমার জান্য ভিক্তে সংগ্রহ করবে, তোমাকে রে ধে দেবে ? আমাদের এই অনুরোধটুকু শুধু রাখো। অস্তত এইটুকু সুখী করো আমাদের।

এখানে যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করব ? একজনকে নিলে আরেকজনের কট্ট হবে। তবে এমন যদি একজন নতুন সঙ্গী পাই, স্থিয় ও সরল স্বভাব, তাহলে নিতে পারি।

তেমন শুধু একজনই আছে। বললে শ্বরূপ, সে বলভদ্র ভট্টাচার্য। সে ভোমাতে প্রীতিমান। যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধু। তাকে তো তুমিই নিয়ে এসেছ গৌড় থেকে। তার সঙ্গে এক বিপ্র-ভৃত্য আছে, তাকেও নাও। বলভদ্র সেবা-ভিক্ষা করবে আর বিপ্রভৃত্য বস্ত্ব-পাত্র বহন করবে। তুমি এতে আপত্তি কোরো না।

প্রভূ সম্মতি দিলেন। গভীর রাতে গোপনে ত্যাগ করলেন নীলাচল। কটক ডাইনে রেখে গ্রাম্য পথ দিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে চুকলেন। শাপদসংকুল চুর্গম অরণ্যে। কী অস্ত্র তাঁর সম্বল ! সম্বল একমাত্র কৃঞ্জনাম।

বাঘ আগছে, হাতি আগছে, দেখে বলভদ্রের তো মহা আতঙ্ক, কিন্তু না, প্রভুর প্রতাপে তারা সরে-সরে যাছে। নামশক্তিতে স্থাবর-জঙ্গমে জেগেছে প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দ জাগলে আর হিংসা কোথায় ? যেখানে অখণ্ড মৈত্রী সেখানে মভাববৈরিতাও অসম্ভব।

প্রভূ যে-গ্রাম দিয়ে যান, যেখানে থামেন, সেখানকার লোকমাত্রই প্রেম-ভক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়। একবার কৃষ্ণনাম শুনে অন্য কথা কানে নিতে চায় না। শুধু দর্শনে প্রবণেই সর্বদেশ বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী পাহাড়িরাও ভাসল নামপ্রেমে। জনতার ভয়ে যদিও প্রভূ প্রেম গোপন করে রাখতে চান, তবু আপনা হতেই যেন তা দিকদিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

বলভদ্র তো কাণ্ড দেখে অবাক। কী আনন্দ প্রভূর সেবা করতে। তাঁর জন্যে শাক ফল মূল অল্ল গুধ সংগ্রহ করতে, রেঁধে দিভে বন্য ব্যঞ্জন। বন্য ভোজনে প্রভুর মহানন্দ। শীতের আভাস জেগেছে, নিঝ রের উষ্ণ জলে দ্রান ও সকালে সন্ধায় কাঠ জেলে আগুন পোহানো—এর মত সুখ কোথায় ?

ভট্টাচার্য, বহু দেশ আমি ঘুরেছি, বললেন প্রভু, কিন্তু বনপথের মত সুখ আর কোথাও পাই নি। কুপালু কৃষ্ণ আমাকে কী অপরিসীম কুপা করলেন, নিয়ে এলেন বনপথে। কৃষ্ণকুপা ছাড়া সুখের লব-লেশ নেই। আর কেনা বলবে ভোমার প্রসাদেই আমার এত সুখ।

বলভদ্র বললে, আমার আবার মূলা কী। আমি কাক, তুমি আমাকে গরুড় বানালে। তুমিই মৃককে বাচাল করলে, খঞ্জকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোলে। নইলে আমার সাধ্য কী তোমার কাছে থাকি, তোমার সেবা করি। তোমার রূপাতেই পেয়েছি সেবার অধিকার।

প্রথমে কাশী, পরে প্রয়াগ। যমুনা দেখে প্রভু ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। বলভদ্র জল থেকে তুলে আনল।

প্রয়াগে তিনদিন থেকে চললেন মথুরায়। নীলাচলে প্রভুর যে প্রেমাবেশ ছিল, রন্দাবনের পথে তা শতগুণ বাড়ল আর মথুরাদর্শনে বাড়ল সহস্র গুণ।

আরিটগ্রামে এসে রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করলেন প্রভূ। কুণ্ডের মৃত্তিকা নিয়ে ললাটে তিলক করলেন। বলভদ্রকে বললেন, কিছু মৃত্তিকা নিয়ে রাখো।

কুণ্ডের মৃত্তিকায় রাধিকার চরণরেণু আছে। 'রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াদে পাব গিরিধারী।'

দিকে দিকে গুজৰ রটল বৃন্দাবনে আবার কৃষ্ণ প্রকট হয়েছে। কোথায়? উদ্প্রাপ্ত জনতার একজনকে জিজ্ঞেদ করলেন প্রভূ। কালীদহে। কালিয়ের মাথার উপর নাচছে। বৃঝলে কিদে!

সাপের ফণায় মণি অলছে, তারই আলোয় দেখা যাছে পরিষ্কার। বলভত্ত প্রভুর কাছে এসে মিনতি করল, অসুমতি দিন ক্ঞদর্শন করে আসি ह মূর্থের বাক্যে তৃমিও মূর্থ হলে ? প্রভু বিরক্তি প্রকাশ করলেন:
কলিকালে রুফ্ত কেন দর্শন দেবেন ? লোকেরা দৃষ্টির ভূলে কোলাহল
করছে। তুমি ঘরে চুপ করে বদে থাকো, কাল দেখো কৃষ্ণ কে।

পরদিন সকালে ক'জন ভব্য-বিজ্ঞ লোক প্রভুর কাছে এল। প্রভু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কালীদহে কৃষ্ণ দেখে এলেন ? কেমন কৃষ্ণ ?

এক কৈবর্ত রাত্রে মশাল জেলে নৌকো করে মাছ ধরছে। বললৈ ভব্য-বিজ্ঞেরা, তাতেই সকলের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে। নৌকোকে ভাবছে কালিয় নাগ, মশালকে ফণার মণি, আর জেলেকে কৃষ্ণ। বলে তারা হাসতে লাগন।

বলভদ্র লজ্জিত হল। হয়তো বা প্রবোধ পেল অন্তরে।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয় নি । বললে ভব্য-বিজ্ঞের দল । কৃষ্ণ সত্যই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সে কী কথা! কোথায় কৃষ্ণ ?

আর কোথায়! এইখানে। তুমি, তুমিই সেই জঙ্গম-নারায়ণ। বিগ্রহ-নারায়ণ তো নিশ্চল, চরাচরে তুমিই বিচরণশীল।

বিষ্ণু, বিষ্ণু! প্রভু যেন দোষ খণ্ডন করতে চাইলেন: ও-কথা বোলো না। জীবকে কখনো কৃষ্ণ বলে ভেবোনা। কৃষ্ণ সূর্য আর জীব সেই সূর্যের ক্ষুদ্র কিরণ-কণা। জ্বলস্ত অগ্নিপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন ক্ষুলিঙ্গ।

অক্রেবাটে বসে প্রভ্ বিচার করছেন, এই ঘাটে বসে অক্রে বৈকুণ্ঠ দেখেছিল, ব্রজবাসীরা দেখেছিল গোলোক। সমস্ত দর্শন হয়েছিল যমুনার জলে ভূবে। জলের মধ্যেই বৈকুণ্ঠ-গোলোক।

প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

কৃষ্ণদাস রাজপুত চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে এল বলভদ্র। পলক না পড়তেই সেও ঝাঁপ দিল। তুলল প্রভুকে। সেবাযতু করে প্রকৃতিস্থ করে তুলল।

স্থির করল এখান থেকে প্রভুকে অন্যত্ত্ত্ত নিয়ে যেতে হবে। লোকের সংঘট,
নিমন্ত্রণের জঞ্জাল আর প্রভুর নিরন্তর আবেশ—প্রভুর স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল
হচ্ছে না। তাই একদিন সাহস করে বলভদ্র বললে, নিত্য ভিড়ে, নিতা
নিমন্ত্রণের তাগিদ। চলো আমরা অন্যত্ত্ত্ব যাই।

তোমার এখানে কট হচ্ছে ? প্রভু মেহনেত্রে তাকালেন।

ইঁয়া, আমারই কটা। সকালে লোক আসে তোমাকে পায় না, আমার মাধা ধায়। কিছ যাবে কোথায় ?

চলো প্রয়াগে যাই, মাঘী পূর্ণিমায় মকরস্নান করে আসি।

প্রভু এককথায় সম্মত হলেন। বলভদ্র যেন এতটা আশা করতে পারে নি। সত্যি যাবে ?

ভক্তবাসনা পূর্ণ করতে যাব বৈকি। তুমি আমাকে এনে রন্দাবন দেখালে, এই ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও সেখানে যাব।

প্রয়াগে এসে রূপ আর অনুপমের সঙ্গে দেখা হল। বলভদ্র তাদের হ' ভাইকে নিমন্ত্রণ করে এনে নিজের হাতে রেঁধে প্রভুর প্রসাদ-শেষ খাওয়াল। বল্লভ ভট্টের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলে সেখানেও রাঁধল বল্লভা ।

প্রয়াগ থেকে কাশীতে এসে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারলীলা দেখল। নীলাচলে ফেরবার পথে প্রভূ আঠারনালাতে পৌঁছে প্রভূ বলভদ্রকে পাঠিয়ে দিলেন ভক্তদের সংবাদ দিতে। সে কী আনন্দ কোলাহল। যেন সকলের মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এল! যেন বলভদ্রই সেই প্রাণদাতা।

#### 11 CO 11

### ভগবান আচার্য

আবির্জাব হালিশহরে। পিতা শতানন্দ খান ঘোর বিষয়ী কিন্তু ভগবান বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্য-প্রধান। প্রভূর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর নীলাচলে এসে প্রভূর চরণ আশ্রয় করল। আর কোনো বিষয়ই তাকে টেনে নিতে পারলানা।

সরল, উদার, প্রমভক্ত ভগবান। স্থ্যভাবে স্মাসীন। 'স্থ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অ্বতার।'

তার ছোট ভাই গোপাল কাশীতে বেদান্ত পড়ে নীলাচলে এসেছে, ভগবান তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। গোপালকে দেখে প্রভু অন্তরে খুশি হলেন না, শুধু ভগবানের ভাই সেই খাতিরে বাইরে প্রীতির আভাসটুকু বজ্লায় রাখলেন। কী করে খুশি হবেন প্রভূ ? 'গোপাল যে মায়াবাদী শঙ্করভান্তের সমর্থক। শঙ্করভান্ত ভক্তিবাদের পরিপন্থী। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কিছুতেই প্রভূর উল্লাস নেই। গোপাল শঙ্করভান্ত পড়ে জীবে-ব্রক্ষে এক করেছে, কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও সেখানে সে খুঁজে পাবে না।

ভগবান স্বরূপকে বললে, গোপাল বেদাস্ত শিখে এসেছে। এস একদিন আমরা সবাই ওর ব্যাখ্যা শুনি।

তার মানে? স্বরূপ ক্রুদ্ধকটে বললে, তোমারও শক্ষরভায়ে অনুরাগ হয়েছে নাকি? শক্ষরভায় তো ভক্তির প্রতিকূল, তবে তোমার ওতে আগ্রহ কেন? গোপালের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বৃদ্ধি শংশ হল দেখছি। বৈষ্ণব ইদি শক্ষরভায় মানে, তাহলে তার সেব্যসেবক ভাব দূর হয়ে যেতে পারে, নিজেকেই ভাবতে পারে ঈশ্বর বলে। তখন তার সমস্ত বৈষ্ণবছই মাটি।

ভগবান বললে, আমরা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কোনো ভাল্কের সাধ্য নেই আমাদের মন ফেরায়।

তবু মায়াবাদ শুনে কোনো লাভ নেই। বললে শ্বরূপ, ঐ ভাশ্তে একবারও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, শোনা যায় কেবল চিং ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইসব শব্দ। শঙ্করভান্তা বলছে যারা সচিচদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে, তারা অজ্ঞ ও অজ্ঞান। এসব কথা শুনলে ভক্তের বুক ফেটে যায়।

ঘোরতর লজ্জা পেল ভগবান। হয়তো বা প্রভুর কুপা হতে বঞ্চিত হবে পেই ভয় চুকল। গোপালকে ভাড়াভাড়ি দেশে পাঠিয়ে দিল।

বাঙলা দেশ থেকে এবার এক কবি এসেছে নীলাচলে। সে মহাপ্রভুর জীবনলীলা নিয়ে এক নাটক লিখেছে, ইচ্ছা প্রভুকে পড়ে শোনায়।

ভগবান আচার্যের সঙ্গে চেনা, তাকেই ধরল। তোমরা আগে একবার ভানে দেখ। ভানব যে, এতে আছে কী ? গৌরচন্দ্রের মহিমা-বর্ণনা আছে। তবে পড়ো ভানি।

ভজেরা ভনে একবাক্যে প্রশংসা করল। কিন্তু এ-প্রশংসায় কবির মন উঠল না। স্বয়ং প্রভূ যদি প্রশংসা করতেন!

ভগবান বললে, দাঁড়াও, আগে তবে শ্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি অনুমতি করে, তবেই প্রভু শুনতে সম্মত হবেন। রসাভাস বা শাস্ত্রবিরোধ সহু করতে পারেন না প্রভু, তাই পূর্বাক্লেই রচনা যাচাই করে ্রুনেওয়া দরকার। যুক্কপের মত রূপদক্ষ আর কে আছে ? ভাকে যে মুর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রভু চান না সে-মর্যাদার ব্যতিক্রম হয়।

ভগবান তাই শ্বরূপের কাছে গিয়ে সুপারিশ করল। বললে, আমি শুনেছি। খুব সুন্দর হয়েছে।

তুমি তো সারলোর অবতার, যা শোনো তাই তোমার কাছে সুন্দর।
কিন্তু যে ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কার বোঝে না, রসবিচারে যার নৈপুণা নেই,
সে কফলীলা লিখবে কী! স্বরূপ বিরক্ত হল: চৈতন্যলীলা তো আরো
ছরহ। আর শুধু শাস্ত্রে-বাকরণে বিজ্ঞতা থাকলেই চলে না, ভগবৎস্কপার
প্রয়োজন। যে গৌরগতচিত্ত, গৌরপাদপদ্ম যার প্রিয়ধন, শুধু সেই কৃষ্ণলীলা
বর্গনে সমর্থ।

সবই ঠিক। বললে ভগ্বান, তবু তুমি একবার শুনে দেখ না।
আবো অনেকে অনুরোধ করতে ম্বরুপ শুনতে রাজী হল।

কবি প্রথমে যে নান্দীলোক পড়লে, তার ভাবার্থ হল—যে মর্ণবর্ণকান্তি কফচিতন্য কমলনমন জগন্নাথের দেহে ইহলোকে আবিভূতি হয়েছেন, তিনি সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

তার মানে জগনাথ দেহ আর কৃষ্ণচৈতন্য আত্মা ? স্বরূপ ক্লিপ্ত হয়ে উঠল: তার মানে জগনাথ থেকে কৃষ্ণচৈতন্য আলাদা ? ঈশ্বরে তুমি দেহ-দেহী ভেদ করলে ? ঈশ্বরের ম্বরূপ ও বিগ্রহ, আত্মা ও দেহ, চুইই চিদ্খন বস্তু। শুধু জীবাত্মাতেই তো দেহ-দেহী আলাদা। তাহলে যিনি পূর্ণমড়ৈশ্বর্য স্বয়ং ভগবান সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি ক্লুদ্র এক দেহধারী জীবন বানালে ?

স্বৰূপের বিচারে স্বাই চমংকৃত হল। কী করে যে তারা কবির প্রশংস। করেছিল, তাই ভেবে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বঙ্গকবি অধামুখে কাঁদতে বসিল। ছি ছি, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিমে কৃষ্ণকথা বলতে বসেছি!

বর্মপের দয়া হল। কবিকে বললে, কোনো বৈশ্ববের কাছে গিয়ে ভাগবজ পড়ো । চৈতন্যচরণে শরণ নাও। ভক্তসঙ্গ করো। তাহলেই ক্ষলীলা নির্মল করে বর্ণনা করতে পারবে। তবে অন্যভাবে তোমার শ্লোকের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা হতে পারে।

की ? बक्किव छेश्यूक हन। .

ৰলতে পারো কৃষ্ণ এক অধ্যতত্ত্ব—ভাষ্য-এক জগরাধ আর জন্ম-এক

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই হুই রূপে সংসারাসক জড়বৃদ্ধি জীবকে ত্রাণ করছেন। স্বরূপ আরো বিশদ হল: শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে এক তত্ত্ব, কিন্তু রূপে হুই। এক স্থিতিশীল বিগ্রহ বা জগন্নাথ আর-এক গতিশীল গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ নীলাচলের বাইরে দেশে-দেশে গিয়ে জঙ্গম-ব্রহ্ম হয়ে ত্রাণ করলেন আর যারা নীলাচলে এল তারা জগন্নাথদর্শনে উদ্ধার পেল। যাই হোক, নিন্দাছলে কৃষ্ণনাম করলেও যেখানে ভবক্ষয় সেখানে তোমার ব্যাখ্যাও তোমাকে মৃদ্ধি এনে দেবে।

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ।

শুধু কবি নয়, ভগবান আচার্যও আশ্বস্ত হল।

চটক পর্বত দেখে প্রভুর গোবর্ধন-আবেশ হল। দিব্য বিরহু-উন্মাদে তিনি পর্বতের দিকে ধাবমান হলেন। গোবিন্দ চিৎকার করে উঠল। স্বরূপ গদাধর শঙ্কর সবাই প্রভুর উদ্দেশে ছুটল তীরবেগে।

ভগবান আচার্য খঞ্জ। সেও চলল ধীরে ধীরে। তার খঞ্জতা তার পৌচুনোর পক্ষে বাধা হল না। সে পায়ে খঞ্জ কিন্তু সে অন্তরে বেগবান।

#### 1 69 1

### স্থরূপ দামোদর

নবদীপে ত্রাহ্মণকুলে আবিভৃতি। প্রাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। 'প্রভূর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর।'

প্রভূ যখন সন্ন্যাস নিলেন, পুরুষোত্তম তৃঃখে পাগলের মত হয়ে গেল।
ভূটল কাশীতে, সন্ন্যাসী চৈতন্যানন্দকে আশ্রম করল। বললে, আমিও
সন্ন্যাস নেব।

পুরুষোত্তম শুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিল কিছু শিখাসূত্র ত্যাগ করল না, নিল না যোগপট্ট। স্বরূপে অবস্থান করল বলে নাম হল স্বরূপ দামোদর।

গুরু আদেশ করল, বেদাস্ত পড়ো। পড়ে আর সকলকে পড়াও। বরূপ বললে, নিষ্ক্রিক্তে কৃষ্ণ-ভজনা করব বলেই আমার সন্মান। কৃষ্ণ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, জানবার আছে বলেও মনে করি না। যদি অনুমতি করেন তো আমি নীলাচলে চলে যাই।

চৈতন্যানন্দ সম্মতি দিল।

ষ্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রেমময় দেহ, কৃষ্ণরসতত্ত্বে জাগ্রত বিগ্রহ। এদিকে আবার পণ্ডিতের চূড়ামণি, কিন্তু থাকে নিঃশব্দে, নির্জনে, কৃষ্ণ-তন্ময়তার আনক্ষে। স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব, শাস্ত্রজানে রহস্পতি।

দাক্ষিণাত্য পর্যটন করে প্রভু নীলাচলে ফিরেছেন, ষরূপ তাঁর পায়ে ল্টিয়ে পড়ল। শ্লোকবলে বললে, হে শ্রীচৈতন্য, হে দয়ানিধি, আমাতে তোমার দয়া হোকা যে দয়ায় সমস্ত খেদ দ্রে যায়, য়া নির্মল, বিশদ, য়া আনন্দবর্ধন, য়া সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ নিরস্ত করে, য়া অখণ্ড ভক্তিমুখের উৎস, য়ার চিরস্তান মর্যাদা একমাত্র মাধুর্যে, সেই অসামান্য কুপা আমার জীবনে প্রকাশিত করো।

'ভাল হৈল অন্ধ যেন গৃই নেত্র পাইল।' প্রস্থ স্বরূপকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আগতে। তুমি না এলে কৃষ্ণকথার আনন্দ আস্থাদ করি কী করে ?

তুমি সন্ধ্যাস নিয়েছ জেনেও আমি তোমার সঙ্গেনা এসে কাশী গিয়ে-ছিলাম। বললে ম্বরুপ, আমার অপরাধের মার্জনা নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়লেও তুমি আমাকে ছাড়ো নি, রুপার রজ্জু গলায় বেঁধে আমাকে এখানে টেনে এনেছ।

প্রভুষরপের জন্যে নিভ্ত বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন পার্ষদদের সঙ্গে।

নীলাচলবাসী ভক্তদের মধ্যমণি স্বরূপ। প্রভুর এক দিকে গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের মত সেবক, আরেক দিকে রামানন্দ ও সার্বভৌমের মত ভক্ত, স্বরূপ এক অঙ্গে ছুই রূপ, কখনো ভূত্য কখনো অস্তরঙ্গ, কখনো পরিচারক কখনো সাধ্য-সাধনসঙ্গী। স্বরূপ পার্ষদদের শিরোমণি।

> 'সক্ল্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়। দামোদর স্বরূপ সমান কেছো নয়॥'

ষক্ষণের পাণ্ডিত্যে শুধু নয়, তার রসবোধ ও ভক্তিসিদ্ধান্তেও প্রভূর সবিশেষ শ্রদ্ধা। কেউ কোনো গ্রন্থ বা গীত বা গ্লোক রচনা করে প্রভূকে শোনাতে এলে প্রথমেই ষক্ষণ পরীক্ষা করে দেখবে এতে ভক্তির কোনো বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভূ আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভূকে শোনাবার অনুমতি দেয়। বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই ভগবান আচার্যের ভাই গোপালের বেদান্তভাষা শুনতে চায় নি স্বরূপ, বঙ্গকবির নান্দীশোকের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।

গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে পৌছুলে প্রভূ স্বরূপ আর গোবিশকে বললেন, ভোমরা ওদের মালা-প্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করে।।

তাই করল হজনে। এমনি প্রতি বংসর। মালা-প্রসাদ নিয়ে ভক্ত-সংবর্ধনার অধিকারী গোবিন্দ আর ম্বরুপ।

ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর। গুণ্ডিচা-মার্জনলীলার সঙ্গীও স্বরূপ।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' প্রভুকে বললে মন্দিরের পড়িছা। 'না, আমারই যোগ্য কাজ।' প্রভু উত্তর দিলেন।

প্রভূর তো শুধু ভগবদভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির-মার্জন করবেন জগল্লাথের জন্যে, জগল্লাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। জীবকে ভজন শেখাবার জন্মেই তো প্রভূর ভক্তভাব। যেখানে শ্রীতি, সেথানে শ্রম শ্রম নয়, কফ কফ নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

আর ভগবদভাবে ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু ? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয় ? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখো সকলে।

সূতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস। প্রভূপড়িছাকে আদেশ করলেন।

বৃঝছি এও তোমার এক লীলা। বললে পড়িছা, রাজা হুকুমজারি করেছেন প্রভুষা ইচ্ছা করেন তাই হবে।

প্রভূ নিজের হাতে ঝাঁট দিতে লাগলেন। বললেন, তৃণধূলির পরিমাণে বুঝব কে কত পরিশ্রম করেছে।

দেখা গেল প্রতিযোগিতায় কেউ প্রভুর সঙ্গে পারে নি। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনার ভারই সকলের চেয়ে বেশি।

বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভুকে শোনাবার অনুমতি দেয়। বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই ভগৰান আচার্যের ভাই গোপালের বেদাস্কভাষা শুনতে চায় নি স্বরূপ, বঙ্গকবির নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।

গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে পৌছুলে প্রভূ স্বরূপ আর গোবিশহকৈ বললেন, ভোমরা ওদের মালা-প্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করো।

তাই করল হজনে। এমনি প্রতি বংসর। মালা-প্রসাদ নিমে ভক্ত-সংবর্ধনার অধিকারী গোবিন্দ আর মরূপ।

ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর। গুণ্ডিচা-মার্জনলীলার সঙ্গীও স্বরূপ।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' প্রভুকে বললে মন্দিরের পড়িছা। 'না, আমারই যোগ্য কাজ।' প্রভু উত্তর দিলেন।

প্রভূর তো শুধু ভগবদভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির-মার্জন করবেন জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। জীবকে ভজন শেখাবার জন্মেই তো প্রভূর ভক্তভাব। যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কন্ট কন্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

আর ভগবদভাবে ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু ? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয় ? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখো সকলে।

সূতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস। প্রস্থ পড়িছাকে আদেশ করলেন।

বৃঝছি এও ভোমার এক লীলা। বললে পড়িছা, রাজা ছকুমজারি করেছেন প্রভুষা ইচ্ছা করেন তাই হবে।

প্রভূ নিজের হাতে ঝাঁট দিতে লাগলেন। বললেন, তৃণধূলির পরিমাণে বুঝাব কে কত পরিশ্রম করেছে।

দেখা গেল প্রতিযোগিতায় কেউ প্রভুর সঙ্গে পারে নি। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনার ভারই সকলের চেয়ে বেশি।

গৌরাজ-পরিজন ২৫৭

এবার তবে ঘটে করে জল আনো। জল আনা-ঢালা অধিকতর পরিশ্রমের কাজ, প্রভু পাঁচজনকে রেহাই দিলেন। অবৈত, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ আর স্বরূপ। অন্যে জল এনে ঢেলে দেবে আর তা দিয়ে তোমরা এক্ষালন করবে। তোমাদের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হোক।

কে একজন এসে হঠাৎ প্রভুর পায়ে জল ঢেলে সেই জল পান করে ফেলল। প্রভু রুষ্ট হলেন, যেন সমস্ত দায়-দায়িত্ব য়রূপের, য়রূপকে ডেকেবললেন, দেখ এর ব্যবহার। ঈশ্বরমন্দিরে কিনা আমার পা ধোয়াল আর সেই জল নিজে পান করল! এই অপরাধে আমার কী গতি হবে ?

লোকটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল স্বরূপ।

কোথায় যাবে, সূবৃদ্ধি-সরল সেই লোক ফিরে এল প্রভুর কাছে। বললে, আমি অজ, মৃথ, ব্যবহার জানি না, আমাকে ক্ষমা না করলে চলে কীরে ?

প্রভু তুষ্ট হলেন। ক্ষমায় ও করুণায় তার আঘাতের উপশম করে দিলেন।

প্রভূ যখন মন্দিরে যান, স্বরূপ তাঁর পার্শ্বচর। রথযাত্রায় কীর্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া স্বরূপ। শুধু গানে নয় মৃদঙ্গবাদনেও স্বরূপ অদিতীয়। কীর্তনের উন্মাদিনী সুরনিঝ রিণীর উৎসও এই স্বরূপ। সবার উপরে, প্রভূর মনোমত শাস্ত্র-শ্লোক উদ্ধার করে প্রভূর কর্ণপিপাসা ভৃপ্ত করার অধিকারও এই স্বরূপের।

রথের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছেন প্রভু। নৃত্যের শেষে স্বরূপকে বললেন, স্বরূপ গান গাও।

প্রভুর মনোগত ভাব কী, বুঝতে পেরেছে স্বরূপ। সে গান ধরল:

'সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।

যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥'

এ রাধিকার কথা। কুরুক্ষেত্রে যখন কুষ্ণের সঙ্গে মিলন হল তখন শ্রীমতী ভাবল, এই আমার সেই প্রাণনাথ, যার বিরহে বৃন্দাবনে দগ্ধ ইচ্ছিলাম, এখন তাকে পেয়ে আমার দেহ-মন শীতল হল।

রাধিকার বৃঝি আরে। কিছু কথা আছে। প্রভূ হাত তুলে শ্লোক আর্তি করলেন: য: কৌমারহর: স এব হি বর:। একবার নয়, বার বার বললেন। যেন রাধাভাবে বলছেন, সধি, সেই আমিও আছি, কৃষ্ণও আছে, আমাদের মিলনও হয়েছে, কিছু বৃন্ধাবনে নিভূতে নিকুঞ্জে সেই যে আমাদের প্রেষ্থ কৌশলকেলি হত, আমার চিত্ত তারই জন্যে পিপাসিত। এই কুরুক্তেত্ত্রের মিলনে সে আনস্ব অনুপস্থিত। 'সেই তুমি সেই আমি সে নবসলম। তথাপি আমার মন হরে রন্দাবন॥'

এই স্লোকের অর্থ স্বরূপ ছাড়া আর কারু কাছে স্থাছ নয়। একমাত্ত স্বরূপই জানে প্রভু কেন এ কথা বলছেন, কী ইঙ্গিত করছেন! স্বরূপই প্রভূব নিকটতম অন্তরঙ্গ, যেমন ব্রজ্লীলায় ললিতা রাধিকার।

ষদ্ধপ প্রভূতে আবিষ্ট হয়ে গান করে আর প্রভূ রাধাবেশে মাটিতে বসে আধোম্থে নথের আঁচড় কাটেন। পাছে আঙ্বলে ক্ষত হয় ষদ্ধপ বাধা দেয়। কতক্ষণ বসে থাকবেন, উন্মাদ ঝঞ্জায় প্রভূর হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধু উন্থাল হয়ে ওঠে। ভাবপুষ্প ফুটে ওঠে শরীরে। যে দেখল সেই ক্ষপ্রেমে আপ্লুত হল। অন্যে পরে কা কথা, জগন্নাথও প্রেমসুখে টলমল করতে লাগল।

স্বরূপের মূখে লক্ষ্মী আর গোপীর কথা শুনছেন প্রভূ। বৈকুঠ ও রুন্দাবনের কথা।

বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্যের, রন্দাবন মাধুর্যের ধাম। রন্দাবনলীলায় লক্ষীর অধিকার নেই। সে অহঙ্কতা, ঐশ্বর্যারা, তাই প্রেমিকা প্রেয়সী হয়েও সে রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কা করে পাবে ? শুধু কি রাণী হলেই চলে ? শ্রীচরণের দাসীও হতে হয়।

রন্দাবন-লীলার সহায় ব্রজগোপী। সে শুধু কৃষ্ণসূখে সুখী। তার প্রেমে আশা নেই আকাজ্জা নেই অভিমান নেই। তার তৃপ্তি কৃষ্ণসূখৈকভাৎপর্যময়ী। তার সুখের পর্যাবসান কৃষ্ণসূখে।

ষরপ আবার মানের কথা বলে। লক্ষ্মীর মানে রোষ, সভ্যভামার ক্ষা, কিছু রাধিকার মানে শুধু কৃষ্ণপ্রীতি। কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে না গিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে। তাতে রাধিকার মান হয়েছে। কিছু এ মান চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষার মান নয়, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মনোমত সেবা করতে পারবে না, সুখ দিতে পারবে না, সেই শঙ্কার মান। এ মানের তুলনা নেই। এ রসের নিধান। এই শুদ্ধতম প্রেমের প্রকাশক।

শ্রীবাস পরিহাস করে বললে, রন্দাবনে সম্পদ বলতে আছে কী! তথু ফুল আর কিশলয়, গিরিমাটি আর শিখিপুছে। সেখানে কে যায় নীলাচল ছেড়ে? এই ভেবেই লক্ষ্মীর অষ্তি। জগন্নাথের ক্ষচির এমন বিকৃতি হল কী করে? তাঁকে উপহাস করবার জন্মেই সে নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্যাচিত করেছে। আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল সেই বনবাদাড়ে ? তাছাড়া তোমার গোপীরা কী করে ? তুধ জ্বাল দেয়, দধি মন্থন করে। আর আমার লক্ষ্মী-ঠাকক্ষনকে দেখ, কেমন রাণীর মত বসেছে রত্ন-সিংহাসনে।

ষদ্ধ বললে, রন্ধাবনে সম্পদের যে সিন্ধু আছে তার এক বিন্দু বৈকুণ, এক বিন্দু ধারকা। রন্ধাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত প্রম পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, সব রক্ষই কল্পর্ক্ষ, সব ধেনুই কামধেনু। ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য। চিদানন্দই চল্ল-সূর্য। চিদানন্দই থাতা, চিদানন্দই আধাদ।

প্রভুই যে রাধাভাব্ছ্যতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণ এ তত্ত্বে সার্থক বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা বুঝি এই ষরূপ দামোদর।

প্রভূ যখন গৌড়ে ষাচ্ছেন তখনও ষদ্ধণ তাঁর সঙ্গী। যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রার কথা ভাবছেন তখনও পরামর্শ এই ষদ্ধপের সঙ্গে। সকালে উঠে প্রভূকে না দেখে ভক্তরা যখন ব্যাকৃল হয়ে অন্বেষণ করতে ছুটল তখন ষদ্ধপই তাদের নিহত্ত করলে। প্রভূর ইচ্ছা নয় কেউ তাঁকে অনুসরণ করে। স্বদ্ধপ ছাড়া আর কার কথায় ব্যাকৃল ভক্তদল নিহত্ত হবে ?

इन्मावन থেকে প্রভু নীলাচলে ফিরলে শ্বরূপই নবদ্বীপে খবর পাঠাল।

তারপর চালে-গোঁজা তালপাতায় লেখা রূপ গোষামীর শ্লোক যখন আবিষ্কার করলেন তখন প্রভু তা পৃড়তে দিলেন স্বরূপকে।—দেখ তো কী সুক্ষর লিখেছে!

'প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণ: সহচরি—' কুকক্ষেত্রে ক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধিকা সহচরীকে বলছে, দেখ, এ সেই রন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবু আমার মন যমুনাপুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে আর কুকক্ষেত্রের বদলে চাইছে সেই মধুবন, যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিনকানন শিহরিত হত, ধারণ করত মধুরিমা।

আৰ্শ্চর্য, রূপ আমার অন্তর-বার্তা কী করে জানতে পারল ? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

ভধু তোমার কুপাশব্দিতে। বললে স্বরূপ, তোমার কুপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে এমন কার সাধ্য ? শ্লোকের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হলেও তার নিহিত অর্থ বুঝতে তোমার কুপা দরকার। ইাা, প্রভূ বললেন, প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি তখন মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তি সঞ্চার করেছি, ভক্তিতভ্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি তাকে বুঝিয়ে দিও।

ভুধু তত্ত্ব জেনে কী হবে, তোমার কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।

বারো দিন পায়ে ইেঁটে—তার মধ্যে তিন দিন মোটে খেতে পেয়ে রঘ্নাথ পৌছুল নীলাচলে। স্বরূপকে বললেন প্রভু, এর বাপ আর জেঠা একমাত্র বিষয়কেই সুখসেবা মনে করে। তাদের অনেক দান-ধ্যান আছে বটে কিছু কৃষ্ণকামনা নেই, নেই কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। রঘুনাথকে কৃষ্ণ সেই বিষয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিছু দেখেছ, ছেলেটা কী-রক্ম কৃশ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি মান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্ত-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল স্বরূপের রঘুনাথ'। বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, তাই হবে।

প্রভু রঘুনাথকে গোবর্ধনের শিলা উপহার দিলেন। বললেন, শুধু জল আর তুলসী প্রদ্ধায় ও শুদ্ধভাবে শিলাকে নিবেদন করো, তা হলেই পাবে ক্ষয়েপ্রেম।

ষরপই সব যোগাড় করে দিল। শিলা বসাবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের জন্যে আধ হাত বস্তু আর জল রাখবার একটি কুঁজো।

শিলাকে কিছু ভোগ দেবে না ? স্থান্ধপ জিপ্তেস করল রঘুনাথকে। রঘুনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকাল। ভোগ দেবার মত তার সঙ্গতি কোথায় ? স্থান্ধ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ শিলাকে নিবেদন কোরো। যদি শ্রাদা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃত হয়ে উঠবে।

ষক্রপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশর্ষে পালিত রখুনাথ সর্বস্বত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিছে।

ছত্তে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে রখুনাথ। কেননা ভাতেও পরাপেকা। কতকণে ভিক্নার নিয়ে আসে তার জন্মে চাঞ্চ্যাভোগ! রখুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদার খেতে লাগল কুড়িয়ে। গৌরাজ-পরিজন ২৬১

কিন্তু প্রসাদ কি কখনো পচে, না, তুর্গদ্ধ হয় ? প্রাক্বতজ্ঞনের কাছে যাই হোক, রখুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয় বিক্বতও নয়। এ চিদবস্তু, সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

বা:, আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি প্রত্যহ এই অমৃত-খাও, আমাদের দাও না কেন ? এ তোমার কেমন স্বভাব ?

বল্লভ ভট্টকে ষর্মণ সম্বন্ধে বলছেন প্রভু, স্থর্মণ দামোদর মূর্তিমান প্রেমরস। ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি স্থর্রপের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, ক্বঞ্চসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর ক্বশুকে মাননীয় বা মর্যাদাবান বলতে অসম্মতি। এই তো গোপীপ্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসায় ভর্ণসনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই স্ব্যাতিশয়ী প্রেমের কথা স্বরূপ আমাকে বলেছে।

ভিতর-প্রকোঠে—গন্তীরায়— প্রভু শুয়েছেন। দ্বারপ্রাপ্তে শুয়েছে গোবিশ আর স্বরূপ। রোজ রাত্রে ক্ষনামকীর্তন করে প্রভু জেগে থাকেন, আজ নিঃশব্দ কেন ? কী হল ?

দরজা খুলে হজনে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভূ নেই। ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভূ অন্তর্হিত।

মশাল জেলে খুঁজতে বেরুল স্বরূপ। সঙ্গে আরো আনেকে। দেখল জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদারের উত্তরে প্রভূ পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিশায়! প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা প্রায় তিন হাত করে লক্ষা। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল, ত্-অস্থির মাঝে প্রায় এক বিঘৎ করে ব্যবধান। শুধু গায়ের চামড়াই তুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মধ্যে সংযোগ রেখেছে। দেহ নিশ্চেতন, নিশ্বাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

দেখে नकरन শোকে-ছ: एथ विशृ हरा ११ न।

ষরপ প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিল উচ্চারণে।

ধীরে ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভূর হাদয়ে প্রবেশ করল। ফিরে এল ৰাহজ্ঞান। অমনি 'হরিবোল' বলে প্রভূ গর্জন করে উঠলেন।

কোথায় আর অন্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর অতিমাহ্যিক দেহদৈর্ঘ্য ?

প্রভূ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। স্বরূপকে জিজেস করলেন, এ আমরা কোথার প বাড়ি চলো। সব বলছি ভোমাকে।

প্রভূকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। বললে তাঁর অন্তর্ধার্পনর কথা, দেহবিস্তারের কথা।

কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। বললেন প্রভু, শুপু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম কৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিহ্যাৎপ্রায় দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

আরেকদিন প্রাভূ চটক পর্বতকে গোবর্ধন ভেবে ছুটলেন প্রেমাবেশে। শীতল জলে ও শীতলতর রুঞ্চনামে স্বরূপ প্রভূকে সুস্থ করল।

গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে ? স্বর্গকে জিজ্ঞেদ করলেন প্রভূ। বললেন, আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না। কেন ভোমরা অনর্থক কোলাহল করে উঠলে ? আমাকে এখন উপায় বলে দাও, কী করলে কোণায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে ?

আরেকদিন উন্থান দেখে বৃশাবন ভাবলেন। ষ্বরূপকে বললেন, আমাকে গান শোনাও, যাতে আমার বিরহ্-ত্নংখের উপশম হয়।

স্বরূপ গীত-গোবিন্দ শোনাতে বসল। কখনো বা শোনায় বিস্তাপতি, কখনো বা চণ্ডীদাস।

আরেকদিন মধ্যরাত্রে প্রভূর কোনো শব্দ না পেয়ে গোবিন্দ স্বরূপকে ' ডেকে আনল, মশাল জেলে খুঁজতে লাগল তুজনে।

দেখল তিন-মুয়ার পেরিয়ে সিংহছারের বাইরে যেখানে কতগুলো গরু
ছিল সেখানে প্রভূ মুর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু এ তাঁর কী আকৃতি!
সমস্ত হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢোকানো, কুর্মের আকার হয়ে পড়ে আছেন।
গরুগুলো প্রভূর গা ভূঁকছে, প্রভূকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ছেনা। প্রভূর মুখে ফেনা, অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ, নয়নে অঞ্চধারা।

অনেক কৃষ্ণকীর্তনের পর প্রভূর বাহজান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেরিয়ে এল গা থেকে। যথাযোগ্য শরীর পেয়ে প্রভূ ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞেদ করলেন, আমাকে তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে ? বেণ্ধনি ভূনে আমি রুন্দাবনে গিয়েছিলাম। ব্রজেন্দ্রন্দন রাধিকাকে সক্ষেতধ্বনিতে কৃষ্ণেরে নিয়ে যাচ্ছে, ভূনতে পেলাম তার ভূষণশিক্ষন। স্থীদের সঙ্গে আমিও পিছু পিছু যাছিলাম, তোমরা কোলাহল করে উঠলে। তোমার ঐ ওঝা পারবে না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথায় হাত রেখে তিন চাপড় দিল। বললে, ভূত আর নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা কেটে গেল। কিন্তু তোমার আর এক অস্থিরতা যাবার নয়।

সে আবার কী ?

সে প্রেমের অস্থিরতা। স্বরূপ বিহবল কঠে বললে, তুমি ্রাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ক্লফেচৈতন্য ভগবান।

না, না, তিনি নন। জেলে জোর গলায় বললে, আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি এমন বিক্বত আকার নন ।

এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অন্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন, আর তোমার এমন ভাগ্য—

বলেন কি! আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?

তিনিই কুপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার ক্বঞ্চ-প্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

চলুন, ছুটে চলুন। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন প্রভু। প্রেমোৎফুল্ল হয়ে ছুটল জেলে।

ষ্বরূপ দেখল দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্র**ভু।** আনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ সাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে অভোপান্ত। কিছু ভয় নেই, উচ্চকণ্ঠে প্রভুকে স্বাই কৃষ্ণনাম শোনাও।

ক্বশ্বনাম প্রবেশ করতেই প্রভু সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

প্রভ্র মরমী ভক্ত স্থরূপ, ভাবাবেশে কখনো প্রভূ তাকে স্থী বলে মনে করেন। স্থরূপের নিজের ইন্দ্রিয়ে প্রভূ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করে স্থরূপের গীত স্থা আস্থাদন করেন। স্থরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভূতে আবিষ্ট। স্থরূপ প্রভূর দ্বিতীয় কলেবর।

প্রভুর শেষলীলার কড়চাকর্তা স্বরূপ।

প্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপের হৃৎপিশু বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

## বেক্কটভট্ট

শ্রীরঙ্গম-নিবাসী বৈষ্ণব, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

প্রভু শীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছুলে বেঙ্কটভট্ট তাঁকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কুপা করে এই চার মাস অধীনের গৃহে থাকুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমাকে নিস্তার করুন।

প্রভু রাজী হলেন। ভট্টগৃহে শুরু হল রুফ্টনামগান, রুফ্টকথাপ্রসঙ্গ।
প্রভু প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন, নৃত্য করেন
প্রেমাবেশে। হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হয় প্রভুকে দেখতে,
নামকথায় লুক্ক হয়ে। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমাবেশ দেখে শোক-ছু:খ ভূলে
যায়। রুফ্টনাম ছাড়া আর কোনো কথা তাদের মুখে আসে না।

একদিন শ্রীরক্ষের মন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, দেখলেন এক বৈষ্ণব ত্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গীতা পড়ছে। অর্থ বা ব্যাকরণের ধার ধারছে না, উচ্চারণও অশুদ্ধ। যারা শুনছে উপহাস করছে কিন্তু ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য নেই। সে আন্তরিক আনন্দরসে ভরপুর।

দেখে প্রভূও আনন্দে ভরে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ লোকের কোন্ অর্থ জেনে তোমার এত সুখ !

বাক্ষণ মুগের মত তাকাল প্রভুর দিকে। বললে, আমি মুর্থ, আমি শব্দার্থও জানি না। আমার পাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না অশুদ্ধ হচ্ছে সে বিচারেরও আমার ক্ষমতা নেই। আমার গুরু আমাকে গীতা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করে যাচছি। যতক্ষণ পড়ছি দেখছি অর্জুনের রথে শ্রামলসুক্ষর কৃষ্ণ একহাতে রজ্জু আরেক হাতে চাবুক নিয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। পড়লেই কৃষ্ণকে দেখতে পাই বুলে পড়া ছাড়তে পারি না।

প্রভূ বললেন, গীতাপাঠে তোমারই সত্যিকার অধিকার। তুমিই গীতার সার অর্থ বুঝতে পেরেছ। বলে প্রভূ তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভূর পা ধরে ত্রাহ্মণ বললে, আর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে সুখ, তোমাকে দেখে তার দিগুণ সুখ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই রথের কৃষ্ণ। আমার সেই বিহার-হাস-পরিহাস শোনা হল না, শোনা হল না সেই মুরলী-আমাপ। প্রাভূ বিলাপ করতে লাগলেন: আমাকে তবে এবার কর্ণরসায়ন শ্লেষ্ট্র শোনাও।

ষ্বরূপ ভাগবতের শ্লোক পড়ল।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভূ।

স্বরূপ মাথাক্তকাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায় ? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেওঁ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায় ? জগলাথের টানে মন্দিরে, নাকি চটক পাহাড়ে, নাকি কোনারকে ? চলো নানা দল নান! দিকে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় প্রভু ?

ষ্বরূপের দল গেল সমুদ্রের দিকে।

কতক্ষণ পরে দেখল এক জেলে কাঁধে জাল ফেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন, হরি-হরি বলে অকারণে নাচছেই বা কেন ?

তোমার কী হল ? স্বরূপ জিজ্ঞেদ করল।

আমাকে ভূতে ধরেছে। জাল টানতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়েছে। ও হরি, মাছ কোধায়, এ ষে দেখি একটা মরা মাসুষ। এটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিছ যেমনটি ছোঁয়া অমনি মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল ?

সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ ? ষরূপ ব্যাকৃল হয়ে উঠল।

ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কোন্ধরনের ভূত তা কে বলবে ?

ত্তামাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ওরে বাবা:। জেলে আঁতকে উঠল: সেইখানে আবার আমি যাব ? চোখ উল্টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাছে। এ ভূত একেবারে মামুলী নয়, অসাধারণ ভূত।

তা তুমি চলেছ কোণায় !

ওঝার বাড়িতে। ভূতটাকে কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভু প্রচন্ত, ওঝা পারে কিনা কে জানে। আমার সেই বিহার-হাস-পরিহাস শোনা হল না, শোনা হল না সেই মুরলী-আলাপ। প্রভূ বিলাপ করতে লাগলেন: আমাকে তবে এবার কর্ণরসায়ন শ্লেষ্ট্র শোনাও।

ৰিব্লপ ভাগবতের শ্লোক পড়ল।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু।

ষরপ মাথায় কাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায় ? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায় ? জগল্লাথের টানে মন্দিরে, নাকি চটক পাহাড়ে, নাকি কোনারকে ? চলো নানা দল নানা দিকে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় প্রভু ?

ষ্বরূপের দল গেল সমুদ্রের দিকে।

কতক্ষণ পরে দেখল এক জেলে কাঁধে জাল ফেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন, হরি-হরি বলে অকারণে নাচছেই বা কেন ?

তোমার কী হল ? স্বরূপ জিজেদ করল।

আমাকে ভূতে ধরেছে। জাল টানতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়েছে। ও হরি, মাছ কোপায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ। এটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিছু যেমনটি ছোঁয়া অমনি মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল ?

সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ ? স্বরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কোন্ ধরনের ভূত তা কে বলবে ?

ত্থামাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ওরে বাবা:। জেলে আঁতকে উঠল: সেইখানে আবার আমি যাব? চোখ উল্টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারে মামূলী নয়, অসাধারণ ভূত।

তা তুমি চলেছ কোণায় ?

ওঝার বাড়িতে। ভূতটাকে কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভু প্রচন্ত, ওঝা পারে কিনা কে জানে। তোমার ঐ ওঝা পারবে না। আমি ছাড়িয়ে দিছি। মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথায় হাত রেখে তিন চাপড় দিল। বললে, ভূত আর নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা কেটে গেল। কিন্তু তোমার আর এক অস্থিরতা যাবার নয়।

সে আবার কী ?

সে প্রেমের অস্থিরতা। স্বরূপ বিহ্বল কণ্ঠে বললে, তুমি গাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ক্লফেচৈতন্য ভগবান।

না, না, তিনি নন। জেলে জোর গলায় বললে, আমি প্রভুক্তে দেখেছি, তিনি এমন বিক্বত আকার নন।

এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অন্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন, আর তোমার এমন ভাগ্য—

বলেন কি! আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?

তিনিই ক্বপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার ক্বঞ-প্রেমাদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

চলুন, ছুটে চলুন। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন প্রভু। প্রেমোৎফুল্প হয়ে ছুটল জেলে।

ষক্রপ দেখল দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভূ। অনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ সাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে অত্যোপাস্ত। কিছু ভয় নেই, উচ্চকণ্ঠে প্রভূকে সবাই কৃষ্ণনাম শোনাও।

ক্ক্ষনাম প্রবেশ করতেই প্রভু সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

প্রভ্র মরমী ভক্ত স্বরূপ, ভাবাবেশে কখনো প্রভূ তাকে স্থী বলে মনে করেন। স্বরূপের নিজের ইন্দ্রিয়ে প্রভূ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করে স্বরূপের গীতম্বধা আষাদন করেন। স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভূতে আবিষ্ট। স্বরূপ প্রভূর দ্বিতীয় কলেবর।

প্রভূর শেষলীলার কড়চাকর্তা স্বরূপ।

প্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপের স্থংপিশু বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

# বেস্কটভট্ট

শ্রীরঙ্গম-নিবাসী বৈষ্ণব, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

প্রভু শীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছুলে বেক্কটভট্ট তাঁকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, রূপা করে এই চার মাস অধীনের গৃহে থাকুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমাকে নিস্তার করুন।

প্রভাগী হলেন। ভটুগৃহে শুরু হল ক্ষ্ণনামগান, ক্ষ্ণুকথাপ্রসঙ্গ।
প্রভু প্রভাহ কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন, নৃত্য করেন
প্রেমাবেশে। হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হয় প্রভুকে দেখতে,
নামকথায় লুক্ক হয়ে। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমাবেশ দেখে শোক-ছৃ:খ ভূলে
যায়। ক্ষ্ণুনাম ছাড়া আর কোনো কথা তাদের মুখে আসে না।

একদিন শ্রীরঙ্গের মন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, দেখলেন এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গীতা পড়ছে। অর্থ বা ব্যাকরণের ধার ধারছে না, উচ্চারণও অশুদ্ধ। যারা শুনছে উপহাস করছে কিন্তু ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য নেই। সে আন্তরিক আনন্দরসে ভরপুর।

দেখে প্রভূও আনন্দে ভরে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ লোকের কোন্ অর্থ জেনে তোমার এত সুখ ?

বাহ্মণ মুথের মত তাকাল প্রভুর দিকে। বললে, আমি মুর্থ, আমি শব্দার্থও জানি না। আমার পাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না অশুদ্ধ হচ্ছে সে বিচারেরও আমার ক্ষমতা নেই। আমার গুরু আমাকে গীতা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করে যাছিছে। যতক্ষণ পড়ছি দেখছি অর্জুনের রথে শ্রামলসুক্ষর কৃষ্ণ একহাতে রজ্জু আরেক হাতে চাব্ক নিয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাছেন। পড়লেই কৃষ্ণকে দেখতে পাই বলে পড়া ছাড়তে পারি না।

প্রভূ বললেন, গীতাপাঠে তোমারই সত্যিকার অধিকার। তুমিই গীতার সার অর্থ বুঝতে পেরেছ। বলে প্রভূ তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভূর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, আর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে সুখ, তোমাকে দেখে তার বিশুণ সুখ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই রথের কৃষ্ণ। প্রভু বললেন, এমন কথা মুখেও এনো না।

কিন্তু তার মনের কথা বাইরে কারু কাছে প্রকাশ না করলেও ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গ ছাড়ল না, ছায়ার মত ফিরতে লাগল।

ভট্টের গৃহে অন্তরক্ষ অতিথি হয়ে নিরম্ভর থাকার দরুন প্রভুর সঙ্গে ভট্টের সখ্যভাব জন্মান। আর সখ্যভাবের লক্ষণই হাস্য-পরিহাস।

ভটের মতে নারায়ণই ষয়ং ভগবান আর লক্ষ্মী পতিব্রতা-শিরোমণি।
ভাই লক্ষ্মী-নারায়ণই তার একমাত্র উপাস্য।

কিছে এই লক্ষ্মীই বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গ পাবার জন্যে বৈকুণ্ঠের সুদ্ধৈশ্বর্য ছেড়ে কঠোর তপস্যা করেছিল। সেই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে প্রভূ একদিন ভটকে প্রশ্ন করলেন, তোমার লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষ-বিলাসিনী, সাধ্বী-শিরোমণি আর আমার কৃষ্ণ গয়লা, গরু চরায়। তোমার লক্ষ্মী সেই কৃষ্ণের সঙ্গমলাভের ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ছেড়ে কেন ব্রতনিয়ম ধারণ করে তপস্যা করতে বসল ?

ভট্ট বললে, কৃষ্ণ আর নারায়ণ ষরূপে অভিন্ন। কৃষ্ণে রূপ-লীলা বৈদ্যা-মাধুর্য বেশি। লক্ষ্মী যদি কৌতৃকচ্ছলে সেই কৃষ্ণের সঙ্গ-সান্নিধ্য অভিলাষ করে, তাহলে তার পারিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

কুণ্ণ যে হয় না তা আমি মানি। বললেন প্রভু, কিছু শাস্ত্র বলে লক্ষ্মী তপস্যা করেও রাসলীলায় কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কেন পেল না? তপস্যা করে দেবতারা পর্যন্ত পেল কিছু তোমার লক্ষ্মী পেল না কেন? বলো কারণ কী?

আমি ক্ষুদ্ৰ জীব, আমি তার কী জানি। তুমিই বলতে পারো কেন তুমি লক্ষীকে সঙ্গ দাও নি। তোমার লীলামর্ম বৃঝি আমার এমন সাধ্য কী।

প্রভূম্ত্ হেসে বললেন, কৃষ্ণ ষয়ং ভগবান। নারায়ণ তার বিলাসমূতি। কৃষ্ণের এই এক অন্তুত ষভাব সে নিজের মাধুর্যে সকলকে সব সময়ে আকর্ষণ করে থাকে, মানুষ থেকে স্থাবর-জঙ্গম পর্যস্ত—এমন কি নিজেকেও। এ বৈশিষ্টা নারায়ণে নেই। কৃষ্ণকে ব্রজ্জনেরা ঈশ্বর মনে করে না, আপনজন মনে করে। গোপীভাব ভজ্ন করে গোপীদেহ প্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের প্রেমনী হওয়া যায় না। কৃষ্ণের মাধুর্য লক্ষ্মীকেও আকৃষ্ট করেছে—নারায়ণের সাধানেই সেই আকর্ষণ থেকে লক্ষ্মীকে বিরভ করে। কিন্তু লক্ষ্মী গোপী-দেহে না চেয়ে দেবী-দেহেই কৃষ্ণাঙ্গম চেয়েছিল। তাই তার সে আকাজ্জা নিক্ষল হল।

ভট্টের গর্ব পরিহাসচ্ছলে ধর্ব করলেন প্রভু। দেখালেন লক্ষী-নারায়ণের ভক্তব নয়, ক্ষণভক্তনই স্বোচ্চ ভক্তন। দেখলেন ভট্টের মুখখানি মান হয়ে গিয়েছে। তখন প্রভু তাঁর সিদ্ধান্তের গুঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন। বললেন, তুমি তৃ:খিত হয়ো না, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শোনো। কৃষ্ণ আর নারায়ণ যেমন এক, গোপী আর লক্ষীও তেমনি এক। লক্ষী দেবী-দেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায় নি বটে কিন্তু গোপী-দেহে পেয়েছে। গোপী-দেহে লক্ষীই তো রাধিকা। নারায়ণ যেমন কৃষ্ণের বিলাস, লক্ষীও তেমনি রাধিকার বিলাস। তাই রাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পেল, তখন লক্ষীও কৃষ্ণসঙ্গই পেল। ঈশ্বরত্বে কোনো ভেদ নেই। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ একই বিগ্রহে নানা রূপ ধরেন। ভক্তের ধ্যানভেদে বিগ্রহের রূপভেদ হলেও অচ্যুত অচ্যুতই থাকেন, নিজেকে ন্যুন করেন না।

ভট্ট প্রসন্ন হল। বললে, ঈশ্বরের অগাধ লীলার আমি কী জানি। তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি যা বলছ তাই সত্য বলে মানছি। বৃঝতে পারছি লক্ষী-নারায়ণ আমাকে পূর্ণ কুপা করেছেন, তাই তোমার চরণ-দর্শন পেলাম। বৃঝলাম কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে প্রভু শ্রীরঙ্গম তা্যগ করে চললেন দক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে চলল বেষকভট্ট আর তার কিশোর পুত্র গোপাল।

বেছকটকে অনেক বৃঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন প্রভু কিন্তু গোপাল ফিরতে চায় না। সে কাঁদতে লাগল। আমি আপনার সঙ্গে যাব। সল্লাসী হব।

এত দিন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছে গোপাল। প্রভুর কৃপায় তার মধ্যে জেগেছে প্রেমভক্তি। পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কাছে বিভাশিক্ষা করেছে। প্রবোধানন্দকেই প্রভু বলে দিয়েছিলেন যথাকালে গোপালকে বৃন্দাবনে গাঠিয়ে দিও।

কিছ তা এখন কী।

প্রভূ তাকে বৃঝিয়ে বললেন, যতদিন বাবা-মা বেঁচে আছেন ঘরে থেকে তাঁদের সেবা করো। পরে কোরো সংসার ত্যাগ।

এই গোপালই ছয় গোষামীর এক গোষামী <del>ত</del>গোপালভট্ট গোষামী।

### বল্লভ ভট্ট

প্রয়াণের কাছাকাছি আড়ৈল গ্রামে থাকে—বল্লভ ভট্ট বালগোপালের ভক্ত। প্রভু প্রয়াণে এসেছেন শুনে দেখা করতে এল। লোকমুখে এত কথা শুনি, ষচক্ষে দেখে আসি।

দেখেই চকুস্থির। এ কে সানন্দসুন্দর লাবণ্যপ্রদীপ! তক্ষুনি দশুবং করল বল্লভ। প্রভু তাকে অলিঙ্গন করলেন।

প্রভূ কিশোর-কৃষ্ণের ভক্ত। শুরু করলেন কৃষ্ণকথা। বল্লভ নতুন লোক তাই সঙ্কোচ হওয়ায় প্রেমোচ্ছাস সংবরণ করলেন। কিন্তু এই অন্তরমন্থন প্রেম কি রাখা যায় প্রচ্ছন্ন করে ?

বল্লভ বিশয় মানল। এমনটি দেখবে যেন কল্পনাও করে নি। প্রাভূকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল।

রূপ আর অনুপম এসে হাজির। প্রভু ওদের ছু ভাইয়ের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছু ভাই দূর থেকে পরম দৈন্যে বল্লভকে দণ্ডবং করল। বল্লভ ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা ছ্জন দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়োনা।

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

তৃ ভাইয়ের দৈন্য দেখে প্রভু কিন্তু আনন্দিত। বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে। তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি ওদের ছুঁয়ো না। ওরা হীন জাতি।

হীন জাতি! বল্লভ অবাক হল: এদের মুখে যে কৃঞ্চনাম। যার জিভে নিরস্তর কৃঞ্চনাম নৃত্য করে সে অধম হয় কী করে, অস্পৃশ্য হয় কী করে? এরা নরোভম।

বল্লভের কথায় প্রভু আরো আনন্দিত হলেন। বললেন, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলেছ। যে নীচকুলে জন্মেছে সম্ভক্তির দীপ্ত আগুনে তার সমস্ত হীনতা দগ্ধ হয়ে গেছে। ভক্তিহীন বেদজ্ঞের চেয়েও সে পৃজনীয়। যার ভগবানে ভক্তি নেই তার কৌলীন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান বা জপত্তপ সমস্ত নির্থক। প্রাণহীন দেহের বসন-ভূষণের মতই অসার।

প্রভূর প্রেমাবেশ ও ভক্তিপ্রভাব দেখে বল্লভ মুগ্ধ হয়ে গেল। নৌকো করে প্রভূকে নিয়ে চলল বাড়িভে। গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৬৯

যম্নার উপর দিয়ে নোকো যাচেছ। যম্নার শ্রামল চিক্কণ শীতল জল দেখে প্রভু ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জল দেখে বৃঝি কৃষ্ণকে মনে পড়ল, ঝাঁপ দিলেন রাধাবেশে।

বল্লভ ভয়ে কাঁপতে লাগল। নোকোর লোকজন তুলল প্রভূকে। কিছু এ কী, নোকোতে উঠেই প্রভূ নাচতে লাগলে। নোকো টলমল করতে লাগল, জল উঠল ঝলকে ঝলকে। স্বাইকে নিয়ে নোকো বুঝি এবার ভোবে। প্রভূ চাইছেন ধৈর্য ধরতে, কিছু তুর্বার প্রেম শাসন মানছে না। কোনো রকমে ঘাটে এসে নোকো লাগল।

বল্লভ সাবধানে প্রভুকে মধ্যাক্ষরান করিয়ে ঘরে নিয়ে এল। নভুক কৌপীন আর বহির্বাস পরাল। দিব্যাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত সবংশে মাথায় ধরল। দীপে-ধূপে গন্ধে-পুল্পে প্রভুর পূজা করল—মহাপূজা। রূপ আর অনুপম পেল প্রভুর অবশেষ-পাত্র। মুখবাস দিয়ে শয়ন করাল প্রভুকে। বল্লভ পাটিপতে বসল।

প্রভূকে নিজের লেখা কৃষ্ণলীলা পড়ে শোনাল বল্লভ। ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল গ্রাম্য জনতা। বল্লভ প্রভূকে আবার নৌকো করে প্রয়াগে পৌছিমে দিল।

তারপর প্রভূ যখন নীলাচলে, কয়েক বছর পর বল্লভ একদিন তাঁর চরণে এসে উপস্থিত হল। চরণবন্দনা করতেই প্রভূ তাকে ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বছদিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। বল্লভ বললে, জগল্লাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। এই বলে বল্লভ প্রভূর স্তুতি করতে আরম্ভ করল। ভূমিই ব্রজ্জেনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলেই লোকে পবিত্র হয়, দর্শন করলে যে হবে তা আর বিচিত্র কী। ভূমিই সংসারে ক্লফ্রনাম আনলে। তোমাকে যে দেখে সেই ক্ফপ্রেমিক হয়ে ওঠে। একমাত্র ক্লফ্ট প্রেমদানে সমর্থ। ভূমি যখন সকলের জন্যে সেই ক্লফ্রনাম এনে দিছ্তু তখন ভূমিই শ্রীক্লঃ।

প্রভূ ব্রালেন বল্লভ কৃষণভক্তির অভিমান নিয়ে এসেছে, এই সব স্থতি সেই অভিমানেরই ভূমিকা। তিনি তাই দৈল প্রকাশ করে বললেন, তোমার ভূল হচ্ছে, আমি কৃষণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অন্তৈত আচার্য। তার সঙ্গ করেই আমার মন নির্মণ হয়েছে। আর নিভ্যানশের কথা কী বলব । সে সাকাৎ ইশ্বর, স্বাদাই

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে দার্বভৌম। ষড়দর্শনে সে পণ্ডিত, আবার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের দার কথা। আরেক ভক্ত রামানস্ব। সে বোঝাল কৃষ্ণ ষয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থ। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিছু শিখলাম কই ?

বল্লভ সবিশয়ে তাকাল। প্রভুর আবার শিখতে কিছু বাকি আছে নাকি ?
প্রভু বললেন, রামানশ শেখাল ঐশ্বর্জানে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। ষয়ং
লক্ষ্মী বক্ষবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয় সে সম্রাজ্ঞী।
একমাত্র ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমই কৃষ্ণকে বাঁধতে পারে। সে প্রেমের কথাই
রামানশ আমাকে শিখিয়েছে। রামানশ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেন্তা।

বল্লভ মাথা হেঁট করল। এ বৃঝি তারই প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, শুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি।

আর স্বরূপ দামোদর ? প্রভু বললেন বিহ্বল স্বরে, সে মূর্তিমান প্রেমরস।
তার কাছ থেকেই আমি জেনেছি গোপীপ্রেম। কাম-গন্ধের লেশমাত্র নেই,
তথু কৃষ্ণসূবে আনন্দিত। কৃষ্ণকে মর্যাদা দিতে অসম্মতি, ভালোবাসায় ভর্ৎ সনা
করতেও প্রস্তুত। এই স্বাতিশয়ী প্রেমের কথাই স্বরূপ আমাকে বলেছে।

বল্লভ মুশ্বের মত তাকিয়ে রইল।

আর হরিদাস আমাকে নাম শিথিয়েছে। দিনে তিন লক্ষ নাম করে হরিদাস। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা। তারপর বৈষ্ণব ভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর, দামোদর, জগদানন্দ, শঙ্কর, চক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি—এরাই জগতে অকুঠকঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিথলাম কৃষ্ণভক্তি।

আশ্চর্য, বল্লভের নাম তো কোনো প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছেন না। শুধু তাঁর পার্যদদেরই গৌরব দিছেন। যেন বলছেন, আমি কোন্ ছার, আ্মার থেকে আমার পার্যদেরা বেশি রসিক।

আপনার দে-সব বৈঞ্বেরা থাকে কোথায় ? বল্লভ ক্রুদ্ধরে জিজ্ঞেস করল।

এখানে ষধন এসেছ তখন দেখতে পাবে।
দেখা পেতে দেৱি হল না। প্রভুর কাছে বৈশ্ববেরা এসে পড়ল। প্রভু

সকলের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কী ভাদের দেহ-জ্যোভি, দেখে বল্লভ বিশার্গ হয়ে গেল। ওদের কাছে নিজেকে মনে হল সূর্যের কাছে জোনাকি।

তবু বিভার অভিমান যায় না। বল্লভের মনে প্রচ্ছন্ন অহন্ধার, বৈঞ্চবসিদ্ধান্ত সে ভালো জানে, ভাগবতের অর্থও তার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। বল্পত নিজের বিভাবত্তা প্রচার করতেই তার নীলাচলে আসা। সে কথাটা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। প্রভু যে তার মনের কথাটা প্রারম্ভেই টের পেয়েছেন এও তার ধারণায় নেই।

বল্লভ বললে, ভাগবতের কিছু টীকা লিখে এনেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রভু বললেন, ভাগবতের অর্থ বৃঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। আমি ভুষু কৃঞ্চনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যাপুরণ হয় না।

সর্বজ্ঞ প্রভূ ব্রতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশৃন্য। বিভা-বৃদ্ধির জোরে সে টীকা লিখেছে, ভজনান্থিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা হলে ভাগবতের অর্থ তাতে ক্ষুরিত হবে কী করে ?

আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি। বল্লভ অনুরোধ করল, আপনি একবার দয়া করে শুনুন।

প্রস্থান বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি ব্লা। আমি শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্রামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও, তাতে আমার দরকার নেই।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজী হল না।

বল্লভ তখন গদাধরের শরণ নিল।

ভূমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। আমার নামব্যাখ্যা শোনো। অস্তত ভূমি যদি শোনো তাহলেও আমার এ কলঙ্কের স্থালন হয়।

গদাধর সন্ধটে পড়ল। কেউ যথন শুনল না তখন আমি শুনি কী করে ? তার হাঁ-না কিছু বলবার আগেই বল্লভ পড়তে শুরু করে দিল।

গদাধরের সন্ধট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভূকে আমার ভয় নেই। তিনি অন্তর্থামী, তিনি বুরবেন আমার অবস্থা করাই

শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে ? পার্ষদরা ক্রমা করল না। কেন ভূমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল ? এ কেমনতর বিনয় ?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে প্রভুর প্রতি তার কী গভীর ভালোবার্সা!

বল্লভ তবু নিরন্ত হয় না। একদিন প্রভুর সকাশেই পার্যদ্দের তর্কে আহ্বান করে বসল। এস বিভাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে হবে, জাগে যুক্তির কথা হোক।

অবৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লভ প্রশ্ন করল, জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। সে স্ত্রী পতিব্রতা যে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন্ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও ?

অদ্বৈত প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করে বললে, তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন তিনিই এর উত্তর দেবেন।

প্রভূ বললেন, পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করেছে, নিরস্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন ব্যরছে আর তার ফল পাছেছে। কী ফল ? ফল প্রেমফল।

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। হু:খিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল।

তবৃ তার অহঙ্কার যায় না। আরেক দিন এসে বললে, আমি ভাগবতের শ্রীধর-ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি। আমি যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তার সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই।

শ্রীধর স্বামী ভাগবতের শ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। ভক্তি-প্রেমই তার একমাত্র সিদ্ধান্ত।

গর্বভরে বল্লভ বলে উঠল, আমি স্বামী মানি না।

প্রভূ উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন, যে স্থামী মানে না সে তো গণিকার মধ্যেই গণনীয়া।

অর্থাৎ যে প্রীধর স্বামীর টীকা মানে না, শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

ৰঞ্জভ ভব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। বল্লভ ব্রাল আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কুপা করেছিলেন। এখন আমার প্রতি তাঁর কেন এই বৈরূপ্য ঘটল? ভুধু বিভাবিচার করে আমি জয়ী হব আমার এই অদ্ধ ওদ্ধত্যের জন্মেই এই শাসন। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন। এই অপমানই আমার মঙ্গল-মহৌষধ।

বল্লভ প্রভুর চরণে এসে পড়ল। বললে, তোমার সামনে পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম, তোমার কৃপার অঞ্জনে আমার অন্ধতার মোচন হল। আমার মাধায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভূ তাকে কুপা করলেন। বললেন, তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহা-ভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই হুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গবিত হয় কী করে ? প্রীধর স্বামীর দীকায় আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণ-ভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।

যদি আমার উপরে প্রসন্ন হলে, বললে বল্লভ, তবে আরেকদিন আমার নিমন্ত্রণ নাও।

প্রভূ নিলেন নিমন্ত্রণ।

তারপর তিনি গদাধরকে নিয়ে পড়লেন। কেন সেদিন সে বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল ? ভেবেছিলেন গদাধর বৃঝি স্বপক্ষে সাফাই দেবে—আমি কী করব, জ্বোর করে শোনালে আমার উপায় কী। কিছু, না, গদাধর চুপ করে রইল।

গদাধরকে বল্লভ বললে, আমাকে কিশোরগোপাল মন্ত্রে দীকা দাও।

আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। বললে গদাধর, আমার প্রভু গৌরচজের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি •যে আমার এখানে আস তাতেই তাঁর অসভোষ।

ষরণ বৃঝিয়ে দিল, ভোমার প্রতি প্রভূর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তুমিও ক্লুছ হও কিনা।

আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব ? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ ? বললে গদাধর, তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্ম করি। তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে।

গদাধর প্রভ্র কাছে এসে দাঁড়াতে প্রভূ হাসিম্থে বললেন, আমি তোমাকে থেপাতে চাইলাম, তুমি একটুও থেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।

এর জন্যেই তো প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

গদাধর বল্লভের প্রস্তাবের কথা জানাল প্রভুকে। প্রভু সন্মতি দিলেন। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর-গোপালের মন্ত্র নিল।

বন্ধভ সপরিবারে রন্দাবনে চলে গেল। সেখানে প্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলে।

#### 11 **(b**o 11

## রাঘব পণ্ডিত

পানিহাটিতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব। তার কৃষ্ণসেবার পারিপাট্যে প্রভু অতিশয় সম্ভুষ্ট<sup>\*</sup>। 'তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।'

যত দূর দেশেই হোক, যত দামই লাগুক, ভালো ফল-পাকড়ের কথা শুনলেই রাঘব তা সংগ্রহ করে আর লাগায় কৃষ্ণসেবায়। তার নিবেদনে যেমন প্রীতি তেমনি শুচিতা। তেমনি পারিপাটা।

তার বাড়িতে অসংখ্য নারকেল গাছ। কত যে ফল ধরে তার লেখা-জোখা নেই। তবু যদি রাঘব শোনে কোথাও মিটি নারকেল পাওয়া যায় অমনি সে তা কিনতে ছোটে। এমনিতে টাকায় পাঁচগণ্ডা নারকেল পাওয়া যায়, দশ ক্রোশ দ্রের সে মিটি নারকেল সে একেকটা চার আনা দরে কিনে আনে। তার কৃষ্ণ খাবে যে। কৃষ্ণের ভৃপ্তির জন্যে বা শ্রমে রাঘ্ব কৃষ্ঠিত নয়।

প্রতাহ পাঁচ-ছটা নারকেল ছাড়িয়ে জলে ছ্বিয়ে রেখে ঠ্রাণ্ডা করে। ভারপর মুখে ছিত্র করে নিবেদন করে কৃষ্ণকে। কোনো কোনো দিন কৃষ্ণ নারকেলের জলটুক্

থেয়ে নেয়, কোনো কোনো দিন খাবার পর ফল আবার জলে ভরে রাখে। জলশূন্য ফলের শাঁস বার করে পরিচ্ছন্ন পাত্রে কৃষ্ণকে নিবেদন করে রাখব ধ্যানে বসে, কৃষ্ণ এসে সেই শাঁস খেয়ে যায়। কখনো বা খেয়ে নিয়ে আবার নতুন শাঁসে থালা সাজিয়ে দেয়।

একদিন রাখবের এক সেবক কতগুলো নারকেল ভোগের জন্যে তৈরি করে একটি পাত্রে সাজিয়ে তা হাতে নিয়ে মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। রাঘব মন্দিরের মধ্যে সেবায় ব্যস্ত ছিল বলে তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে তা নিতে পাছিল না। এদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ক্ষণকালের বিশ্রামের আশায় সেবক তার তুই হাতের এক হাতে ফলপাত্র রেখে আরেক হাত মন্দিরের দাওয়ার উপর রাখল। আবার সেই হাতে ধরল সেই ফলপাত্র।

রাঘব সেবককে তেড়ে গেল। বললে, তুমি দাওয়াতে হাত ঠেকিয়ে সেই হাতে আবার ফল ছুলে? কত লোক এখান দিয়ে যাতায়াত করে, কত লোকের পায়ের ধুলো এখানে উড়ছে তুমি তা জানো না? যাও, এ ফল অপবিত্র হয়ে গেছে। এ আর কৃষ্ণযোগ্য নয়। ফেলে দাও এগুলো।

সেবক বুঝি তবু দ্বিধা করছিল, রাঘব নিজেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ফলগুলি বাইরে ফেলে দিল।

রাণবের সেবায় এমনি শুচিতার কঠোরতা।

যে ঋতৃতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতৃতে সেই দ্রব্য সংগ্রহ করে বা রন্ধন করে ক্লফকে নিবেদন করে রাঘব। শাক-ব্যঞ্জন, ফল-মূল তো বটেই, চিঁড়ে-মুড়ি, দই-ছ্ধ, পিঠে-পায়েস সব কিছুই কৃষ্ণকে খাওয়ানো চাই। এমন কি আচার-কাসুন্দি পর্যন্ত। রাঘবের ঘরে যা-ই রাল্লা হয় অনুরাগের পবিদ্রভায় তা সুস্বাত্ হয়ে ওঠে। প্রভু বলেন, 'রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরানী।'

নীলাচল থেকে ভক্তবিদায়ের সময় প্রভূ রাঘবের কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির কথা প্রত্যক্ষ ঘোষণা করলেন, তাকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন।

বললেন, আমি ভোমার ঘরে নিত্য আবির্ভাবে আহার করব।

তবু প্রতি বংসর নীলাচলে যাওয়া চাই রাখবের। আর যাবে সে ঝুলি সাজিয়ে। প্রভুর জন্যে বছবিধ খাত্যসামগ্রী, এমন কি গলাজল, গলায়ত্তিকা দিয়ে সেই ঝুলি সাজানো। সেই বিপুল দ্রব্যসম্ভার একজনের পক্ষে বহন করা অসাধ্য ছিল। নানাজনে নানা বোঝা বইত। অধ্যক্ষ হত মকর্থজে কর। মকর্থজে রাখবেরই প্রিয় শিশ্য। প্রভুই ভাকে বলে দিয়েছিলেন রাখবের 'পদদ্বন্দ্র' সেবা করবে।

প্রভূর নির্দেশে নিত্যানন্দ গোড়ে এলে সর্বাগ্রে গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে রাঘবের বাড়িতে এসে উঠলেন।

নিত্যানশের সর্বদা বিহবল অবস্থা। শুধু হন্ধারে-গর্জনে হচ্ছে না, নিত্যানশ্ব নৃত্যানশ্ব হয়ে উঠলেন। পদভরে পৃথিবী টলমল করতে লাগল। নাচতে-নাচতে যার দিকে তাকান সেই প্রেমে ঢলে পড়ে, সেই ভক্তির সুবাসে বিভার হয়ে যায়।

রাঘবের ঘরে খট্টার উপর উঠে বসলেন নিত্যানন্দ। বললেন, অভিবেক করো। ঘটে-ঘটে গঙ্গাজল আনা হল, নানা গন্ধে সুবাসিত করে নিত্যানন্দের মাথায় ঢালতে লাগল সকলে। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। উঠল অভিষেক-মন্ত্র। নতুন বসন পরানো হল নিত্যানন্দকে, চন্দনে চর্চিত হল শ্রীঅঙ্গ। সতুলসী বনমালায় সজ্জিত হয়ে নিত্যানন্দ আবার উপবিষ্ট হলেন। তাঁর মাথায় ছাতা ধরল রাঘব।

নিত্যানন্দ বললেন, কদম্বের মালা গেঁথে আনো। কদম্ব আমার প্রিয় ফুল। কদম্বের বনেই আমার নিত্য বসতি।

রাখব কুষ্ঠিত হয়ে বললে, এটা তো কদম্বের সময় নয়।

ভোমার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখ কোথাও ফুটেছে কিনা কদস্ব।

অভিভূতের মত বাড়ির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল রাঘব। এ কী অভাবনীয়, জান্ধীরের বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব ফুল ফুটে আছে। যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ। তেমনি শোভাবিস্তার।

রাঘব সেই কদম্বের মালা গাঁথল। ভূবনসুন্দর নিত্যানন্দের গলায় ছলিয়ে দিল।

কদম্ব-গন্ধ ছাপিয়ে এ আবার কিসের গন্ধ নাকে লাগছে!

মনে হচ্ছে এ দমনক ফুলের গন্ধ। ভক্তদল বলাবলি করতে লাগল।

ঠিকই বলেছ, এ দমনক ফুলের গন্ধ। বললেন নিভ্যানন্দ, কিছু এ গন্ধ এল কোখেকে ?

সভিত্তি তো, কোখেকে এল ? ভজেরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ভোমাদের কীর্তন শুনতে চৈতন্ত গোসাঁই নীলাচল থেকে এখানে এসেছেন। নিত্যানক আনন্দগদগদ হয়ে বললেন, তাঁর গলায় দমনক ফুলের মালা। ভারই গদ্ধ পাচ্ছ ভোমরা। সুভরাং অন্ত সব কান্ধ ফেলে কৃষ্ণগণান করো। গৌরাল্যশে সকলে পূর্ণ হয়ে ওঠো।

গৌরহরি নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে নৌকাযোগে প্রথমেই পানিহাটিতে রাঘবের গৃহে এসে উপনীত হলেন।

বললেন, তুমি নিত্যানন্দকে সেবা কর, তোমার মত ভাগ্যবান কে। তোমাকে বলি এক গোপন কথা। নিত্যানন্দ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যেই আমি সেই নিত্যানন্দ। 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।'

নিত্যানশের আড্ডাও এই রাঘবের বাড়িতে।

নিত্যানন্দ দরজা খুলে না দিলে চৈতন্য-গৃহে পেঁছিনো যায় না। তাই রঘুনাথ চৈতন্যপ্রাপ্তির আশায় নিমাইকে আশ্রয় করল।

নিত্যানন্দের সম্পত্তি গৌরচর দ চুরি করে নিতে চায় বলে নিত্যানন্দ রঘুনাথকে দণ্ড দিলে। দণ্ড আর কিছু নয়, আমাদের সকলকে দই-চিঁড়ে খাওয়াও।

রাঘব এসে দেখল গঙ্গাতীরে অগণিত ভক্ত চিঁড়ে-দই খেতে বসেছে। রাঘবকে দেখে নিত্যানন্দ বললেন, আমি গোপদের নিয়ে পুলিন-ভোজন করছি। তুমিও বসে খাও।

দিনশেষে রাঘবের নিমন্ত্রণে সবাই রাঘবের ঘরে এল। কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগলেন। গৌরহরি চলে এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া গৌরহরিকে কে দেখে!

না, রাঘবও দেখল। যখন নিত্যানন্দ খেতে বসলেন তাঁর ডানপাশে আরেকখানা আসন পাতলেন। সে কী, ওখানে কে বসবে ? রাঘব বিস্মাবিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বায়ং গৌরহরি!

ত্ব ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, তুমি চৈতন্য গোসাঁইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন খণ্ডন হল।

কোথায় চৈতন্য গোসাঁই ! ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিছে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত ইাটেন, কখনো ভগবানের মত আবিভূতি হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না। সংশয়েই সর্বনাশ।

প্রভূব অস্ত্যলীলার শেষ দিকেও ঝালি বহন করে নীলাচলে গিয়েছে।
বাবব । কিছু তারপর—তারপর তার আর দেখা মেলে না।

# রামদাস বিপ্র

দাক্ষিণাত্য পর্যটনের সময় দক্ষিণ-মথুরাতে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল গৌরহরির। সে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

কৃতমালায় স্নান সেরে প্রভু বিপ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মধ্যাহ্নকাল, তবু বিপ্রের ঘরে রাল্লার কোনো আয়োজন নেই।

এ কেমনতরো নিমন্ত্রণ ?

প্রভু জিজ্ঞেদ করলেন, গুপুর হয়ে গেল, রান্না কোথায় ?

রামদাস বিপ্র বললে, আমি বনবাসে আছি। বনে পাকের সামগ্রী সম্প্রতি তুর্লভ। লক্ষণ বন্য অন্ন শাক-ফল আনতে গেছে। সে ফিরে এলে সীতাদেবী রান্নার যোগাড় দেখবেন।

বিপ্রের উপাসনার ভাবটি ব্ঝে নিলেন প্রভু। ব্ঝে আনন্দে ভরে উঠলেন। এমন লীলাম্বরণের ভক্তও দেখা যায় সংসারে!

প্রায় তৃতীয় প্রহরে বিপ্রের আবেশ তিরোহিত হল। তখন অতিয়ত্নে ভিক্লা দিল প্রভুকে। কিছু নিজে কিছুই খেল না, বিষয় মনে বসে রইল।

এ কী, ভূমি খেলে না ? তোমার কী হয়েছে ?

আমার জীবনে প্রয়োজন নেই। বললে রামদাস, আমি দেহত্যাগ করব। কেন, তোমার কিসের হুঃখ ?

রাক্ষণ জগন্মাত। মহালক্ষী সীতা ঠাকুরানীকে ধরেছে। রামদাস কাঁদতে লাগল: এই হৃঃথে দেহ জলে-পুড়ে যাচেছ, একে আর খাভ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুমি অমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। বললেন প্রভ্, দীতা ঈশ্বরপ্রেয়দী, চিদানন্দ-মূতি। প্রাকৃত হাত তাঁকে ছুঁতে পারে না, দেখতে পারে না প্রাকৃত চোখ। রাবণের কী সাধ্য তাঁকে দেখে, তাঁকে ছোঁয়! রাবণকে কুটিরদ্বারে আসতে দেখেই মায়া-সীতাকে রেখে দীতা দেবী অন্তহিত হলেন। ভূমি ফুর্ভাবনা কোরো না, আমাকে বিশ্বাস করো। 'অপ্রাকৃতবন্ধ নহে প্রাকৃতগোচর।'

প্রভুর বাক্যে রামদাসের বিশ্বাস হল। আহার গ্রহণ করল।
ভুরতে ভুরতে প্রভু রামেশ্বরে পৌছুলেন। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণ-সভাক

গৌরাছ-পরিজন ২৭৯

কুর্মপুরাণ পাঠ হচ্ছে, শুনতে গেলেন। পতিব্রতা-উপাধ্যান পড়ছে। কী আশ্চর্য, তিনি যেমনটি বলেছিলেন রামদাদকে, তেমনি অবিকল পাঠ।

জগত্নের মাতা সীতা, শ্রীরাম-গৃহিণী পতিব্রতা-শিরোমণি, রাবণকে আসতে দেখেই অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি তাঁকে পার্বতীর কাছে রেখে মায়া-সীতা দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করল। সেই মায়া-সীতাই হরণ করল রাবণ। রাবণবধ করে সীতাকে ঘরে এনে রাম যখন তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করলেন, তখন অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রাদ করে সত্য-সীতাকে রামস্কাশে এনে দিল।

গ্রন্থের যে পত্রে এ কাহিনী বির্ত আছে তার প্রতিলিপি রেখে দে-মূল পত্র ছিঁড়ে নিলেন প্রভূ। মূল পত্র নিজের চোখে না দেখলে কি রামদাস বিশ্বাস করবে ?

দক্ষিণ-মথুরায় ফিরে এদে প্রভু রামদাদের গৃহে গিয়ে উঠলেন। দেখ দেখ কুর্মপুরাণ কী বলে। রামদাদকে দেখালেন সেই প্রাচীন পত্র।

আর সম্পেহ কী, ত্বংখ কিলের ! দশানন রাক্ষণ সত্য-সীতাকে স্পর্শ করতে পারে নি, স্পর্শ করেছিল মায়া-সীতাকে। সত্য-সীতাকে অগ্নিদেব লুকিয়ে রেখেছিল।

প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগল বিপ্র। বললে, তুমিই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন রাম। সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিলে। তোমার কী করুণা! মহাত্বংখ থেকে আমাকে ত্রাণ করলে। পাছে তোমার মুখের কথায় আমার প্রতীতি না হয়, একেবারে প্রাচীন পুঁথির পত্র নিজের হাতে ছিঁড়ে নিয়ে এলে। প্রভু, সেদিন মনোত্বংখে তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে পারিনি। আজ একবার পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করে।

# কুৰ্ম

গৌরহরি ক্রমে এসে পৌছুলেন কুর্মক্ষেত্রে, গঞ্জামে।

সেই গ্রামে কুর্ম নামে আছে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রভুকে নিজগৃহে
নিমন্ত্রণ করে আনল। নিজে প্রভুর পা ধুয়ে দিল, সেই জল খেল, সবংশে।
আনেক স্নেহে, অনেক প্রকার ভিক্ষা করাল, সবংশে খেল শেষায়। বললে, যে
পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, সেই পাদপদ্ম আমার ঘরে অবতীর্ণ। আমার
আজ সৌভাগ্যের সীমা নেই, আমার সমস্ত জন্ম-জীবন কুল-খন ধ্ন্য হয়ে
গেল প্রভু, ভোমাকে আমি আর ছাড়ব না, বিষয়তরক্বের আঘাত আর সইতে
পারছি না, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

এ সব কথা কখনো বলবে না। প্রভু তাকে আশ্বন্ত করলেন, ঘরে বলে
নিরস্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে তাকে কৃষ্ণ-উপদেশ করবে।
তোমাকে বিষয়তরক্ব স্পর্শ করতে পারবে না।

সর্বাঙ্গে গলিত কুঠ, বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ, রাত্তে শুনতে পেল, কুর্মবিপ্রের 
ঘরে প্রভু এসেছেন। প্রভাত হলেই তাড়াতাড়ি চলে এল কুর্মগৃহে।

প্রভু কোথায় ? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বাসুদেব। এই খানিক আগেই চলে গেছেন।

চলে গেছেন! বাসুদেব মৃছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুঠকীট। শরীরের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে তুলে ক্ষতস্থানে আশ্রম দেয়। নিজের দেহের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজের দেহ দিয়ে কীটের ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, সে দেহের সুখ-তৃঃখের কথা চিস্তা করে না।

মূছা ভাঙবার পর বাসুদেব বিলাপ করতে লাগল।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মূহুর্তে অভিনৰ কাণ্ড ঘটে গেল। বাসুদেবের কুঠ অন্তর্হিত হল। তার সর্ব অন্ধ নিরবত হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি। এ শুধু তুমিই পারো। বললে বাসুদেব, এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধ্যের ভেদ নেই, উত্তম-অধ্য তুইই তোমার স্মান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য আমার পক্ষে স্বাংশে শুভ হল কি ?

কেন এ কথা বলছ ?

আমার এখন অহংকার না জন্মায়! দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁষত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিম্কলঙ্ক করলে, রূপে-লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমার মধ্যে দেহাভিমান না এদে যায়! অভিমানই তো ভজনের শক্ত।

প্রভূ বললেন, তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো; কৃষ্ণধ্বনিতেই অভিমান জন্মাতে পারবে না। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।

প্রভূ চললেন এগিয়ে। ছুই বিপ্র গলাগলি করে কাঁদতে বসল।

প্রভুর নতুন নাম হল 'বাসুদেবামৃতপদ'। অর্থাৎ ধার পদ বাসুদেব সম্পর্কে অমৃতত্ত্ব্য হয়েছে। কিংবা বলতে পারো 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'। অর্থাৎ যিনি বাসুদেবকে রোগশান্তির অমৃত প্রদান করলেন।

#### 1 60 1

# রঘুপতি উপাধ্যায়

ত্রিছতবাসী পণ্ডিত, পরমবৈষ্ণব।

বল্লভ ভটের গৃহে আহারান্তে প্রভু বিশ্রাম করছেন, রুদুপতি এসে প্রভুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কুষ্ণে মতি দ্বির থাক। প্রভূ আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কৃষ্ণকথা বলো।
কৃষ্ণভক্ত রঘুপতি আন্দিত হল। নিজের লেখা কৃষ্ণলীলালোক পড়ে
শানাল প্রভূকে। ভবভীত মানুষ শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত যাই ভজনা করুক
মামি শুধু নন্দকে বন্দনা করি, যে নন্দের অলিন্দে পরব্রহ্ম খেলা করছেন।
প্রভূ প্রেমাবিষ্ট হলেন। বললেন, আরো বলো।

্রঘুপতি আবার শ্লোক পড়ল: কাকেই বা বলব, কেই বা বিশ্বাস করবে, যমুনাতটের নিকুঞ্জে পরব্রহ্ম অল্পবয়স্কা গোপবণুদের সঙ্গে খেলা করছেন।

প্রভূ প্রেমবিহ্বল কর্পে জিজেদ করলেন, উপাধ্যায়, ভূমি কোন্ রূপকে শ্ৰেষ্ঠ মানো ?

কৃষ্ণের শ্রাম রূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি। বললে উপাধ্যায়, 'শ্রামমেব পরাং রূপং।' কুষ্ণের কোনু বাসস্থানকে শ্রেষ্ঠ মানো ? वृत्मावन (व्हें भानि। 'পুরী মধুপুরী বরা।' বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—কৃষ্ণের কোন্ বয়সকে শ্রেষ্ঠ মানো 📍

কৈশোরকেই শ্রেষ্ঠ মানি। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। 'বয়: কৈশোরকং ধ্যেয়ং।'

আর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী १ রসের শ্রেষ্ঠ মধুর। 'আছা এব পরো রসঃ।' শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপরী বরা। বয়: কৈশোরকং ধ্যেয়মাত এব পরো রস:॥

প্রেমাবেশে প্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, তুমি আজ আমাকে পরমতত্ত্ব শেখালে।

রঘুপতি ভাবল, এত প্রেম কি মানুষে সম্ভব ? স্থির করল, এই সন্ন্যাসীই স্বয়ং কৃষ্ণ। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ করিল নিধার।'

#### 11 **98** 11

### সনাতন গোস্বামী

কর্ণাটের রাজা সর্বজ্ঞ জগদগুরু। ভরদাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। পুক্ত অনিক্লম। অনিক্রমের হুই মহিষী, হুই পুত্র-ক্রপেশ্বর আর হরিহর। রূপেশ্বর শাল্তে আর হরিহর শল্তে পারদর্শী। অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর হরিহর বড় ভাই কপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করলে। রূপেশ্বর সন্ত্রীক পৌরস্ত্য দেশে পালিয়ে গেল। সেখানকার রাজা শিধরেশ্বরের সঙ্গে মিত্রতা করে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে ना शन्।

গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৮৩

রূপেশ্বরের ছেলে পদ্মনাভ। রূপে-গুণে ধনে-মানে শুধু নয়, বেদে-উপনিষদে কাব্যে-ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ। শিখরধাম ছেড়ে গঙ্গাতীরে, নবহটে বা নৈহাটিতে এসে বসতি করল। বিবাহ করল পণ্ডিত যহুজীবন তর্কপঞ্চাননের মেয়ে রমা দেবীকে। তাঁদের আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র। জগন্নাথ উপাস্ত দেবতা, তাঁর নামেই পঞ্চ পুত্রের নামকরণ হল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি আর মুকুন্দ।

মৃকুন্দের ছেলের নাম কুমারদেব। কুমারদেব পরম আচারনিষ্ঠ, অহিন্দুর স্পর্শ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত না করে জলবিন্দু গ্রহণ করে না। নৈহাটিতে ধর্মবিপ্পর হলে বাকলা চন্দ্রদীপে গিয়ে বাসা বাঁধল। বিয়ে করল মহানন্দার পূর্বকুলে মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের মেয়ে রেবতী দেবীকে। এঁদের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজন কীর্তিমান—সনাতন, রূপ আর অনুপ্ম।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর, রূপের সম্ভোষ আর অনুপমের বল্লভ। অমুপমের পুত্রই শ্রীজীব।

কুমারদেবের পরকাল হলে তিন ভাই মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল।
বছ বিস্তায় অলক্ষত হয়ে উঠল। গৌড়ের রাজা হুশেন শার কানে উঠল এদের
গুণগরিমার কথা। কোতোয়াল কেশব ছত্রীকে পাঠিয়ে দিল মাধাইপুরে,
ছু ভাইকে নিয়ে এস। এত যাদের বিস্তা ও ভক্তির কথা শুনি তাদের একবার
দেখি।

রাজার নিমন্ত্রণ, অগ্রাহ্য করা গেল না। ছ ভাই পালকিতে করে রাজসকাশে চলে এল রামকেলিতে। রাজা দেখল রূপে গুণে বিস্তার আরাধনায় ছ ভাই-ই অত্যুজ্জ্বল। খুশি হয়ে ছ ভাইকেই রাজকর্মে নিযুক্ত করতে চাইল। রাজাজ্ঞা না মানলে অসুবিধে হতে পারে ভেবে ছ ভাই-ই রাজী হল। সনাতন হল প্রধান সচিব আর রূপ হল খাস মুক্তি। রাজ-পদবী যথাক্রমে সাকর মল্লিক আর দবির খাস।

রাজকার্যে অধিষ্ঠিত হয়েও শাস্ত্রচর্চা থেকে এছদের বিরতি নেই। নবদ্বীপ থেকে তো বটেই সুদ্র কর্ণাট থেকেও পণ্ডিতেরা আসে আলোচনা করতে। কিছু শুবু শাস্ত্রে, শুবু বিদ্যায় শাস্তি পায় না হু ভাই। তারা যে লোকমুখে শুনেছে গৌরাঙ্গের কথা। তাঁকে দেখবার জন্তে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্তেশ যে মন-প্রাণ অছির হয়ে উঠেছে। কিছু এই রাজকার্য থেকে মুক্তি পার্ক কী করে ?

নীলাচলে প্রভুর কাছে হু ভাই চিঠি লিখে পাঠাল—আমাদের এ হুরবন্থার উপায় কী ?

উত্তরে প্রভূ ত ভাইকে আশ্বাস দিলেন। লিখলেন: পরপুরুষে আসজা রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও সর্বদা অস্তরে তার কান্তকে শ্মরণ করে নব-নব সঙ্গরস আশ্বাদন করে তেমনি ভক্তজন বাইরে বিষয়ীর মত লোক-ব্যবহার করেও অনুক্ষণ তার ইউবস্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গশ্বতিতে সংলগ্ন থাকে।

অর্থাৎ রাজকর্ম যা করছ তা করো কিন্তু মনটিকে সর্বক্ষণ \ভগবৎচরশে ফেলে রাখো।

প্রভূ যখন রামকেলিতে এসে পৌছুলেন, লোকসংঘট্টে ভীষণ কোলাহল উঠল। হসেন শার ভয় হল, দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিল নাকি! কেশব ছত্রীকে পাঠাল খোঁজ নিতে। এত লোকজন কেন? কেন এত কোলাহল?

কেশব ছত্রী ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল। বললে, এক ভিখিরি সন্ন্যাসী তীর্থপর্যটনে বেরিয়েছে। তাকে দেখতে ছ-চারজন অলস কোতৃহলী একত্র হয়েছে মাত্র। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তাকে হিংসা করারও মানে হয় না।

ছসেন শা তার দবির খাস ও সাকর মল্লিকের কাছে সন্ধান নিতে গেল।
তারা বললে, যিনি আপনাকে রাজ্য দিয়েছেন, যাঁর মঙ্গলেছায় আপনার
সমস্ত কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, আপনি সর্বত্ত জয়ী হচ্ছেন, সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী।
আপনার সৌভাগ্যে আপনার রাজ্যে প্রকাশিত হয়েছেন।

সভাি ? নবাব বিশ্বয়াবিষ্ট হল।

আমাদের জিজ্ঞেস করছেন কেন ? নিজের অস্তরকে জিজ্ঞেস করুন।
স্থাপনার যেমন অনুভব তেমনি প্রমাণ।

স্থাপিও তাই বলছে। বলে চিম্ভাকুল মনে অম্ভঃপুরে চলে গেল।

নবাবের কী মতলব কে জানে! মৌখিক সৌজন্য দেখাচেছ, হয়তো আছরে ক্রুবতা। চলো হু ভাই গিয়ে সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে আসি। দর্শন যেখানে সহজ্ব সেখানে সুযোগ ছাড়ে কে!

সাকর মল্লিক আর দবির খাস পোশাক বদলাল। অর্ধরাতে ছ ভাই ্তলল প্রভুদর্শনে । দত্তে তৃণ ধরে গলবস্ত্র হয়ে তৃ ভাই প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল। প্রভু মঙ্গলনেত্রে তাকালেন। বললেন, ওঠো, দৈন্য সংবরণ করো।

আমরা নীচ সঙ্গ, নীচ কাজ করছি। আমাদের মত পতিতাধম জগতে আর কেউ নেই। আমাদের দোষ মার্জনা করো এমন প্রার্থনা করতেও আমাদের লজা হচ্ছে। কাতর কঠে বললে ছ ভাই: জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার তো সহজ ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, থাকে নবদ্বীপে, তারা নীচের দাসত্ব করে নি। তাদের একমাত্র দোষ পাপাচার। শুধু তোমার নিন্দা করতে গিয়ে তোমার নাম করে তারা লাভবান হয়েছে। শুধু নামে কী, নামাভাসেও পাপ চলে যায়। কিছু আমরা ! আমাদের সঙ্গমনাহচর্য গো-ব্রাহ্মণদ্রোহীদের সঙ্গে। আমাদের কী উপায় হবে ! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আমাদের উদ্ধার করে তুমি তোমার বল দেখাও। তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক করো।

প্রভূ বললেন, তোমাদের দৈন্যে আমার বৃক ফেটে যাচছে। কিছু তোমাদের ভয় কী? তোমরা রাজকার্যে লিগু থেকেও মন সর্বদা ভগবানে ফেলে রেখেছ। ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন নিবিউতাই তোমাদের সংসারাসক্তিকাটিয়ে দেবে। আর কিছুর জন্যে নয়, তোমাদের হজনকে দেখতেই আমি রামকেলিতে এসেছি। ভয় নেই, শিগগিরই তোমাদের সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে। কৃষ্ণ ক্রবেন। আজ থেকে তোমাদের নাম হল সনাতন আর রূপ।

তবে আমাদের আর পায় কে! হু ভাই আশ্বন্ত হল।

প্রভু, আগনি এ অঞ্চলে বেশি দিন থাকবেন না। গৌরহরিকে লক্ষ্য করে সনাতন বললে, না। বিধর্মী রাজার কখন কী মতিগতি হয় কিছু ঠিক নেই। তাছাড়া তীর্থযাত্রায় এত লোক কি ভালো ?

ঠিক বলেছে সনাতন। এত লোক সঙ্গে থাকলে তীর্থদর্শনে শান্তি হবে না, রসভঙ্গ হবে। কানাইর নাটশালা প্রযন্ত গিয়ে প্রভূ ফিরে চললেন নীলাচলে।

হুই ভাই, সনাতন আর রূপ, বিষয়ত্যাগের উপায় ভাবতে বসল।

প্রথমেই ক্ষমদ্বের পুরশ্চরণ করল যাতে নির্বিদ্নে অচিরে চৈতন্য-চরণ পেতে পারে। মদ্বের সিদ্ধিলাভের জন্যে যে প্রাথমিক অনুষ্ঠান তাকে পুরশ্চরণ বলে। কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যেতেতু গৌরহরি ষয়ং শ্রীকৃষ্ণ। রূপ ছুটি নিয়ে পালাল। কিন্তু সনাতন কী করবে? সে অসুখের ছল করে বাড়িতে বসে রইল। সে প্রধান মন্ত্রী, সে জানে ছুটি চাইলে নবাব তার দরখান্ত মঞ্জুর করবে না, বরং ক্রুদ্ধ হবে। সরাসরি কাজে ইন্তফা দিলে কারাদণ্ড সুনিশ্চয়। কিন্তু চাকরিই বা করে কী করে? বিষয়ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। তাই ভাবল অসুস্থ হয়ে সরে থাকাই উপায়।

কী এমন অসুখ, নবাব রাজবৈন্তকে বললে যাও, দেখে এস। রাজবৈদ্য এসে বললে, অসুখ ভান মাত্র। সনাতন ভালো আছে, বাড়িতে বসে শাস্ত্রচর্চা করছে।

নবাব আচম্বিতে সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির হল। নিজের চোখে দেখল সনাতন ভট্টাচার্যদের নিয়ে ভাগবত-বিচার করছে।

তার মানে ? নবাব রুফ হয়ে বললে, দিব্যি ভালো আছ অথচ রাজকাজ করছ না?

সনাতন শান্তথ্যরে বললে, আমার আর কাজ-কর্মে রুচি নেই, আপনি অন্য লোক বহাল করুন।

সজ্ঞানে রাজকার্যে অবহেলা! নবাব আদেশ দিল, একে কারাগারে নিক্ষেপ করো।

কারাগারে বন্দী হল স্নাত্ন।

কদিন পরেই উড়িয়ার সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধল। নবাব নিজে চলল বৈস্থা নিয়ে। সনাতনকে বললে, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

সনাতন বললে, মার্জনা করুন। আপনি যদি দেবস্থান কলুষিত করেন তা আমার সহু হবে না।

বটে ? নবাব বললে, কারাগারে একে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রাখো।
রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম রন্দাবনে যাচ্ছি
প্রেন্থর চরণবন্দনা করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। রামকেলিতে
মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্ধা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিণণ দিয়ে কারাগার
খেকে বেরিয়ে এস।

সনাতন কারারক্ষীকে চাটুবাক্যে তুই করতে চাইল। বললে, তুমি একজন জীবস্ত পীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। কেতাবে-কোরানে তোমার জগাধ ক্ষান। এত বড় ভাগ্যবান কজন আছে ?

রাজমন্ত্রী প্রশংসা করছে, প্রহরীর চিত্ত আলোড়িভ হল।

যদি কারাগার থেকে কাতর কোনো বন্দীকে মুক্ত করে দাও তবে ভগবানও ভোমাকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

বলুন কী করতে হবে ?

মনে আছে, আগে আগে তোমার অনেক উপকার করেছি, তুমি এবার তার কিঞ্চিৎ শোধ দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, খালাস দিয়ে দাও। শোনো, তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব—একসঙ্গে তোমার পুণ্য আর অর্থ তুই-ই লাভ হবে।

কিছ বাদশাকে বড় ভয়।

বাদশা যুদ্ধে গিয়েছে, কে জানে হয়তো আর ফিরবে না। আর যদি ফেরে, বলবে সাকর মল্লিক প্রাতঃকত্য করতে গঙ্গাতীরে গেল আর অতর্কিতে ঝাঁপ দিল নদীতে। অনেক খুঁজলাম, সন্ধান পেলাম না। হাতে বেড়ি ছিল, সাঁতার দিতে পারে নি, জলের অতলেই ডুবে মরেছে। আমি মরে গেছি ভেবে বাদশা আর তোমাকে শাস্তি দেবে না। শোনো, তোমার কোনো ভন্ন নেই, আমি এ রাজ্য ছেড়ে দরবেশ হয়ে সোজা মকায় চলে যাব।

তাতেও প্রহরীর মন উঠল না।

বেশ, সাত হাজার দিছি। বললে সনাতন, বণিকের দোকানে টাকা গছিত আছে। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আগে টাকা গুনবে পরে আমাকে ছাড়বে।

রাশীভূত টাকা। প্রহরীর মন টলল।

সনাতনকে ছেড়ে দিল। হাতের বেড়ি কেটে দিল। রাতারাতি গৃঙ্গা পার হয়ে গেল সনাতন।

এ সংসারে চৈড্কাচরণই সভ্য। সে চরণপ্রাপ্তির যা কিছু প্রতিক্ল, যে কোনো উপায় হোক, ছলে বলে কৌশুলে, তাকে অতিক্রম করাই মানুষের একমাত্র সভ্যধর্ম।

সঙ্গে চাকর ঈশান, নিরিবিলি পথ নিল সমাতন। পাতড়া-পর্বতে এ্সে থামল। সেথানকার ভূঁইয়াকে বললে, আমাদের পার করে দিন।

গুনতে জানত ভূঁইয়া। গুনে দেখল এদের সঙ্গে আটটা মোহর আছে। খুশি মনে বললে, স্নান-করে খাওয়া-দাওয়া করো, রাত্তে লোক দিয়ে পার করে দেব।

সানাহার সারল হজনে। কিন্তু তাদের প্রতি এত যত্ন-আদর কেন, স্নাতনের সন্দেহ হল। আমাকে তো ওর চেন্বার কথানয়, নিভান্ত দরিদ্রবেশ পরে আছি, তবে কেন এত আপ্যায়ন ? এ আবার কোনে। বিপদের ছল্লবেশ নয় তো ?

ঈশানকে জিজ্ঞেদ করল, তোমার কাছে কি কোনো লোভনীয় জিনিস আছে ?

ঈশান বললে, সাতটা মোহর আছে।

এই কাল-যম সঙ্গে এনেছ কেন ? দাও আমাকে দাও।

সেই মোহর নিয়ে সনাতন ভূঁইয়ার কাছে গেল। বললে, এই সাতটা মোহর সলে ছিল, তাই আপনাকে সন্মানমূল্য দিছি। আমাদের পার করে দিন। আপনার পুণা হবে।

সাত নয়, আটটা মোহর আছে। ভূঁইয়া বললে, তা যাক গে। আজ রাত্রে তোমাদের খুন করে মোহর সংগ্রহ করব—এই রকম সংকল্প ছিল। তার দরকার হল না। তুমি নিজের থেকেই দান করতে এসেছ। আমাকে নরহত্যার পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিলে। শোনো, এই মোহর আমি নেব না, পাপের চেয়ে পুণ্যেই আমার এখন লোভ হচ্ছে। আমি লোক দিছি, তোমাদের নিবিয়ে পার করে দেবে।

মোহর কিছুতেই সনাতন ফিরিয়ে নেবে না। বললে, এ শত্রু সঙ্গে থাকলে দস্যুর হাতে আমি মারা যাব। এ মোহর আপনি গ্রহণ করে আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

অগত্যা ভূঁইয়া নিল সেই সাত মোহর। সনাতনের জন্যে চারজন দেহরক্ষী নিযুক্ত হল। এরা বনপথে নিয়ে যাবে।

পর্বত পার হয়ে এসে স্নাতন ঈশানকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কাছে আর কিছু আছে ?

জশান বললে, শেষ সম্বল আরেকটি মোহর আছে। ওটি তুমি নাও। ওটি নিয়ে দেশে ফিরে যাও। জশান কাঁদতে লাগল।

সজল চোখে সনাতন বললে, আমি কাঙাল হয়ে একা-একা যাব। আমি নি:সঙ্গ, আমি অকিঞ্ন।

হাতে করঙ্গ, গায়ে ছিল্ল কাঁথা, নির্ভয়ে চলতে লাগল সনাতন। নির্ভয়, যেহেতু কুফেই আমার আজসমর্থন, কুষ্ণকেই আমি রক্ষাকর্ভান্নপে বরণ করে নিরেছি। গৌরাজ-পরিজন ২৮৯

হাজিপুরে এসে পৌছুল সনাতন। সেখানে থাকে তার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, বাদশা হুসেন শার ঘোড়া জোগানের কাজ করে। তার সঙ্গে দেখা হল। বললে, গৌরাঙ্গ পাবার আশায় কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু এ তোমার কী পোশাক! চলো আমার দরে, কদিন বিশ্রাম করো। দাড়িগোঁফ কামিয়ে মুখখানি ভদ্র করো। শ্রীকান্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সনাতন বললে, আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকব না, আমি কাশী যাব। দয়া করে আমাকে গঙ্গা পার করে দাও।

শ্রীকান্ত দেখল এ আরেক রকম সনাতন। বেশে-বাসে ভদ্রে-সভ্যে স্পৃহা নেই। ঈশ্বরভাবনাই তাঁর একমাত্র আচ্ছাদন। ঈশ্বরচিন্তনই তার একমাত্র আহার। ঈশ্বরনির্ভরই তার একমাত্র আনন্দ।

শ্রীকান্ত সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিল। শীতত্রাণ ভোটকম্বন্স দিল একখানা।

হাঁটতে হাঁটতে সনাতন কাশী চলে এল। শুনল প্রভু এখানেই আছেন, উঠেছেন চক্রশেখরের বাড়িতে।

সেই বাড়ির দরজায় এসে বসল সনাতন।

অন্তর্থামী প্রভূ বললেন, দেখ তো একজন বৈষ্ণব দারে এসে বসেছে। তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।

সনাতনের অঙ্গে কোনো বৈশ্বববেশ বা চিহ্ন নেই, তাকে তাই চন্দ্রশেশর চিনতে পারল না। প্রভুকে বললে, দারে কোনো বৈশ্বব নেই, একজন দরবেশ বসে আছে।

তাকেই ডেকে আনো।

সনাতন অঙ্গনে এসে দাঁড়াতেঁই প্রভু ক্রত এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে ছুঁয়ো না। সনাতন কেঁদে উঠল: ুআমি পতিত, আমি অধম, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।

প্রভূ বললেন, নিজে পবিত্র হবার জন্যে তোমাকে স্পর্শ করছি। ভক্তিবলে তুমি সমন্ত বিশ্ব পবিত্র করতে পারো। ভক্তি যার নেই, সে পরকে দূরের কথা, নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। তাই তোমাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও, গাইতে দাও তোমার গুণগান। ভক্তের দর্শনই চকুর ফল, ভক্তমীক্তি

সঙ্গই দেহের ফল, ভক্তের গুণকীর্তনই জিহ্বার ফল। জগতে ভক্তই সুত্র্লভ।
জার ভয় নেই, কৃষ্ণই তোমাকে উদ্ধার করলেন।

আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। বললে সনাতন, তুমিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছ।

প্রভূ চন্দ্রশেখরকে আদেশ দিলেন, ক্ষৌরকর্ম করিয়ে একে ভদ্র বানিয়ে দাও।

ভদ্র হয়ে সনাতন গঙ্গাল্লান করল। চন্দ্রশেধর নতুন বন্ধ দিল। তা নিল না সনাতন। বললে, নতুনে আমার রুচি নেই, একখানা পরিহিত পুরোনো বস্ত্র দাও।

্জাই দিল তপন মিশ্র। পুরোনো ধুতি ছিঁড়ে বহির্বাস ও ডোর কৌপীন করে পরল স্নাতন।

তপন তার বাড়িতে সনাতনকে প্রভুর পাত্রশেষ নিবেদন করল।

মহারাদ্রী বিপ্র বললে, আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন, আমার বাড়িতে প্রত্যহ ভিক্ষে করবেন।

সনাতন বললে, না, আমি মাধুকরী করব, এক ঘরে রোজ বোজ ভিক্ষে নেব না।

সনাতনের মুক্তবৈরাগ্য দেখে প্রভুর আনন্দ হল। কিন্তু তিনি বারে বারে সনাতনের কম্বলের দিকে তাকাচ্ছেন কেন ? বোধ হয় তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। যে মাধুকরী করে থাবে তার গায়ে দামী কম্বল মানায় না।

গঙ্গায় স্থান করতে গিয়েছে সনাতন, দেখল কে একখানা কাঁথা ধুয়ে উকোতে দিয়েছে। তাকে বললে, ভাই, তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানা আমাকে দাও।

কাঁথার বদলে কম্বল! লোকটা তক্ষুমি রাজী হয়ে গেল।

কাঁথা গায়ে দিয়ে সনাতন প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভু খুশি হয়ে বললেন, কৃষ্ণ ভোমার বিষয়ভোগ খণ্ডে দিয়েছেন। সংবৈদ্য রোগের অবশেষও রাখেনা।

সনাতন শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বললে, এতদিন গ্রাম্য ব্যবহারে বিষয়ব্যাপারে দিন কাটালাম, আমাকে যদি উদ্ধার করলেন, তবে এবার আমার কর্তব্য কী বলে দিন। আমার তিনটি প্রশ্ন—আমি কে, ভাগত্তম আমাকে কেন জীর্ণ করছে, আর কিনে আমার মঙ্গল ? এই তিন সনাতন প্রশ্নের উত্তর দিলেন গৌরহরি।

আমি কে, আমার শ্বরূপ কী ? জীবের ধরপ—জীব কৃঞ্চের নিত্যদাস।
এই নিত্যদাসত্ব ভূলে জীব যখন বহিমুখি হয়, তখনই তাকে ত্রিতাপআলা
জীর্ন করে। আর মঙ্গল সাধুর কৃপায়, শাস্ত্রের কৃপায়। যদি সাধুও শাস্ত্রের
উপদেশে জীব কৃফোলুখ হয় তা হলেই সে মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে
পারে। সূতরাং কৃষ্ণভজনই সার কথা।

প্রশাহল: কে কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র ত্রাতা—একমাত্র প্রাপ্য। আর সেই প্রাপ্তির সাধনই ভক্তি। সাধনভক্তির ফলেই প্রেম, আর এই প্রেমেই কৃষ্ণ-মাধুর্যের আয়াদন। সুতরাং প্রেমই মহা প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন।

কাশীতে গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে সনাতনকে ত্ব'মাস ধরে উপদেশ করলেন প্রভু—কী করে কৃষ্ণপ্রেমধন পাওয়া যায় ? বোঝালেন সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন আর প্রয়োজন। সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, আর তা পাবার জন্যে যে উপায় তাই সাধন। সাধনবিধি পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস আর বিগ্রহসেবা।

পরীক্ষিং কৃষ্ণকে পেয়েছিল শ্রবণে, শুকদেব পেয়েছিল কীর্তনে, প্রহুলাদ স্মরণে, লক্ষী পদসেবনে, পৃথু পৃজনে, অক্র বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জুন সংখ্য আর বলি আত্মনিবেদনে।

বোঝালেন ক্ষতত্ব, অবতারতত্ব, ভব্বিতত্ব, বোঝালেন রাগানুগা ভব্বি। ক্ষ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণস্থ ভগবান ষয়ং। এক কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতারের উত্তব। গুনে শেষ করা যায় না। গাছের পল্লবিত শাখার মধ্য দিয়ে দেখা ট্রকরো ট্রকরো চাঁদের মত।

সনাতন জিজেস করল, প্রভু এটা কলিযুগ। এই কলির অবতার কে ? কী করে বুঝব ?

প্রভূ বললেন, শাস্ত্র বিচার করে বুঝতে হবে। যিনি অবতার তিনি তো আর নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করবেন না, লক্ষণ দেখেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

যিনি ষর্মপে অবতীর্ণ আর প্রকটে কীর্তন-প্রবর্তক ও প্রেমদাতা তিনিই তো কলির অবতার। স্নাতন আফুল কঠে বললে, বলুন ঠিক কিনা। নিশ্চম করে বলুন।

প্রভূ বললেন, চাতুরালি ছাড়ো। কৃষ্ণের কথা শোনো।

কৃষ্ণ চিরকিশোর। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিয়তস্থিতি। তার ঐশ্বর্যের অমৃত-সিন্ধুর এক বিন্দুও মনোবাকোর গোচর নয়। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই, উচ্চতরও কেউ নেই। তার সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। নিজের ক্লপ দেখে নিজেই বিশ্মিত। নিজেকে আয়াদ করবার জন্যে নিজেই ইচ্ছুক-উৎসুক।

যার। পতিব্রতা-শিরোমণি, বৈকুণ্ডের সেই সব লক্ষ্মীরাও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। আর কৃষ্ণ আকৃষ্ট গোপীদের কামগন্ধহীন নির্মল প্রেমে। সেই নির্মল প্রেমিকাদের সঙ্গেই কৃষ্ণের রাসক্রীড়া। সেই ক্রীড়ায় কন্দর্পের মনও মথিত। যে সকলের মোহ উৎপাদন করে সে এখানে মোহিত। তাই কৃষ্ণের এখানে মদনমোহন নাম। 'চঢ়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।'

মাধুর্যই ভগবদ্ভার শেষ কথা। সে কথাই প্রকাশিত হয়েছে ভাগবতে।
ভাই ভাগবত-শ্রবণই সর্বজীবের আশ্রয়। ভাগবতই জীবকে ভগবৎপরায়ণ
হতে প্রবৃদ্ধ করে।

দ্নাতন, ভোমার প্রতি কৃষ্ণের অগাধ কুপা। আমাকে যন্ত্র করে আমার চিত্তভ্রম জ্বাহিছে আমার মুখে তাঁর ঐশ্বর্থ-মাধুরী তোমাকে শোনালেন। আমি তো পাগল, কী কথা বলতে কী কথা বলি তার ঠিক নেই। শুধু কৃষ্ণ-মাধুরীর স্রোতে ভেসে যাওয়াই আমার কাজ।

শোনো। ভক্তি অর্থ সেবা। এ সেবা নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের জন্যে। একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত হলেই বিশ্ব প্রীত।

তথু একবার বলো, কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম। আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত ভোমার হল। আমি ভোমাতেই প্রসন্ন, আমি একমাত্র তোমারই। তুমি ছাড়া আমি বলে কিছু নেই, তা হলেই মান্না পলাতকা। যার মান্নাতে অভিনিৰেশ তারই ভয় আরুর যার ভয় তারই তুঃখ।

মহৎকৃপা হলেই ভগবৎকৃপা। সাধুর চরণধৃলি না পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি হয় না। 'লবমাত্ত সাধুসকে সর্বসিদ্ধি হয়।'

कानत्व ननानात्रहे विधि, व्यननानात्रहे नित्यथ।

সাধনভক্তি হু'রকম। এক বৈধী, অন্য রাগানুগা। যার অনুরাগ নেই সে শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কৃষ্ণভন্তনা করে, কৃষ্ণকৈ সুথী করবার জন্যে নয়। আর যে অনুরাগে রঞ্জিত সে বিধিনিষেধের ধার ধারে না, সে প্রাণের থেকে ভজনা করে, তার প্রাণধন কৃষ্ণকে খুশি করতে।

ইন্টে গাঢ় ভৃষ্ণাই রাগ। এ কোনো শাস্ত্রযুক্তি মানে না, শুধু ভাবমাধুর্বেই লোভান্বিত। ভাবমাধুর্বে লোভ জন্মে বলে লোভধর্মেই শাস্ত্রযুক্তি উপেক্ষা করে। বাইরে শ্রবণ-কীর্তন করে, অন্তরে স্মরণ-সেবন করে। যার যেমন ইচ্ছা কৃষ্ণকে সেই ভাবে প্রিয়তম ভেবে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করো। যার খুশি দাস হও, সখা হও, প্রিয়া হও। এতেই প্রীতির উদম হবে। প্রীতির অন্ত্রর অবস্থার নাম রতি। রতি গাঢ় বা পরিপক হলেই প্রেম।

কোনো ভাগ্যে জীবের যদি শ্রদ্ধা জাগে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জাগে, ভবে সে কী করে ? সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গ থেকে শ্রবণ-কীর্তন বা সাধনভজির অনুষ্ঠান করে। এই সাধনভজিতেই সমস্ত অনর্থের নির্ন্তি হয়। ভুজি-মুক্তিস্পৃহা দূরে যায়। অনর্থ-নির্ত্তি থেকে নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা ক্ষচি আনে। ক্ষচি থেকে আসজি জাগে। আসজি থেকে প্রীত্যঙ্কর। আর এই প্রীতি বা রতি ঘনীভূত হলেই প্রেম।

যে সাধনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর জেগেছে তার লক্ষণ কী ?

ক্ষান্তি, ক্ষোভের কারণ থাকলেও ক্ষোভশূন্যতা। অব্যর্থকালত্ব, নিরবছির কৃষ্ণভজন। একমুহুর্তেও র্থা বা কৃষ্ণ ছাড়া না থাকা। বিরক্তি বা বিরাগ। মানশূন্যতা বা দৈন্যবোধ। আশাবন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ-কৃপা করবেন এই দূঢ়বিশ্বাস। সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেখবার লালসা। নামগানে সদা ক্ষিচ। কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি। আর তীর্থবাসে অনুরাগ।

সনাতন, বললেন গৌরহরি, তোমাকে চারটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি মথুরামগুলে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, রন্দাবনে প্রচার করো রুঞ্চনেবা, বৈষ্ণৰ আচার আর ভক্তিম্মৃতিশাস্ত্র। শুষ্কবৈরাগ্য ছেড়ে ধরতে বলো যুক্ত-বৈরাগ্য।

সনাতন বললে, এই অমৃতসমুদ্রের এক বিন্দুও ধারণ করি আমার এমন সাধ্য নেই। তবে তুমি যদি পঙ্গুকে নাচাতে চাও, আমার মাধায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভু বললেন, তোমাকে যা শেখালাম, তোমাতে তা ক্ষুরিত হোক। বলে সনাতনের মাধায় হাত রাখলেন।

পরে বৈশ্ববস্থাতি সংকলনের সূত্র ধরিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। জ্ঞান বৃদ্ধি ভাব সমস্ত কৃষ্ণ তোমাকে জুর্গিয়ে

যাবেন। লিখতে আরম্ভ করলেই দেখবে কৃষ্ণ ভোমার চিত্তে সমস্ত উচ্ছল করে তুলবেন। 'যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ।'

এবার তবে র্ন্দাবন যাও। আমার আরেকটি অমুরোধ। বললেন গৌরহরি, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে, হাতে করন্ধ, আমার কাঙাল ভক্তেরা র্ন্দাবন এলে তাদের প্রতিপালন কোরো।

ব্রজ্বনের বনে বনে মহাবিরক্ত সনাতন ক্স্পাল্বেষণে ঘুরে বেড়াক্তে লাগল। দিনের বেলায় এক-এক দিন এক-এক রক্ষতলে ও রাতে এক-এক রাত এক-এক কুঞ্জে বাস করতে লাগল। মথুরা-মাহাদ্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করে তা দেখে মথুরাখণ্ডের লুপ্ত তীর্থের স্থান নির্দেশ করল।

কিন্তু প্রাভূ ছাড়া মন টেঁকে না। সনাতন পুরীর দিকে যাত্রা করল। বাড়িদ্র পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্থাশনে, অনশনে, চানা চিবিয়ে কখনো বা শুধু জল থেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে গায়ে চূলকুনি দেখা দিল। ভাবল, এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভূর মুখোমুখি হব ? আমি ক্ষণ্ণভজনের অযোগ্য, তাই আমার দেহে এ কুংসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। মন্দিরে ঢোকবারও আমার অধিকার নেই। এ দেহ আর রাখব না, আত্মহত্যা করব। রথযাত্রার আর দেরি নেই, রথের দিনে প্রভূর সামনে প্রভূবে দেখতে দেখতে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব।

নীলাচলে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল স্নাতন।

মন্দিরে উপলভোগ দেখে প্রভূ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সনাতন প্রণাম করতেই প্রভূ তাকে আলিঙ্গন করতে বাহু বাড়ালেন।

স্বাতন পিছু হটল। না, না, ছুঁয়ো না আমাকে, আমি হীন অস্পৃষ্ঠ, আমার সারা গায়ে ব্যাধি—

প্রভূ নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুফেদ তাঁর' গায়ে লাগল। সনাতন অপরাধীর মত মান হয়ে। গেল। কিন্তু প্রভূর মুখে বদান্য হাসি।

ছরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, আর কথা কী। ছ'জনে একসলে থাকো আর কৃষ্ণ-নাম-আষাদ-সমুদ্রে স্নান করো।

স্নাত্ন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। হোক প্রণাম, হোক প্রসাদ, তবু দেহত্যাগেস সংকল্প ত্যাগ করে নি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কল্মিত সে দেহ রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই স্পাতি।

সহসা সেদিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। সনাতনকে বললেন, শোনো, দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা ছিল না, কোটি কোটি লোক এক মুহূর্তে আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি।

আশ্চর্য, অন্তর্যামী প্রভু মনের গুঢ বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন!

তুমি নীচ জাতি কে বললে ? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্যবশত নিজেকে নীচ বলছ, কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী। যে ক্ষণ ভজ্জন করে সেই উচ্চ সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।

ভগবানের অশেষ দয়া কি সনাতনের চোধের সামনে প্রতিমূর্ত নয় ? ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামকীর্তন। বললেন প্রভু, নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মন:পৃত নয়। সনাতন বললে, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার যাতন্ত্রা কিছু নেই। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি। কিছু জিজ্ঞেদ করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে ?

যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে আর তোমার বছমামিত্ব নেই। বললেন প্রভু, যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নউ করবে কোন্ অধিকারে ? তোমার শরীরে আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।

প্রভূ যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন, সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। সিদ্ধবকুল থেকে যমেশ্বরে যাবার ছটো রাস্তা। একটা মন্দিরের সিংহদার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটা সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকত সহজ, অকফ্টসাধ্য। দ্বিতীয় পথটা নির্জন, বালুকাপূর্ণ, গাছগাছালি নেই, ছায়া নেই এক ফোটা। জ্যৈঠের বেলা, তবু দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল সনাতন।

তপ্ত বালিতে পা পুড়ে বাছে স্বনাতনের খেয়াল নেই। ফোস্কা পড়েছে

ভো পড়ুক। প্রভূ তাকে ডেকেছেন সেই আনন্দ-তন্ময়তায় তপ্ত বালিও তার কাছে সুখস্পর্শ।

ভিক্ষাশেষে প্রভূ বিশ্রাম করছেন, সনাতন এসে পৌচুল। গোবিন্দ তার জ্বো ভিক্ষাবশেষ নিয়ে এল। প্রসাদ পেল সনাতন।

সনাতন, কোন্ পথে এলে ? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন। সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।

সে কি, সিংহদারের পথ দিয়ে এলে না কেন ? সিংহদারের পথ ঠা । সমূদ্রতীরের পথ তপ্ত বালিতে ত্ঃসহ। তোমার পায়ে ফোদ্ধা পড়ে গিয়েছ, তুমি হাঁটলে কী করে ?

পায়ের ফোস্কা টের পাই নি। বললে সনাতন, সিংহ্ছারের পথে আমার যাবার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের সেবকেরা যাতায়াত করছে, যদি দৈবাং কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায়, তাহলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হবে এ অসহা।

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুই হলেন। বললেন, তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল ? তুমি জগংপাবন, তোমার স্পর্শে মুনিঋষিরা পবিত্র হয়। বলে সনাতনকে প্রভু আবার আলিঙ্গন করলেন। তার
কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে তবু প্রভু শোনেন না। ক্লোভে লজ্জায় মলিন হল সনাতন। জগদানন্দকে জানাল তার ছংখের কথা, অপরাধের কথা। জগদানন্দ তাকে নীলাচল ছেড়ে হৃন্দাবনে চলে যাবার পরামর্শ দিল।

সে কথা শুনে প্রভু রুফ হয়ে জগদানন্দকে তিরস্কার করলেন। কালকের ছাত্র জগা, তার কিনা এত অহংকার, তোমাকে উপদেশ করে। তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে!

জগদানস্থের কী ভাগ্য! বললে সনাতন, তাকে আপনি আত্মীয়বোধে তিরস্কার করছেন। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই আমাকে আপনার পৌরবস্তুতি। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে ? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।

তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি, তা বহিরঙ্গ বৃদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ, তোমাকে স্তুতি না করে বাকা যায় না। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভংস, আমার কাছে অমৃত- তুল্য। তোমার দেহ, ভক্তের দেহ, অপ্রাক্ত, চিন্ময়, শুধু বৃদ্ধিদোষে তৃমি তা প্রাকৃত মনে করছ। শোনো, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্ম সমদর্শন। চন্দনে ও পক্ষে আমার সমবৃদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে তাাগ করলে আমার নিজধর্ম সন্ম্যাসধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।

হরিদাস বললে, প্রভু, এ তোমার পরিহাস। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।

সে আবার কোন কথা ?

আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম, আমরা পতিত, আর তুমি দীনের প্রতি, পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু। বললে হরিদাস, তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।

না, তা নয়। বললেন প্রভু, তোমাদের আমি লাল্য মনে করি আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদ-মালিল্য ধুয়ে-মুছে দেন তেমনি : মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে, না, দোষজ্ঞান থাকে ? মার মধ্যে যে ভাব তাকে ভূমি শুদ্ধ দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু ক্লেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃয়েহ। শিশু-সন্তানের গায়ে যদি কণ্ড্রস থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, নাকি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয় ? আমার তো মনে হয় ক্লিন্ন বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।

পরে আবার বললেন, বৈষ্ণব দেহ প্রাক্বত নয়, চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে যেই ভক্ত ক্বঞ্চে আত্মসমর্পণ করল, অমনি সে ক্বঞ্চের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ চিন্ময়ত্ব অর্জন করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যভৃপ্ত, নিত্যসুথী।

বলে প্রভু আরেকবার সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। আর তথুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কণ্ডুনেই, সর্ব অঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

এই তোমার ভঙ্গি। হরিদাস উল্লসিত হয়ে উঠল: ঝাড়িখণ্ডের জল বাইয়ে সনাতনের দেহে কণ্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় ভগবানে দোষ দেয় কিনা, কর্তব্যে বিমুখ হয় কিনা, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। ভোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।

দোলযাত্রার পরে সনাতন রন্দাবন যাত্রা করল। লুপ্ততীর্থ প্রকট কররে,

বিগ্রছ-প্রতিষ্ঠা করবে, ক্লঞ্চলেবা, ক্লঞ্জপ্রচার করবে। প্রভু আবার মনে করিয়ে দিলেন।

প্রভূ যে পথে গেছেন সেই পথ ধরল। বলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে জেনে নিল কোন্ গ্রামে কোন্ নদীতে কোন্ পাহাড়ে প্রভূর কী কী লীলা হয়েছে । সেই সব দেখতে দেখতে সনাতন পৌচুল রন্দাবন।

তারপর জগদানন্দ যথন রন্দাবনে যায় তথন প্রভু তাকে বলে দিলেন, সনাতনকে বোলো, আমি শীগগির যাচিছ, আমার জন্যে যেন স্থান \করে রাখে।

দ্বাদশাদিত্য টিলায় প্রভুর জন্যে এক মঠ সংস্কার করে রেখে তার সামনে এক ছাউনি করে তাতে সনাতন বাস করতে লাগল। কিন্তু প্রভু এলেন না।

জগদানদের নিমন্ত্রণে সনাতন একদিন মাধায় রক্তবন্ত্র বেঁধে হাজির হল।
জগদানদ ভাবল এ বৃঝি প্রভুরই দেওয়া, ভেবে প্রেমানদে বিভার হয়ে
গেল। পরে প্রশ্ন করে জানল এ কোন এক মুকুল সরস্বতী নামে সয়্যাসীর
দেওয়া। শুনে জগদানন থেপে গেল, রায়ার হাঁড়ি নিয়ে সনাতনকে তেড়ে
গেল—প্রভুর প্রধান পার্ষদ হয়ে তোমার এমন আচরণ! সনাতন হেসে
বললে, প্রভুতে তোমার যে নিম্নপট প্রেম তা দেখবার জন্মেই আমার এই
ছল। ভয় নেই, এ বস্ত্র আমি আর মাধায় রাখব না, কোনো প্রবাসীকে
দিয়ে দেব।

তথন জগদানন্দ শান্ত হল।

বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে এল জীবনঠাকুর। কন্যাদায়গ্রন্থ বাহ্মণ, কাশীতে বিশ্বনাথের কাছে ধনের জন্যে প্রার্থনা করলে বিশ্বনাথ আদেশ করলেন, বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে যাও, সেখানে তাঁর হাতে ধনের উপায় আছে। শুনে সনাতন বললে, আমার তো প্রভু ছাড়া কিছু নেই, কী দিয়ে আপনার সেবা করব ? বিপ্র হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছে, সনাতন হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল, শুনুন, যনে পড়েছে, এখানে বালি খুঁড়ে দেখুন তো কী আছে, যা পান নিয়ে যান। আপনার হুঃখ দুর হবে।

আঙুল দিয়ে সনাতন যে জায়গা দেখাল তার বালি খুঁড়ে জীবন পেল এক আশ্চর্য নীলকান্তমণি। অভিভূতের মত বসে পড়ল। ভাবল কী সে বৈরাগ্য কী সে বিপুল ঐশ্বর্য যার জন্যে এই অমূল্য মণিকেও ভূচ্ছ করা যায়!

জীবন সনাতনের চরণ আশ্রয় করে বললে, আমাকে দীকামন্ত দিন।

J.18

সনাতন তাকে দীক্ষামন্ত্র দিল। বললে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ শরণাগতের পালক, কোনো চিস্তা নেই।

এই সাধুকপাই স্পর্শমণি।

মহৎক্রপা বিনা কোনো কার্যে সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

দৈন্যার্গবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈতা। আমি ভক্তিহীন দীন দরিদ্র, আমি কোথায় যাব, আমার কে আছে? আমি ভুগু দীনবদ্ধু শ্রীচৈতন্যে শরণ নিলাম।

#### 1 90 1

### লোকনাথ গোস্বামা

যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবির্জাব। পিতা পদ্মনাভ, মাতা সীতাদেবী
—বংশের উপাধি চক্রবর্তী। বয়সে মহাপ্রভুর চেয়ে তু বছরের বড়।

অদৈত আচার্যের বিভালয়ের নাম অদ্বৈতসভা। পিতার কাছে শান্ত্র— ব্যাকরণ পড়ে লোকনাথ অদ্বৈতসভায় এল ভাগবত পড়তে। অদ্বৈত তাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে তাঁর সভায় ভতি করে নিলেন। সেখানে সে সতীর্থ পেল গঙ্গাধরকে। আর গৌরাঙ্গসুন্দরকে।

গৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে লোকনাথের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্র প্রস্কুরিত হল। শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে অতি চমৎকার। লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার।

গৌরাঙ্গের প্রতি লোকনাথের অ্ছুত প্রেম দেখে অট্ছৈত লোকনাথকে গৌরাঙ্গের হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

ভালখড়ি গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'বারাঙ্গনা' নদীর ধার দিয়ে পূর্ববঙ্গে যাবার সময় গৌরহরি লোকনাথের থোঁজ করলেন। পদ্মনাভ হাতে চাঁদ পেয়ের গৌরাঙ্গকে ঘরে ডেকে নিল। দিন কয়েক স্যত্নে অতিথিসংকার করল। ভারপর লোকনাথকে গৌরাঙ্গের সঙ্গী করে দিল।

প্রভুর পূর্ববঙ্গবিজ্ঞরের সহচর লোকনাথ। ভারপর পর্যটন শেকে বখক

নবদ্বীপে ফিরলেন লোকনাথকে বললেন, ঘরে গিয়ে অপেকা করো।

লোকনাথ ঘরে ফিরল বটে কিন্তু সব সময়ে উদাস ভাব, অনুরাগময়ী উৎকণ্ঠাদশা। ইতিমধ্যে পিতা-মাতার লোকান্তর হল। ঘরে আর মন টিকল না, নবদ্বীপে চলে এল লোকনাথ।

এসে ব্রাল প্রভু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সন্ন্যাস নেবেন। প্রভুর পান্নে পড়ে কাঁদতে লাগল লোকনাথ—তোমার চাঁচর চিকুরের কী হবে ?

গৌরহরি বললেন, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলে যাও। আমিও যাচছি। \
লোকনাথের দ্বিক্তি নেই, সে বৃন্দাবনে চলল। গদাধরের শিশু ভূগর্জ গোষামী বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

তুই ভক্ত, লোকনাথ আর ভূগর্ড, পদত্রজে শ্রীব্রজে উপনীত হল। এসে দেখল গৌরভক্তদের মধ্যে শুধু সুবৃদ্ধি রায়ই র্ন্দাবনে প্রথম সমাগত। কিন্তু র্ন্দাবনে প্রভূ আসছেন কই, তিনি কবে আসবেন ? তাঁর সঙ্গে মিলবে বলেই তো তাদের রন্দাবনে আসা।

শুনল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে চলে গিয়েছেন, সেখান থেকে গিয়েছেন দক্ষিণ-বিজ্ঞা। সাক্ষাৎদর্শনের আশায় লোকনাথ দক্ষিণে যাত্রা করল। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শুনল প্রভু নীলাচল হয়ে রন্দাবনের দিকে গিয়েছেন। লোকনাথ রন্দাবনে ফিরে গেল। ফিরে এসে শুনল প্রভু রন্দাবনবিজ্য শেষ করে প্রয়াগে প্রয়াণ করেছেন।

লোকনাথ স্থির করল প্রয়াগে যাবে। সাক্ষাৎদর্শন ছাড়া এ বিরহ্যন্ত্রণা শাস্ত হবে না।

রাত্রে প্রভূকে ম্বপ্ল দেখল লোকনাথ। প্রভূ বললেন, তুমি রন্দাবনেই পাকো, এখেনেই ভজন করে।।

ষপ্নাদেশকে সাক্ষাৎ-আদেশ বলে মানল লোকনাথ। বুলাবন ছেড়ে এক পা-ও আর বাইরে গেল না। হুর্গম প্রদেশে শুধুই ঘূরে বেড়াতে লাগল— কোথার ক্ষ-লেল না তার বিরহের কাতরতা। এমন হুর্বার বৈরাগ্য কেউ আর কখনো দেখে নি, এমন নিজিঞ্নতা। আকৌমার ব্রক্ষচারী, ফলমূলের বেশি কিছু খায় না, থাকে বৃক্ষতলে। সুবৃদ্ধি রায় আছে মথুরায়, কেশবদেবের মন্দিরের কাছে, আর লোকনাথ আছে ছব্রবনের কাছে উমরাও গ্রামের কিশোরীকুণ্ডের ধারে। প্রবল বর্ষাই হোক বা হুর্দান্ত শীতই হোক, বৃক্ষতল ছাড়া কোথাও আল্রমন্তিকা করে না, গায়ে জীব একখানি কাথা, জীবভর বহিবাস । গ্রামবাসীরা ছোট একটি কুটির নির্মাণ করে দিতে চাইল, কিছে-লোকনাথ রাজী হল না। আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান করছি, কুটিরে স্থায়ী হয়ে বসবাস করি এমন সাধ্য কী !

কিন্তু যদি একটি অন্তত বিগ্রহ পেতাম তার সেবা করে আমার রুঞ্চ না পাওয়ার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব হত। লোকনাথ উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন কে একজন নির্জনে তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকনাথের হাতে একটি যুগল বিগ্রহ দিয়ে বললে, এই নাও, এই বিগ্রহের সেবা করো। এ বিগ্রহের নাম কী ?

রাধাবিনোদ। বলে সেই লোক অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ বিগ্রহ কে দিয়ে গেল ? কোথাকার বিগ্রহ ? কোনখান থেকে নিয়ে এল একে !

তথন বিগ্রহই কথা কয়ে উঠল। বললে, আমি এই কিশোরীকুণ্ডেই বাস করি। তোমার উৎকণ্ঠা ও আকুলতা দেখে নিজেই নিজেকে প্রকট করেছি। আমাকে আবার কে আনবে ? কেন, আমি নিজে তোমার কাছে চলে আসতে পারি না ?

আনন্দে লোকনাথ কাঁদতে লাগল। ভাবল এ শুধু প্রভুর কৃপা।

কিন্তু তোমার কালা দেখবার আমার সময় নেই। আমি ক্ষুধার্ত। বললে বিগ্রহ, আমাকে শীগগির কিছু খেতে দাও।

গাছতলায়ই রায়া করল লোকনাথ। খেতে দিল বিগ্রহকে। ভোগ-রাগের পর পুষ্পশ্য্যায় শুইয়ে দিল। বন্যপল্লবে বাতাস করল ধানিকক্ষণ, পদসেবা করল। কিছু উত্থানের পর একে রাখি কোথায় ?

রক্ষতলে বাস, রক্ষের কোটরে রাখল। কিন্তু যখন ভিক্ষায় বেরুব তখন একে কে দেখে ? লোকনাথ একটি ঝোলা তৈরি করল, সেই ঝোলার মধ্যেই রাখল বিগ্রহকে। সেই ঝোলাই রাধাবিন্যেদের মন্দির। সেই ঝোলাই কণ্ঠমালার মত বুকে ঝুলিয়ে রাখল সর্বক্ষণ।

ক্রমে ক্রমে গোস্থামীরা আসতে লাগল বৃন্দাবনে। রূপ সনাতন গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট। বৃন্দাবন কৃষ্ণগাতিতে মুখর হয়ে উঠল।

এল নরোভম দত। নরোভমই লোকনাথের একমাত্র শিশু।
বৃশাবন যাবার উদ্দেশে গৌরহরি যখন কানাইর নাটশালাই পৌরেইন

তথন একদিন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে আচম্বিতে 'নরোন্তম' নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন। কে নরোন্তম ? এখনো জন্মগ্রহণ করে নি, পরে করবে।

পদ্মাতীরে গড়েরহাটে নিত্যানশকে নিয়ে এলেন গৌরহরি। সেখান থেকে কুতুবপুরে। পদ্মায় সান করে তীরে কীর্তন আরম্ভ করলেন। পদ্মাবতীকে বললেন, আমি আর নিত্যানশ্ব তোমাকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছি, মৃত্র করে এ প্রেম তুমি গোপন করে রাখো। নরোভ্রমই এই প্রেমের পাত্র। সে এলে তাকে এই প্রেম দিও।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলে, নরোত্তমকে চিনব কী করে ?

যার স্পর্শে তুমি বেশি উচ্ছল হবে, বুঝবে সেই নরোত্তম। 'যাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা।'

কিশোরবয়স্ক নরোত্তম স্বপ্ন দেখল নিত্যানন্দ তাকে বলছেন, যাও, পদ্মাবতীর স্থানে তোমার জন্যে যে প্রেম গচ্ছিত আছে তাই নিয়ে এস।

প্রভাতে একাকী পদ্মাতীরে চলে এল নরোন্তম। স্নান করতে নদীতে নেমেছে, নদী উচ্চুসিত হয়ে উঠল। তখন গৌরাঙ্গের কথা মনে করে পদ্মাবতী নরোন্তমকে প্রেম দিলে। প্রেম পেয়ে নরোন্তমের গায়ের রঙ বদলে গেল, শ্রামবর্ণ গৌরবর্ণ হল। নরোন্তমের মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। দিনে দিনে তার প্রেমব্যাধি বাড়তে লাগল, পরিশেষে একদিন গৃহশুঙ্খল ছিন্ন করে চলে এল রুন্দাবন।

রন্দাবনে এসে নরোত্তম লোকনাথের প্রতি বিশেষ আরুই হল। বললে, আমাকে আপনার শিশু করে নিন।

লোকনাথ প্রথমে রাজী হয় নি। কিন্তু শুধু সেবাভক্তির মূল্যে নরোত্তম শুরুকুপা ক্রয় করে নিল।

রখুনাথ দাসের মত নরোত্তমও ধনীর গুলাল। ইচ্ছে করলে সে তো অনায়াসে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে পারত। কিছু সমস্ত রাজৈশ্বর্ধ ঠেলে ফেলে দূর-গুর্গম রন্দাবনে সে কী কঠোর কচ্ছে কালাতিপাত করছে। যদি গুরুকপার সৌভাগ্য তার অদৃষ্টে থাকে।

পোক্রাথের গুয়ারেই নরোভম পড়ে থাকে। শিক্ষা নেয়, প্রসাদ নেয়, কিছু কিছুতেই দীক্ষামন্ত্র পায় না।

লোকনার দেখল প্রভূচে তারও শ্যাত্যাগ করবার আগে নরোভ্রম

উঠেছে, উঠে লোকনাথের জন্যে শোচ-মৃত্তিকা প্রস্তুত করছে। অন্ধকার তথনো ভালো করে কাটে নি, আরেকদিন লোকনাথ দেখল অমুদয়ে অঙ্গনে ঝাঁট দিচ্ছে নরোত্তম। লোকনাথের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। বললে, ভোমার হৃদয়ে জগংগুরু প্রবেশ করেছেন, যে প্রেমের জন্যে মানুষ ভজনা করে দেই প্রেমে তুমি ভরপুর, তোমার কি আর গুরুর প্রয়োজন আছে ?

তব্ নরোত্তমকে দীক্ষামন্ত্র দিল লোকনাথ। শিবিয়ে দিল যাবতীয় উপাসনা-রীতি। তারপর একদিন শ্রীবাসের হাতে সঁপে দিল গোড়ে-উৎকলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করবার জন্যে। নিজে আর রন্দাবন ছাড়ল না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বললে, তোমার চৈতল্যচরিতামৃত গ্রন্থে আমার বিষয়ে যেন কিছু লেখা না হয়।

নামাকাজ্ফাহীন লোকনাথ ভজন-আনন্দে শতাধিক বছর বেঁচে ছিল। ব্রজমণ্ডলের খদির বনে ভজন করতে করতে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্ট্রমীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল।

#### | **&&** |

# স্থবুদ্ধি রায়

প্রকৃত নাম সুবৃদ্ধি ভাছড়ি, পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাছড়ি।

সূব্দ্ধি এককালে গৌড়ের অধিকারী ছিল, তার অধীনে চাকরি করত ছিসেন শা। ছসেন শাকে সূব্দ্ধি দীঘি খনন করবার ভার দিল। কাব্দে ছিন্দ্র পেয়ে ছসেন শাকে চাবুক মারল সূব্দ্ধি। পিঠের আঘাত এত গভীর ₹ল যে ঘা ভকোলেও দাগ মিলিয়ে গেল না।

কালক্রমে হুসেন শা গৌড়ের নবাব হয়ে বসল। প্রথম-প্রথম সূব্দ্ধিকে সে অনেক সন্মান দেখাল, করল অনেক পরিতোষ। কিন্তু একদিন হুসেন শার স্ত্রী দেখতে পেল সেই খোলা পিঠের কালো দাগ। ষামীকে জিজেস করল, এ দাগ কিসের ?

সূর্দ্ধি রায় একবার মেরেছিল। ছসেন শা আর ঢেকে রাখতে পারল না। কী মেরেছিল ? চাবুক।

সব শুনে স্ত্রী মরীয়া হয়ে উঠল: তুমিও সুবৃদ্ধি রায়কে মারো। প্রহার করব ?

না, বধ করবে। একেবারে মেরে ফেলবে।

হসেন শা বললে, তা পারব না। সুবৃদ্ধি রায় আমার পূর্ব মনিব, আমার পালনকর্তা, পিতৃতুল্য। তাকে প্রাণে মারা অধর্ম হবে।

তা হলে জাতে মারো।

জাতে মারলেও সে প্রাণে বাঁচবে না।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নির্ভ হল না। স্বামীকে দিবারাত্রি উত্তেজিত, উত্তিক্ত করতে লাগল।

সুবৃদ্ধি রায়কে ডেকে এনে তার মুখে করোয়ার জল ঢেলে দিল ছবেন শা।

সূবৃদ্ধি রায়ের জাত গেল। কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের রিধান চাইল। কেউ বললে তপ্ত যি খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ বললে, নিজের ইচ্ছায় তো আর জল খায় নি, ও অবস্থায় অতবড় শান্তি অবিধেয়। কী করে, কোথায় যায়, সূবৃদ্ধি অন্থিরচিত্তে দিন কাটাতে লাগল।

এমন সময় রুক্তাবনের পথে কাশীতে মহাপ্রভু এলেন।
সুবৃদ্ধি তাঁর কাছে গিয়ে সুবৃদ্ধি চাইল।

প্রভূ বললেন, নিরস্তর হরিম্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি র্ন্দাবনে যাও। অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।

হরিনাম পরমপাবন। অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেশায়-অশ্রদ্ধায় এমুক্ত কি বাক্য-পূরণেও নমোচ্চারণ করলে ফল হয়।

> খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদায়ই হোক, তার সমান মূল্য। পুরো নাম তো বটেই, নাম-বন্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাক্ত চিন্মর। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' হোরাম' বলে ডেকে গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩০৫

মুক্তি পেয়েছিল। বলছে শৃকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে
মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তাহলে স্পট্ট নামোচ্চারণ যে প্রত্যক্ষ
ফল দেবে তাতে আর কার সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়,
এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ভ্রমে ও নানতায়ও নামপ্রভাব
আয়ান থাকবে। সমস্ত প্রারক্ষ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও
নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা, নামেরও তেমনি।

সূব্দ্ধি রায় রন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মধুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজ্ঞুমি দর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। আরেকবার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ করবে সুবৃদ্ধি ? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রি করতে লাগল। কাঠ আনে কী করে ? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে বয়ে। বেচে পায় কত ? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা-চাবানা কিনে নিজে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরিব ছঃখী সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালি বৈশুব হয় তাহলে তার জন্মে গায়ে মাখবার তেল কেনে, শুখা রুটির বদলে ছটি ভাতের যোগাড় দেখে। নিজের জন্মে কিছে শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবৃদ্ধি একদিন অধিকারী ছিল, কত তার দাসদাসী, কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কিনা এক পয়সার চানা থেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈরাগ্য-ভূষণ হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভির, নেই বিন্দুমাত্র অপ্রসাদ। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মণুরায় এলে সূবৃদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। ছই ভাইকে ঘ্রিয়ে ছ্রিয়ে দেখাল দ্বাদশবন। কিছু মাসথানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল কাশী। গলাতীরের রান্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতনের র্ল্বাবন্যাত্রা সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পেঁছে রূপ ও অনুপম খবর পেল সনাতন মণুরায় গিয়েছে আর সনাতন মণুরায় পেঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মণুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবৃদ্ধির আনন্দ আর ধরে না। কিছু কঠোর তপৰী মহাবিরক্ত সনাতনের দেহসুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবৃদ্ধির স্লেহ-ব্যবহার তার কাছে লোভনীয় নয়। সে তীত্র বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার ধেহযাছদেশঃ ?

বৃন্দাবনে পরে যে আনন্দনিকেতন গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তির প্রথম প্রস্তুর সুবৃদ্ধি রায়।

#### 11 69 11

## রামনামী বিপ্র

ন্দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে এসেছেন। সেখানে শ্রীরামচক্রের মন্দিরে দেখলেন রঘুনাথকে।

· মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল যুক্তকরে। কুপা করে
আমার খরে যদি ভিক্ষা পান—ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রামনাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাক্ষণে আকৃষ্ট হলেন প্রভূ। তার ঘরে অতিথি হয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন চললেন আব্যোদক্ষিণে। স্কৃষ-ক্ষেত্তে এসে স্কৃষ্ণ দর্শন করলেন। ত্তিমঠে এসে দেখলেন ত্তিবিক্তমকে।

ফিরে এলেন সিদ্ধবটে। সেই রামভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কী, বাহ্মণ দেখি এখন নিরস্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

এ তোমার কী রকম হল ? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, আগে তুমি সর্বদ!
রামনাম করতে, এখন হঠাৎ ক্বঞ্জনাম বলতে শুক্ত করেছ কেন ?

বাক্ষণ বললে, প্রভু, তোমার দর্শনপ্রভাবে আমার আজ্ঞার ষ্ভাব দূর হল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে কেন কে জানে একবার কৃষ্ণনাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেন্টায়ই বারে-বারে ক্ষুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রামনামের চেয়ে কৃষ্ণনামের মাহান্ত্র্য বেশি। তর্ আমি যে রামনাম করভাম তার কারণ রাম আমার ইউদেব, কিন্তু ভোমাকে পেৰে যখন ষতঃস্ফূৰ্ত হয়ে কৃঞ্চনাম মূখে এসে গেল, ভখনই বুঝলাম লে নামের কী মহিমা!

প্ৰভু হাসতে লাগলেন।

তুমিই সেই সাক্ষাৎ রুঞ। ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

পৃথর: পরম: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহ:। সকলকে, এমন কি নিজেকে যিনি আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। যিনি জীব-হাদয় কর্ষণ করে ভজির বীজ বোনেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই নিত্য আনন্দের উৎস। কৃষ্ণই সুখয়ামী।

#### 1 46 1

### প্রকাশানন্দ সরস্বতী

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্মাসী। প্রভৃত প্রতাপ ও প্রতিপত্তিশালী। কয়েক হাজার শিয়ের গুরু।

রন্দাবনের পথে কাশীতে এসেছেন গৌরাঙ্গ। উঠেছেন তপন মিশ্রের বাডিতে।

এক মহারাদ্রী বাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। প্রভুর রূপ আর প্রেম দেখে চমংকার মানল।

সোজা চলে গেল প্রকাশান্দের কাছে। তাঁকে এ খবর না দিলেই নয়।
প্রকাশানক শিগুদের বেদান্ত পড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণ এসে বললে, শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণ
থক সন্নাসী দেখে এলাম। প্রকাশু শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, কমলনেত্র,
সর্ব অঙ্কে ঈশ্বরের সংলক্ষণ। নরদেহে নারায়ণ বলে মনে হয়। আর এমন
অন্তুত, যে তাকে দেখে সেই ক্বন্থ-কীর্তন শুকু করে।

প্রকাশানন্দ অবজ্ঞার হাসি হাসল।

বাক্ষণ আরো বললে, মহাভাগবতের সমষ্ট লক্ষণ তাঁর মধ্যে পরিক্ষুট। তাঁর মুখে নিরস্তর ক্ষলাম, তুই চোখে নিরস্তর অঞ্চ। কখনো হাসেন, নৃত্য করেন, কখনো বা রোদন করেন আর্তম্বরে। আবার কখনো বা সিংহের মত হুকার করে ওঠেন। নাম শুনেছেন ? নাম প্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

ন্তনেছি। প্রকাশানন্দ উপহাস করে উঠল : গৌড়দেশে নতুন এক ভাবুক

সন্ন্যাসী উঠেছে। কিছু আসলে সে প্রতারক। চৈতন্য নাম ধরে দেশে-দেশে লোক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। কেশব ভারতীর শিস্ত বলে ওনেছি। কিছু তার আসল বিল্লা সম্মোহন-বিল্লা, তারই প্রভাবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তাকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে।

বলেন কী! অদ্বৈত বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত বশীভূত হয়েছেন। মায়াবাদ ছেড়ে ভক্তিপথ ধরেছেন।

সার্বভৌম পাগল হয়েছে বলে তোমার চৈতন্য মহৎ হয় না। প্রকাশানন্দ শাসন করে উঠল: কাশীপুরে তার ভাবুকালি বিকোবে না। এ প্রতারকৈর কাছে ষেও না, এখানে বসে বেদান্ত শোনো।

ব্রাহ্মণ সেখানে আর বসতে পারল না। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে উঠে পড়ল। শেষ পর্যন্ত প্রকাশানন্দ প্রভুকে উচ্চুন্খল বললে।

উচ্চুঙ্গল নিন্দার্থে স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু প্রশংসার্থে অ-পরতন্ত্র, স্বেচ্ছাধীন। ভগবানই তো স্বতন্ত্র, সর্বস্বাধীন। সেই অর্থে প্রভু উচ্চুঙ্গল নয় তো কী।

ব্রাহ্মণ প্রভূব কাছে গিয়ে প্রকাশানন্দের কথা বললে। বললে, আপনার নিন্দা করবার উদ্দেশে আপনার নাম বলতে গিয়ে 'চৈতন্ত' বললে, কৃষ্ণচৈতন্ত বললে না। তিন-তিনবার চৈতন্ত উচ্চারণ করল কিছু একবারও কৃষ্ণনাম তার মুখে এল না। কিছু তোমাকে দেখামাত্র আমার মুখে কেবলই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ আসছে। এর কারণ কী ?

ও যে মায়াবাদী, কৃষ্ণে অপরাধী। বললেন প্রভু, ওর মুখে কৃষ্ণনাম আসবে না। ও কেবল ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলবে। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম এক বস্তু। যার কৃষ্ণে অপরাধ তার জিহ্নায় নামক্ত্রণ হবে কী করে? নাম নামী আর বিগ্রহ তিনই এক, তিনই চিন্ময়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দারা তা গ্রাহ্ম নয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর লীলারসের আনন্দে অধিকার নেই। ব্রহ্মানন্দের চেয়ে কৃষ্ণলীলার আত্মাদনে আনক্ষ বেশি। কিন্তু তোমায় বলি, লীলারসের শক্তি এত প্রবল যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করে আত্মবশ করে তোলে।

वृत्ति हि विश्र्य वलहे अकामानत्मन मूत्य कृकनाम अन ना।

আমি আর তবে কী করব! বললেন প্রভু, আমার ভাবুকালির গ্রাহক যখন এখানে নেই তখন এখানে আর বিকোব কী। ভারী বোঝা নিমে এসেছিলাম, সেই ভারী বোঝা বয়ে নিয়েই আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যদি অল্লমন্ত্রও মূল্য পেভাম এখানেই বেচে বেভাম। ব্রাহ্মণ তথু ভাবছে কোনো উপায়ে যদি প্রভুকে একবার মায়াবাদী সন্নাসীদের সামনে নিয়ে যেতে পারতাম! ভগবান কি কৃপা করে সেই সুযোগ এনে দেবেন না? যদি ওদের প্রভুসাক্ষাৎ না হয়, ওরা তবে চিরদিনই প্রভুর নিক্ষে করে বেড়াবে। তা হলে আমার কাশীবাস তো অনস্ত যন্ত্রণা!

বৃন্দাবন থেকে প্রভু যখন কাশীতে ফিরলেন তখন চন্দ্রশেখর আর তপন তাঁকে ধরল: প্রভু, মায়াবাদীদের মুখে তোমার নিন্দা আর ভনতে পারি না। বলে, বেদান্ত পড়ে না, ভুধু ভাবের বন্যায় ভাসে। সন্ন্যাসী কখনো নৃত্য-গীতে মন্ত হয় এমন কথা তো ভনিনি।

প্রভূ হাসলেন। নিন্দা-অপবাদ গ্রাহ্ম করলেন না। প্রতিবাদ নেই, মনক্ষোভ নেই। উদাসীন হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু ভক্তত্বংখের খণ্ডন করবেন তো ? তাঁর নিন্দা শুনে ভক্তদের যে তৃ:খ
হচ্ছে, হুদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কোথার ?

মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভুর চরণে এসে নিবেদন করল: আপনার কাছে এক বন্ধ ভিক্ষা করতে এসেছি।

কি !

আমি জানি আপনি সন্ন্যাসীসঙ্গ করেন না, তবু আমি প্রার্থনা করছি আমার বাড়িতে একবার চনুন।

ভোমার বাড়িতে কী ?

নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

প্রভূ হেসে জিজ্ঞেদ করলেন, সেখানে মায়াবাদীরাও আদবে বৃঝি ?

হাঁা, তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছি। ব্রাহ্মণ আকুলকণ্ঠে বললে, শুধু তোমার কুপার উপর নির্ভর করে তাদের ডেকেছি। কুপা করে তুমিও রাজী হও। একবার ওরা তোমাকে দেধুক। তোমার করুণার ওরাও অংশ নিক।

প্রভূ রাজী হলেন। বললেন, চলো।

সকলে বুঝল সন্ন্যাসীদের রুণা করবেন বজেই তাঁর এই ভঙ্গি।

নির্ধারিত দিনে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সন্ন্যাসীরা আগে থেকেই সমবেত হয়েছে। প্রকাশানন্দকে মাঝে নিয়ে বসেছে গোল হয়ে। স্বাই এক-একজন গর্বের পর্বত।

প্রভু দূর থেকে সন্ন্যাসীদের নমস্কার করলেন এবং পা ধুয়ে সেই পা-ধোবার স্বায়গাভেই বসে পড়লেন।

সন্ন্যাসীরা তাঁকে দেখেও দেখল না । অভ্যর্থনা করল না । প্রভু ভাবলেন, একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করা যাক । নইলে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না ।

প্রভুর অঙ্গ তেজোময় হয়ে উঠল, আলো হয়ে গেল চারদিক।

সন্ন্যাসীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দলপতি প্রকাশানন্দ এগিয়ে এসে জিজেস করলে, শ্রীপাদ, আপনি ঐ অপবিত্র স্থানে, ঐ পা-ধোবার জায়গাঁয় বসে আছেন কেন ? আপনার কিসের হুঃখ ?

প্রভু বললেন, আমি হীন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছি, আপনাদের সভায় বসতে আমার যোগ্যতা নেই।

প্রকাশানন্দ প্রভুর হাত ধরে সসম্মানে সভায় এনে বসাল। জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি কেশব ভারতীর শিক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ?

প্রভুকে দেখামাত্রই প্রকাশানন্দের মধ্যে কিছু ভাবান্তর ঘটল বোধ হয় ৷ প্রকাশানন্দ বললে, শত হলেও তুমি সন্ন্যাসীই, আছও এই কাশীতে, তবে আমাদের সঙ্গ কর না কেন ? আর সন্ন্যাসী হয়ে নাচ-গান করা কি শোভা পায় ? সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে ধ্যান আর বেদান্তপাঠ, তা না করে ভাবৃকের আচরণ করো কেন ? তোমার ঐশ্বর্য দেখে মনে হয় তুমি সাক্ষাং নারায়ণ, কিছু এই হীনাচার করার অর্থ কী ?

প্রভু নম্রস্বরে বললেন, আমি মুর্থ, আমার গুরুদেব আমাকে শাসন করে বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, ভূমি শুধু কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। এই কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত বেদান্তের সার।

কৃষ্ণমন্ত্ৰ ?

হাঁা, রুঞ্চমন্ত্রেই সংসারমোচন, ক্লগুমন্ত্রেই কুঞ্চরণপ্রাপ্তি। কলিকালে এই কুঞ্চনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই। কুঞ্চনামই সমস্ত মন্ত্রের সার। বলে গুরু-আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই শ্লোকটি শুনবে ?

কী শ্লোক ?

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলং।
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরলুথা।

কলিকালে অন্য গতি নেই, হরিনামই একমাত্র গতি। প্রভু বললেন গাঢ়-ষরে, গুরুর আদেশে তাই অসুক্ষণ নাম নিচ্ছি। নাম নিতে নিতে অন্য বিষক্ষে আমার আন্তি জন্মছে। পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। শুধু হাসি কাঁদি নাচি গাই, আমার সমন্ত জ্ঞান কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবকে অবস্থার কথা বললে তিনি বললেন, না, তুমি পাগল হওনি, কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম তুমি সেই প্রেম লাভ করেছ। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। আমার উপদেশ সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি অমনি নাচো গাও, ভক্তসঙ্গে কীর্তন করো, উদ্ধার করো সকলকে। গুরুবাক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমি অহনিশ কীর্তন করে বেড়াই। কৃষ্ণনামের আনন্দসিক্ষুর কাছে ব্রহ্মানন্দ গোলপদতুলা।

প্রভুর মধুর কথা শুনে সন্ন্যাসীদের মন ফিরে গেল। কিন্তু প্রকাশানন্দ টলল না। বললে, তোমার প্রেমলাভ হয়েছে সে তো ভালো কথা, কিন্তু বেদাস্তকে বাদ দাও কেন ? নিজে পড়ে কিছু না বোঝো তো আমাদের কাছে এসেও শুনতে পারো। বেদাস্ত শুনতে দোষ কী।

প্রভূ মৃত্ হাসলেন, বললেন, যদি অপরাধ না নাও, তবে কিছু বিদ্যা সবিনয়ে।

বলো। সন্ন্যাসীরা আকুল হয়ে উঠল: ভোমার কথা শুনে মন-প্রাণ স্লিঞ্চ হয়, ভোমার মাধুরীতে নয়ন সম্ভোষ মানে। ভোমার কথা অসঙ্গত হবে না।

প্রভূ বললেন, বেদাস্তসূত্র তো ঈশবেরই বাক্য। নারায়ণই তো বেদব্যাসরপে এ ব্যক্ত করেছেন। তাই এর পঠনে-শ্রবণে দোষ নেই। আর ঈশবের র
বাক্যে কোনো ভ্রম-প্রমাদ নেই, নেই বিপ্রলিক্ষা বা বঞ্চনা করবার ইচ্ছা।
না বা করুণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। নেই সাদাকে হলদে দেখবার
দোষদৃষ্টি। মুখ্য অর্থ করুন, বেদাস্ত ঠিক আছে, গৌণার্থেই যত অসক্ষতি।

কেন, ব্যাখ্যা করুন।

সেবা-সেবকের ভাবই ভক্তিমার্গের মূল। জীব আর ব্রহ্মে যদি অভেদ হয় তবে কে সেবক কে সেবা, ভক্তি আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্কাচার্য তো জীব আর ব্রহ্মের অভেদত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলে ভক্তি আর রইল কোথায়? তবে শঙ্করের দোষ নেই, তিনি ঈশ্বরের আদেশেই মৃথ্য অর্থকে গৌণার্থ দিয়ে আচ্ছয় করেছেন।

नेश्वरत्रत्र जारमर्ग १

ভগবান মহাদেবকে আদেশ করলেন, ষকল্পিত আগমশাল্প দিয়ে মানুষকে ভূমি আমার থেকে বিমুখ করো। আমাকে গোপন করো। স্বাই বদি ভগবং-উন্মুখ হল্প সৃষ্টি লোপ পাবে। শহর নিজেই তো মহাদেব, ভাই মান্তাদ রচনা করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করলেন। নইলে ধরুন ত্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কী ?

আপনিই বলুন।

বক্ষা অর্থ যিনি নিজে বড় হন ও যিনি অন্যকেও বড় করেন। বললেন প্রভু, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি না থাকলে অন্যকে বড় করবেন কী করে ? সর্বর্হত্তম যে তত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। তাঁর অসীমত্ব সর্বদিকে—স্বর্মেণ, শক্তিতে, প্রকাশবৈচিত্রো। রহত্তমতাকে কী বলবেন ? নিশ্চয়ই এটা গুর্থ। তাহলে ব্রহ্ম বন্তুণ, সবিশেষ। সচিচানন্দময়। এ হেন ব্রহ্মকে শঙ্কর নিরাকার বলেন কী করে ? ভগবান অর্থই বিগ্রহময় বস্তু। ভুগু উপাসনার সুবিধের জন্যেই রূপকল্পনা করা হয় নি—ব্রহ্মই নিতার্রপ, সত্যরূপ, আনন্দর্ব্বপ।

কিন্তু, তার্কিকেরা প্রশ্ন করল, শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে, তা কি মিথো ?

না, সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য। শক্তির অল্পতম বিকাশেই সাকার, ন্যুনতম বিকাশেই নিরাকার।

তা হলে দাঁড়াল কী ?

দাঁড়াল, শঙ্করের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তিশূন্য। তাঁর ধাম নেই, লীলা নেই, পরিকর নেই, এক তিল ঐশ্বর্য নেই।

আর আপনার মতে ?

মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, স্বশক্তিমান। তাঁর ধাম আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে। ঐশুর্যের আ্নস্তা আছে।

আর ?

আর শহর বলছেন, সাকার ভগবান প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার। তাঁর মতে ভগবান মায়িক উপাধিবিশিষ্ট। যিনি নিজে মায়াময় তিনি অন্যকে কীকরে মায়ামুক্ত করবেন ? নিজে শৃঙ্খালিত হয়ে কি অন্যকে শৃঙ্খালমুক্ত করা যায় ? যে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার সে তো সৃষ্ট বস্তু আর সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল। তা হলে ঈশ্বরও অনিত্য হয়ে দাঁড়ান। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধী। কেননা শ্রুতি বলছে ঈশ্বর নিত্য, অনিত্যের মধ্যে নিত্য। নিত্যোনিত্যানাম। ভগবানের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলে মানা চরম্ভম বিষ্ণুনিন্দা।

কিন্তু জীবতত্ত্ব সহক্ষে কী বলবেন ! উশ্বর যদি প্রজ্ঞানিত জয়ি, জীব তার ক্ষুলিজের কণা। বললেন প্রভূ, গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩১৩

কৈতন্যে বা ষক্ষপে ছই অভেদ, কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন—ঈশ্বর বিভূ-বন্ধ, জীব অণ্-বন্ধ। বিভূ অণ্ হতে পারে কিন্তু অণ্ বিভূ হতে পারে না। ছই-ই চিদ্বন্ধ বলে এরা আবার বিভূতে-অণ্তে ভিন্ন। ভেদ আর অভেদ একসঙ্গে। তেমনি জীবে-ব্রন্ধেও অভেদ থেকেও ভেদ আছে। যদি ভেদের কথা ভূলে যাই, তাহলে জীবের মনে হবে শক্তি-সামর্থ্যে আমি ঈশ্বরেরই সমত্লা। ঈশ্বর যা করতে পারেন আমিও তা করতে পারি। এই ভাব ঈশ্বরমহত্ত্কে ধর্ব করে। সিদ্ধু কি বিন্দুরূপে পরিচিত হবার যোগ্য ? সে পরিচয়ে সিদ্ধুর গৌরবের হানি হয়। তাই জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম হতে পারে না।

আর জগং ? তার্কিকেরা প্রশ্ন করল।

শঙ্কর বলছেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়। জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমনাত্র বেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এটা গৌণার্থ। কিন্তু মুখ্যার্থে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি— জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণাম।

তার্কিকেরা বললে, পরিণামবাদ যদি স্বীকার করেন, তাহলে ব্রহ্মকে বিকার্য বা বিকারশীল বলে মানতে হয়। কিন্তু আসলে ব্রহ্ম অবিকৃত। সূতরাং এ জগৎ ব্রহ্মে প্রমমাত্র—যেমন শুক্তিতে রৌপ্যভ্রম, মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম। তার মানে ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলে ভ্রম করছি। এই ভ্রমবাদই আমাদের বিবর্তবাদ।

তার অর্থ বিবর্তবাদে এ জগং মিধ্যা বান্তবসন্তাহীন। বললেন প্রভূ, কিন্তু ভেবে দেখুন, দেহে আত্মবৃদ্ধির জন্তেই এই বিবর্ত। অনাত্মদেহে আত্মএমই বিবর্ত। আসলে ভগবান ষেচ্ছার জগংরূপে পরিণত হয়েও আবার অবিকারী। কারু আদেশে-অমুরোধে বা কোনো কর্মবশে ঈশ্বরের কার্য নম, তাঁর ইচ্ছাই জগংরূপে পরিস্ফূর্ত, এবং জগং হয়েও তিনি যে তিনি সেই তিনিই থেকে যাচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

তত্ত্বমসি সম্বন্ধে কী বলবেন !

প্রভূ বললেন, শহরের মতে তত্ত্বসিই মহালাক্য। তত্ত্বসি তো বেদের এক পরিচ্ছেদে একটি বাক্যমাত্র, তা প্রণবের মত বিশ্বব্যাপী নয়। একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য।

প্রণব 🕈

হাঁা, প্রণবই ওক্ষার আর ওক্ষারই ব্রহ্ম। দৃশ্যমান জগৎও ওক্ষার, অদৃশ্রমান জগৎও ওক্ষার। ওক্ষারই স্বান্তার, স্বব্যাপক। বেদেরও উৎপত্তি এই প্রণৰ থেকে। আর তারই একটি উক্তি তত্ত্বসি। তত্ত্বসির অর্থ তো তুমি ব্রহ্ম
নও—অর্থ, তুমি ব্রহ্মের। দেহাত্মবিশিষ্ট জীব নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে আর
উপাসনা করতে চায় না—কিন্তু তুমি যদি ব্রক্ষের হও তবে উপাসনা তোমার
অবশ্য কর্তব্য। সহজ অর্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যাখ্যা করেই যত অনর্থের
সূত্রপাত। প্রভু তাকালেন সকলের দিকে।

সন্ন্যাসীরা বিশ্ময় মানল। বললে, তুমি যে গৌণার্থ খণ্ডন করলে তাতে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। শুধু সাম্প্রদায়িকভার খাতিরেই আমর। শহরের ব্যাখ্যাকে মর্যাদা দিই।

কিন্তু প্রকাশানন্দ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত। তার উপলব্ধির জন্যে একমাত্র জ্ঞানযোগই প্রশস্ত। প্রভূ দেখালেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভগবানের উপাসনাও শ্রুতিমৃতিসম্মত। আর কলিকালে সংসারজয় সন্ন্যাসে নয়, একমাত্র হরিনামে, ভক্তিতে। 'কলিকালে সন্থ্যাসে সংসার নাহি জিনি।'

· अरे वांशानि ভाবूक मन्नामी वटन की ?

ভৃষু কথার কথা বলে না, প্রত্যক্ষ অনুভৃতি নিয়ে বলে। তাই এমন সাধ্য নেই কেউ অতিক্রম করে। ত্রহ্ম রহৎ বল্প সন্দেহ নেই আর এই ত্রহ্মই জগবান। বছবিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেই ঈশ্বরকেই বন্দনা করি যিনি কমলনয়ন মেঘগ্রামল পীতবদন বনমালী। ভজিই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। সর্ববেদের অভিধেয়। আর ভজি থেকে প্রেম, প্রেম থেকেই সেবাবাদনা। আর উপাদনা ছাড়া সেবা হয় কী করে ? উপাদনার মন্ত্র কী ? হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামকরের্নাম করের্নামিব কেবলং। কলিকালে এ ছাড়া আর গতি নেই। নেই, নেই, কিছুতেই নেই। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' তাই কলিকালে নামই একমাত্র সাধন।

কী ভাবে নাম করবে ? তৃণ হতে নীচ হয়ে, রক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান কামনা না করে, অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে।

আর বৃঝি বক্তাকে ঠেকানো গেল না। প্রকাশানন্দ বিচলিত হল। বিনয় করে বললে, তুমি বেদময় মূতি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আগে যে নিন্দা করেছি তার জন্যে ক্ষা চাই।

ভাহলে এবার ক্বফ্বনি ভোলো। সন্ন্যাসীরা ক্বফ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। মহারাষ্ট্রী বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসিয়ে প্রভুকে ভিক্লা করাল প্রকাশানন্দ। সমস্ত কাশী প্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। যেখানে ধানা সেখানেই দারুণ জনতা। বিশ্বনাথের মন্দিরেই হোক বা গলায়ই হোক, হরিধ্বনি করেন প্রভু আর জনতা প্রতিধ্বনি তোলে।

একদিন পঞ্চাঙ্গাতে স্নান করে প্রভু বিশুমাধব দর্শনে গেলেন। মাধবের সৌন্দর্য দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে অঙ্গনে নাচতে লাগলেন। চন্দ্রশেখর, প্রমানন্দ, তপন আর সনাতনও কীর্তনে যোগ দিল। চতুর্দিক হতে কত লোক যে ছুটে এল তার লেখাজোখা নেই।

প্রেমোন্মন্ত হয়ে প্রভূ গান ধরলেন : হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

হরি হরি। মার্গ-মার্ত্য ভরে মঙ্গলধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনি হল হাজার লোকের কঠে।

প্রকাশানন্দের আশ্রম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সে-নামধ্বনি শুনে প্রকাশানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। শিশুদের বললে, চলো দেখে আসি।

আর ব্ঝি এ ভাব্কের ভাবকালি নয়, এ 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ।' এ ব্ঝি প্রাণ ধরে টান মারা। 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।'

কিছ্ত এ কী দেখছে! প্রভু নৃত্য করছেন! শুধু কীর্তন নয়, নর্তন। অনস্ত-সৌন্দর্যের নিকেতন দেহভঙ্গিতে কী অনির্বচনীয় মাধুরী!

প্রকাশানন্দ আত্মহারার মত বলে উঠল: হরি-হরি। তার শিয়্যেরাও গর্জন করে উঠল: হরি-হরি।

প্রকাশানন্দ শুধু ধ্বনিত হল না, তার সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিভাব ফুটে উঠল।
শুধু তাই নয়, দে কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

কাশীবাসীদের বিশ্বয়ের অবধি রইল না। যে-সব ব্যবহারকে চিরকাল বিজ্ঞাপ করেছে, ধিকার দিয়ে বেড়িয়েছে, নিজেই কিনা সেসব আচরণ করছে প্রকাশ্যে। এত বড় পণ্ডিত, গর্বে যে পর্বতাকার, তার এ কী দৈন্যচাপল্য! কোথায় তার গান্তীর্য, কোথায় তার বিরক্তি! এ যে দেখছি সে নৃত্য শুক্র করে দিয়েছে!

সত্যিই বৃঝি সে আজ প্রকাশানন্দ। শুষ্ক জ্ঞানের কঠিন আবরণ সরিষ্কে সে আজ ভক্তিতে প্রকাশিত, আনন্দে প্রকাশিত। সে আজ সার্থকনামা। লোকসংঘট্ট দেখে প্রভুর বাহ্মস্থৃতি ফিরে এল। সন্ধ্যাসীদের দেখে ভাব সংবরণ করলেন। তাঁর অন্তর্জ রাধাভাব, তাঁর হৃদয়ের গোপননিধি—এ সকলের সামনে অনার্ভ করবার নয়।

প্রকাশানন্দকে প্রণাম করলেন প্রভূ। প্রকাশানন্দ প্রভূর চরণযুগল ধারণ করল।

প্রভূ বললেন, আপনি জগদগুরু, পৃজ্যপ্রেষ্ঠ। ব্রন্ধের সমান, মায়াতীত। আর আমি অল্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ। আপনার শিয়ের শিয়া। আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। আপনি প্রেষ্ঠ হয়ে আমার মত হীনজনকে যদি প্রণাম করেন, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে। আপনি ব্রহ্মতুল্য বলে সমস্ত কিছু ব্রহ্ময় দেখছেন, তাই বলে লোকশিক্ষার ছলেও সকলকে বন্দনা করা উচিত নয়।

তোমাকে আমি আগে আগে অনেক নিন্দা করেছি, বললে প্রকাশানন্দ, তার থেকে মুক্ত হবার জন্মেই আমি তোমার চরণস্পর্শ করলাম। তুমি দাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবৎচরণস্পর্শেই সমস্ত অপরাধের নিস্তার।

প্রভূ বললেন, আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু মনে করলে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা আর ক্ষুদ্র যে সংহারকর্তা তাদেরকেই নারায়ণের সমান বলে মনে করলে অপরাধ হয়, আর জীব তো সামান্য কথা।

তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই, বললে প্রকাশানন্দ, তবু যদি ভীবশিক্ষার জন্যে নিজেকে কৃষ্ণদাস বা ভগবানের ভক্ত বলে মনে করো, তা হলেও তুমি আমাদের চেয়ে বড়, আমাদের পূজনীয়। তোমাকে নিন্দা করেছি, ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং সে অপরাধ সে সর্বনাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেও তোমার চরণস্পর্শের প্রয়োজন।

কী বলছে ভাগবত 📍

যারা মহৎ তাদের অবমাননায় মানুষের আয়ু শ্রী যশ সমন্ত নইট হয়ে হার। তোমার চরণস্পর্শে আমার নিন্দাপরাধ খণ্ডন হয়েছে বলে চিন্তে ভক্তির উন্মেষ হবে। বললে প্রকাশানন্দ, তাই তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছি।

মছৎ কৃপা ছাড়া জীবের সংসারনির্ত্তি নেই। সক্ষনসঙ্গতিই ভবার্গবভরণের তর্ণী।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর ভাগবত নিয়ে আরো আলোচনা হল।
ক্রুতিবাক্য আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের ঐক্য প্রমাণ করলেন প্রভু।

ভাগৰত আর বেদান্ত ছুইই ব্যাসের রচনা—ভাগবতই ৰেদান্তের ভায়। ভাগৰতই সর্ববেদান্তসার। প্রকাশানন্দের অন্তরে প্রভু ভক্তি জাগিয়ে দিলেন, জাগিয়ে দিলেন আনন্দ। প্রকাশিত আনন্দের প্রতিমৃতি ৰলেই প্রকাশানন্দ।

প্রভূ বলদেন, ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই ভক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে—ভশু ভাগৰতই বিচার করো, তা থেকেই বেদ-উপনিষদের সার রহস্য বৃষ্তে পারবে।

কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাগবতচর্চায় মন দিল। আরম্ভ করল নামকীর্তন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদীপ হয়ে গেল।

প্রহাস করে বললেন, কাশীতে আমি ভাবকালি বেচতে এসেছিলাম, শুনেছিলাম গ্রাহক নেই, বস্তু বিকোবে না এখানে। কিন্তু তাই বলে কি মাল আবার দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়া চলে ? মহারাদ্রী ব্রাহ্মণ আর তপন মিশ্রকে লক্ষ্য করলেন: তোমাদের ত্বংখ হল যে-বোঝা নিয়ে ফিরে যাব, তাই তোমাদের ইচ্ছায় সব উজাড় করে বিনাম্ল্যে বিলিয়ে দিলাম।

#### 

# কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী

কাশীশ্বর ঈশ্বর পুরীর শিশ্য আর গোবিন্দ অনুচর। মথুরায় যখন দেহ রাখছেন তখন ঈশ্বর কাশীশ্বরকে বললেন, নীলাচলে যাও, সেখানে গিয়ে চৈতন্ত্রের সেবা করো। আর গোবিন্দকে বললেন, তুমি যাও, তুমি চৈতন্ত্রের অঙ্গসেবক হও।

দান্দিণাত্য হতে ফিরেছেন প্রভু, গোৰিন্দ প্রণাম করে সামনে দাঁড়াল। আমি গোবিন্দ, ঈশ্বর পূরীর ভূত্য। তিরোধানকালে বলে দিলেন, নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যের অঙ্গসেবা করো। তাই এসেছি। তাঁর আর এক সেবক কাশীশ্বর, তাকেও আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছেন। সে পথে তীর্থ করছে। সেও শিগগির এসে পড়বে।

প্রভূ বললেন, আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী রূপা, কী স্নেহ। তাঁর নিজের ভূত্যকে আমার কাছে পাঠিরে দিয়েছেন। কিছ গোবিন্দ তো শূর। সার্বভৌম কাছে ছিল, আপত্তি করল। শৃ্রের নেবা পুরীগোসাঁই অলীক্বত করলেন কী করে !

প্রভূ বললেন, ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল মানে না। বিগ্রের ঘরে কৃষ্ণ ভোজন করলেন। কৃষ্ণে শুধু ভজির অপেক্ষা। কিন্তু আমি ভাবছি, গোবিন্দ আমার গুরুর সেবক, মান্তপাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গসেবা করানো কি সঙ্গত হবে ?

তখন সার্বভৌমই বললে, কিন্তু গুরুর আদেশ যে লঙ্ঘন করবার নয়।
ঠিক বলেছ। গোবিশ্বকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে
অঙ্গদেবার অধিকার।

যথাদিনে কাশীশ্বর এসে পৌচুল। বিশালকায় বলবান পুরুষ।

গোবিন্দ তো প্রভুর গা-হাত-পা টিপবে, আহারের ব্যবস্থা করবে, যে যা দেবে তার ভার নেবে। কেউ দেখা করতে এলে তারও দেখাশোন। করবে। প্রভুর কিসে আরাম হবে এই দেখতে হবে সর্বক্ষণ। কিন্তু কাশীশ্বর করবে কী ? প্রভু যখন জগল্লাথদর্শনে যাবেন তখন সে ভিড় সরিয়ে প্রভুর জন্মে পথ করে দেবে। তার দেহে সামর্থ্য আছে, দরকার হলে, ঠেলাঠেলিতেও সে

তাই দিনের পর দিন করতে লাগল কাশীশ্বর। মনুষ্ঠগহনে প্রভুর যাত্রার পথ করে দেবার কাজ। এই, সরে যাও, পথ দাও, ছুঁমো না, গায়ে পোড়ো না, কথা শুনবে না তো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেব।

কাশীশ্বরের আর কী কাজ ?

ভক্তদের সঙ্গে প্রভূ যখন ভোজনে বসেন তখন কাশীশ্বর পরিবেশন করে। কাশীশ্বর প্রভূরই পরিবারের একজন হয়ে গেল।

> প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কোড়ি চারি পণ। প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন॥

প্রভু বললেন, হরিদাস্ ঠাকুরের কুপাতেই আমি নামের মহিমা শিখেছি।
আব কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছি গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ করে।

গৌড়ীয় ভক্তদের নাম করলেন প্রভূ। তার মধ্যে কাশীশ্বর একজন।
নবদ্বীপে নিমাইদ্বের বাল্যলীলার সঙ্গী কাশীশ্বর। শ্রীবাসের কীর্তন আসরে,
গঙ্গায় ক্লক্রীড়ায়, শ্রীধরের বাড়িতে, প্রভূর প্রকাশকালে দে উপন্থিত।
তারপর গৌরহরি নীলাচলে চলে গেলে সেও চলে গেল বুন্দাবনে। দ্বির

গৌরাজ-পরিজন ৬১৯

পুরীর কাছে দীক্ষা নিম্নে ভারই সেবায় আন্ধনিয়োগ করল তারণরে গুরুর আদেশে নীলাচলে এলে প্রভুর চরণে আন্থসমর্পণ।

রন্দাবনে রূপগোস্থামী গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল। প্রভুর কাছে লে সংবাদ পৌছুলে প্রভু কাশীশ্বরকে রন্দাবনে যেতে বললেন। প্রভুকে ছেড়ে যেতে কাশীশ্বরের মর্মান্তিক হৃঃখ হল। প্রভু তাকে তাঁর 'নিভ্রম্বরূপ বিগ্রহ' বলে একটি বিগ্রহ দিলেন আর বললেন, একে গৌরগোবিন্দ আখ্যা দিয়ে নিত্যসেবা কোরো।

কাশীশ্বর রন্দাবনকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। বললে, প্রভূ, বেখানেই আমাকে রাখো, ভাবতে দিও তোমার চরণেই আমি আছি।

ব্ৰহ্মচারী কাশীশ্বর রুক্তাবনে লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে যুক্ত হল।

#### 1 90 1

## কাশী মিশ্র

উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, রাজা প্রতাপক্তরের গুরু। তাই সহজেই অনুমেয় কত বড় মাননীয় ব্যক্তি।

শুধুরাজার রাজা নয়, জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। রাজা যথন শ্রীক্ষেত্রে থাকেন, প্রত্যহ শুরুর পা টিপে দেন ও জগন্নাথসেবার কী রকম ভিয়েন হল তাই শোনান।

এ হেন কাশী মিশ্র অবাক্যব্যয়ে প্রভুর চরণে শরণ নিল।

প্রভূর থাকবার জন্যে একটি নির্জন ঘর দরকার, সার্বভৌমের ইঙ্গিতে কাশী মিশ্র তার নিজের বাড়িতে স্থান করে দিল।

আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে, আমার বাড়িতে প্রভূ থাকবেন। তথু গৃহ নয়, দেহ-মন-আন্ধা সর্বস্থ কাশী মিশ্র প্রভূকে নিবেদন করে দিল।

প্রভূ তাকে তাঁর চতুভূজি মূর্তি দেখালেন। সত্যি কাশী মিশ্রের মত ভাগ্যবান আর কে আছে। তারপর তাকে আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করে 
নিলেন।

পরমানন্দ পুরী এসেছে—থাকবে কোথায় ? প্রভু কাশী মিশ্রের বাড়িতেই

একটি নিভ্ত খর ঠিক করে দিলেন। তারপর গোড় থেকে হরিদাস ঠাকুর যখন এল তখন তার থাকবার জন্যে কাশী মিশ্রের আরেকটি কুটির চাইতে গেলেন প্রভূ। কাশী মিশ্র বললে, আমার যা কিছু আছে সমস্ত তোমার। ভূমি চাইবে কেন ? যা তোমার ইচ্ছে ভূমি নিয়ে নেবে, দ্বিধা করবে না।

রথযাত্রার কদিন আগে প্রভু কাশী মিশ্রকে ডাকলেন। বললেন, গুণ্ডিচা-মন্দির মার্কনে অনুমতি চাই।

মন্দির মার্জনে অনুমৃতি চাই।
পড়িছা পাত্র আর সাঁইছামকেও খবর দেওয়া হল। পড়িছা বললে,
রাজার আদেশে তোমার সমস্ত ইচ্ছাই আমাদের কর্তব্য বলে ধার্য হয়েছে।
সূতরাং মন্দির মার্জনা করতে চাও, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দেব। কিছু ঘাই
বলো, মন্দির সাফ করবার কাজে তোমাকে মানায় না।

প্রভু নীরবে একটু হাসলেন।

বুঝেছি এ তোমার এক লীলা। এপু তুমি নও, তোমার ভক্তেরাও এ প্রকালনে অংশ নেবে। বেশ, তবে আদেশ করো, একশো ঘট আর একশো ঝাঁটা নিয়ে আসি।

মার্জন-লীলা শেষ হবার পর সরোবরে জলক্রীড়া হল। তারপর পাঁচশো ক্ষেত্তজকে প্রসাদ বিতরণ করা হল। রামানক্লের ভাই বাণীনাথ প্রসাদ নিয়ে এল আর পরিবেশনের তদারক করল কাশী মিশ্র।

এক দিকে রাজা, আরেক দিকে প্রভু। ছুদিকে সমান দায়িত্ব পালন করছে কাশী মিশ্র। দেহে কত শক্তি ও মনে কত আগ্রহ থাকলে এ সম্ভব তা কে বলবে। দক্ষতা ও চারুতাই বে কর্মোদ্যাপনের প্রাণ তা কাশী মিশ্রের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

রথের উৎসবের সময় সাত সম্প্রদায় কীর্তন করছে—চার দল রথের সামনে ছ' দল রথের ত্-পাশে আর একদল রথের পিছনে। রাজা প্রতাপরুদ্র দেখতে পেল প্রস্তু সাত দলেই উপস্থিত আছেন, সাত দলেই বিশাস করছেন। অথচ প্রত্যেক দল ভাবছে, প্রস্তু শুধু আমারই গোটাভূক।

রাজা কাশী মিশ্রকে এ অপূর্ব দর্শনের কথা বললে।

কাশী মিশ্র বললে, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। তোমাকে সাক্ষাৎদর্শন না দিলেও দেখাছেন এই লীলা-বিলাস। তাঁর কুপা বিশ্বয়কর।

কাশী মিশ্র যে প্রভুর চতুভূজি মুতি দেখল সেও তো প্রভুর আহেতৃক করুণা। তারপর জন্মান্টমীতে কাশী মিশ্র গোপবেশ পরল। সে একা নয়, পরল প্রতাপরুদ্ধ, তুলসী পড়িছা আর সার্বভৌম। ষয়ং প্রস্তৃ এদের সঙ্গে নৃত্য করলেন। হুধ, দই আর হলুদ-জলে সকলের অঙ্গ ভিজে গেল।

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ রাজার প্রাণ্য ধন দিচ্ছে না, তাই তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। আরেক ভাই বাণীনাথকেও বেঁধে নিয়েছে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে প্রভূর কাছে অনুরোধ এল। প্রস্তু বিরক্ত হয়ে বললেন, রাজাকে তার প্রাণ্য থেকে বঞ্চিত করবে, তারপর বিচারে দণ্ড হলে আমার কাছে নালিশ জানাবে! এ সব বিষয়-বার্তা আমি শুনতে পারব না, আমি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথে চলে যাব।

তখন তাঁকে নিরন্ত করবার জন্যে কাশী মিশ্র মিনর্তি করতে বসল। তুমি ভূল বুবছ কেন? গোপীনাথ তোমার কাছে বিষয়-আকাজ্জা করে না, সে তোমার অনন্যশরণ ভক্ত বলে তার সেবকেরা তার ছঃখের কথা তোমাকে জানিয়েছে। যে তোমাকে তোমার জন্যেই ভজনা করে সে তার ছঃখের দিনে তোমাকে জানাবে না তো কাকে জানাবে? ভয় নেই, তোমাকে কেউ বিষয়ের কথা বলবে না, তুমি এখানেই থাকো।

কাশী মিশ্র তখন রাজাকে গিয়ে ধরল। রাজা গোপীনাথের ঋণ মকুক করে দিল।

প্রভূ আবার বিরক্ত হলেন। কাশী মিশ্রকে ডেকে বললেন, এ ভূমি কী করলে ? রাজার থেকে আমাকে ভূমি দান নেওয়ালে ?

কাশী মিশ্র আবার প্রভূকে বোঝাতে বসল। রাজা বলে দিয়েছে আপনি যেন মনে না করেন যে, আপনার দিকে তাকিয়ে রাজা তার দাবি ছেড়ে দিয়েছে। ভবানন্দের ছেলেরা তার প্রিয়পাত্র বলেই এই অনুগ্রহ।

ভবানন্দের ছেলেরা এদে প্রভূর পায়ে পড়ল। চরণম্মরণের ফল কী, পেয়ে গেল হাতে-হাতে।

প্রস্থ ভক্ত-বাংসলা প্রকট করলেন। থেকে গেলেন নীলাচলে।

যার যা ন্যায্য প্রাণ্য ভাকে তা দেবে, সঙ্গত উপায়ে যা লাভ থাকে তা
ধর্মকর্মে ব্যয় করবে, কদাচ অসন্বায় করবে না।

কাশী মিশ্র হুকুল বজায় রাখল। এক কুল রাজান্থগত্য, আরেক কুল ঈশ্বরভক্তি। আর ব্রাল কাকে বলে শুদ্ধভক্ত। 'সেই শুদ্ধ ভক্ত—ভোহা ভব্লে ভোষা লাগি। আপনার সুধ্যঃখে হয়<sup>থ</sup>ভোগভোগী।' প্রভূর তিরোভাবের সময় কাশী মিশ্র বর্তমান ছিল। প্রীনিবাস যথন নীলাচলে এল তথন আর তাকে দেখা যায়নি।

### 1 45 1

## রূপ গোস্থামী

রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপিও আরেক রকম হয়ে গিয়েছে।

চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলে মনে-প্রাণে ভজন করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিষয় নবাব বাজেয়াপ্ত করুক এও অসহা।

সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও ক্বঞ্চমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে অচিরে হৈচতন্যুচরণ পেতে পারে।

নবাবের কাছে ছুটি চেয়ে ছুটি পেল রূপ। নৌকোতে ভরে অতুল ঐশ্বর্থ নিয়ে নিজের গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে, এসে পৌছুল। এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয় । অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈফ্ষবের সেবায়, বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়-কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। স্নাতনের ক্রন্থে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল প্রভু কখন বৃন্দাবন রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেকা করছি।

ক্ষণ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম রন্দাবনে যাচিছ প্রভুর চরণবন্দন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।

প্রয়াগে এসে ভনল প্রভূ এখানে আছেন। ভনে আনন্দের তরজে ভাসতে লাগল। আর ভনল প্রভূ চলেছেন বিন্দুমাধবদর্শনে। তু ভাই রূপ আর অমুপম চলল এগিয়ে। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। কেউ নাচছে,

গৌরাল-পরিজন ৩২৩

গাইছে, কেউ-কেউ বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে পথে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভিড় থেকে হু ভাই সরে দাঁড়াল। তারা বুঝি পতিত, তারা বুঝি কলুষিত।

দক্ষিণ ভারতের এক বিপ্র প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। দেইখানে রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে হুই গুচ্ছ তৃণ ধরে ছজনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভুগ প্রদর্মুখে বললেন, ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কৃপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। চতুর্বেদী বাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়, আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুক্তরাং সে ভক্ত চণ্ডালকেই সংপাত্র মনে করে দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকে পূজা করবে আমার মত। বলে প্রভু ছ ভাইকে আলিঙ্গন করলেন, চরণ রাখলেন মাথার উপরে। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী, আমার হৃদয়গ্রাহ্থ।

তু ভাই প্রভুকে স্তুতি করল। কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরতকু কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

প্রভু বললেন, সনাতনের কথা বলো।

সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে। বললে রূপ, তুমি যদি উদ্ধার করে। তবেই তার মুক্তি সম্ভব। নচেৎ নয়।

প্রভুবললেন, ভয় নেই, শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে। মিলন হবে আমার সঙ্গে।

দাক্ষিণাত্যে বিপ্রের গৃহেই ছু ভাই স্থান পেল। তাদেরকে প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্ত এনে দিল বলভদ্র।

ত্তিবেশীসঙ্গমের কাছেই প্রভুর থাকবার জায়গা ঠিক হল। তু ভাই রূপ আর অনুপম কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের আড়িল গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। যার এত ভাবভক্তির কথা শুনি তাকে দেখে আসি ষচক্ষে।

দেখতে এসেই চকুছির। কে এ সানন্দসুন্দর লাবণ্যপ্রদীপ! তথুনি দণ্ডবং করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। শুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা শুরু হলে সাধ্য কীপ্রেম সংবরণ করে।!

थिष्ट्रक रहाछ निमञ्जन कदन निकश्रह ।

এই চুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ।

বল্লভ এগিয়ে এল, তু ভাই দূরে পালাল। বললে, আমরা অম্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা। বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

পশুতাভিমানী বল্লভের চিত্তর্ত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে প্রভূ বললেন, ইাা,
ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়োনা, এরা হীন°
জাতি।

হীন জাতি! বিশায় মানল বল্লভ: কিছু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম নর্ডন করছে। এরা অধ্য নয়, এরা সর্বোভ্য।

ইা, তুমি ঠিক বলেছ। বললেন প্রভু, যার ভক্তি নেই তার জপতপ শাস্ত্রজ্ঞান মৃতদেহের অলঙ্কারের মতই অসার। নীচকুলে জন্মেও যে ভক্ত, তার ভক্তির দীপ্তায়ি সমস্ত কল্মধ দধ্দ করে দিয়েছে। সে পণ্ডিতদেরও মাননীয়।

নির্জনতার আশায় প্রভূ প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানক্ষের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন—সমস্ত। পরে বললেন, এবার রুন্দাবনে যাও।

শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরসসিদ্ধু পারাপারশ্ন্য, গন্তীর। তোমার আষাদের জন্যে শুধু একবিন্দু উপহার দিছি। কেশাগ্রের শত ভাগকে বহু শত বার বিভাগ করলে
বে বস্তু হয়, জীব সেই সৃক্ষতম বস্তু, সংখ্যায় অস্তহীন। স্বীয় কর্মফলে
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা,
জীব নিয়মা। জীবের মধ্যে আবার হুরকম ভেদ—ছাবর আর জলম। যারা
অচল, যেমন রক্ষ, ভারা ছাবর জীব আর যারা সচল ভারাই জলম জীব।
জলমে আবার তিন রকম ভেদ—জলচর, স্থলচর, তির্ঘক। মানুষ স্থলচরের
মধ্যে। সমগ্র জীবমশুলের তুলনায় অভ্যন্তা। আবার মানুষের মধ্যেও কভ
কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাং যারা বেদ মানে, ভাদের মধ্যে
অর্থেক শুধু মুখে মানে, প্রাণে মানে না, অর্থাং বেদনিষ্ঠি কর্ম করে না, বরং
বেদনিষিদ্ধ পাণ কর্ম করে। যারা বেদবিহিত কর্ম করে ভাদের মধ্যে

জ্ঞানীই বা কজন ? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না। জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সাজুষ্য চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যদি একজন মাত্র মুক্ত হয়! আর কোটি মুক্তমধ্যে যদি একজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত হয়! তা হলেই দেখ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। 'গুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

কৃষণভক্ত কী রকম ?

কৃষ্ণভক্ত নিস্কাম, তার নিজসুখের বাসনা নেই। তাই সে শাস্ত, অচঞ্চল। যারা ভূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী তারা অশাস্ত। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকুপায় বা কৃষ্ণকুপায় ভঙ্গনাকাজ্জা পেয়ে যায়। শুধু মহৎকুপাই কৃষ্ণভক্তির উৎস।

মহৎকৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন ধর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

আর এই মহৎ-ক্লপা ছই ক্লপে অভিব্যক্ত হয়—হয় গুরুক্সপে নয় অন্তর্থামি-ক্লপে।

> কৃষ্ণ যদি কুণা করে কোন ভাগ্যবানে। শুক্র অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।

অন্তর্থামী বা চৈত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সহজে ব্ঝতে পারে না, তাই কৃষ্ণ সাধারণত মহাস্ত বা গুরুদ্ধপে জীবকে কুপা করে।

> জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহাস্তম্বরূপে।

ভাগ্যবান হব কিলে ? সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করে মহৎকুপা আকর্ষণ করব। আর সেই মহৎকুপার ফলে কৃষ্ণভক্তি জাগবে। যদি সেই ভজন-প্রয়ন্তি জাগে, তবে তা ভাগ্য ছাড়া আর কী।

তারপর সেই বীজে জলসেচন করে।। শ্রবণকীর্তনই সেই জলসেচন।
জলে লতার বৃদ্ধি। শ্রবণকীর্তনেই ভজনেচ্ছা বলবতী। বীজ থেকে অছুর,
আঙ্কুর থেকে লতা। জলসেচন বাড়তে বাড়তে লতা শেষ পর্যন্ত কঞ্চরণকল্পরক্ষে আরোহণ করে—বৃক্ষকে আশ্রয় করে লতা ক্রমশই বিভারিত হতে
থাকে, পুল্পিত ও ফলান্বিত হয়। কী ফল ধরে ? আরু কী! প্রেমফল।

দেখো যেন বৈশ্ববাপরাধ করে বোসো না। বৈশ্ববকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা, বৈশ্ববদর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই সব বৈশ্ববাপরাধ। বৈশ্ববাপরাধ যেন মন্ত হাতি, অনায়াসেই ভক্তিলতার ম্লোচ্ছেদ করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার বেড়া দাও। যাতে মূল না ছেঁড়ে, পাতা না শুকোয়। নিরস্তর জলদেকে লতাকে সজীব রাখো।

আরো দেখো—লতার অঙ্গ থেকে উপশাখা না ওঠে। উপশাখা কী ? ভূজি-মুক্তি-বাঞ্ছা উপশাখা। নিষিদ্ধাচার, প্রাণিহিংসা, লাভপ্রতিষ্ঠা, কুর্ক-কুটিলতা উপশাখা। উপশাখা জন্মালে লতার পুর্ফির ব্যাঘাত ঘটে। ক্বশুভক্তি ছাড়া অন্য কামনাই হুর্বাসনা। আর হুর্বাসনাই হুংসঙ্গ।

যদি দেখ উপশাখা জন্মাচ্ছে, সূচনাতেই তা ছিল্ল করবে। বাড়তে দেকে
মূলশাখাকে। যত জলসেক সব এই মূলশাখায়।

তারপরেই কালক্রমে লতায় ফল ধরবে, ফল পাকবে। সেই তো প্রেমফল। পরমফল।

'প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আয়াদয়।' সেই ফলই পঞ্চম পুরুষার্থ। তার কাছে আর চার পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণতুল্য।

যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে অন্টসিদ্ধি বা সমাধি দুরের কথা, ব্রহ্মানন্দও স্পৃহনীয় নয়।

ষে শুদ্ধ ভক্ত, তার কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বাঞ্চা নেই, অন্য পূজা নেই। তার সর্বেল্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। চোথে বিগ্রহদর্শন, কানে নামগুণশ্রবণ, নাকে প্রসাদী তুলসী ও ফুলের ঘাণগ্রহণ, জিভে নামকীর্তন, ত্বক গদ্ধমাল্যের স্পর্শানুভব, হাতে মন্দিরমার্জন, পায়ে তীর্থল্রমণ, মনে লীলাম্মরণ, বৃদ্ধিতে কৃষ্ণসংকল্পগ্রহণ, অহংকারে কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান-পোষণ আর চিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান। যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁর দেবা করবে। কৃষ্ণানুক্ল্যে ইন্দ্রিয়ের যে সেবা তাই ভক্তি। ষ্বসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসৃখসাধিনী সেবা। অবিচ্ছিল্লা, অনিমন্তা, অব্যবহিতা।

বজ্বগোপীরাই মধুর রসের মুখ্য ভক্ত। ক্বফের ঐশ্ব দেখলেও তাদের প্রীতি সংকৃচিত হয় না। কৃষ্ণ পরিহাস করলে রুক্মিণীর ভয় হয়, কৃষ্ণ বৃঝি তাকে ত্যাগ করবে। বজ্বগোপীদের সেই ভয় নেই। ক্বফের মুখে সমস্ত বজ্মাও দেখেও যশোদা সংকৃচিত হল না, আপন গর্ভের পুত্র মনে করেই বৃক্তে চেপে ধরল, সমস্ত তত্ত্ত্তানকে আড়াল করল তার বাংসল্য। ক্বঞ্চের অনেক ঐশ্বর্য জেনেও শ্রীদামের সখ্যভাব সংকৃচিত হয়নি। অনায়াসে ক্বঞ্চকে কাঁধে করেছে, কখনো বা নিজেই চড়েছে ক্বঞ্চের কাঁধে। বনপথে চলতে চলতে প্রান্ত রাধিকা ক্বঞ্চকে বললে, আমি আর ইাটতে পারছি না, আমাকে বহনকরে নিয়ে চলো। ক্বঞ্জ বললে, বেশ, আমার কাঁধে ওঠো। রাসলীলায় ক্বঞ্চের অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে রাধা, তবু তার মধুরারতি সংকৃচিত হয়নি। কি বলে ক্বঞ্চ ইশ্বর, রাধার কাছে সে তার প্রাণবল্পভ ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বরে নিষ্ঠাবৃদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়সংয্মের নাম দম, ছঃখসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা, আর জিহ্বোপস্থের জয়ই ধৃতি। শাস্ত রসের কাজ কী ? 'কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ।' শাস্ত অকুতোভয়, য়গ-অপবর্গ আর নরক সমান দেখে। কিছে। তার ক্ষে মম্বর্গেধ নেই। তার শুধু কৃষ্ণের য়রপজ্ঞান। দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব। অধিকদ্ধ সেবা। সথ্যে দাস্যের চেয়ে মমতা বেশি। পরস্পরে অপার্থক্য। সথ্য বিশ্রম্ভপ্রধান। বাৎসল্যে সথ্যের অসংকোচ সেবা তো আছেই, আছে আবার মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ণদন। মধুরে এ সমস্ত তো আছেই, শাস্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সংখ্যর অসংকোচ, বাৎসল্যের মমতা—সর্বোপরি আছে কান্তভাবে অঙ্গদানসেবা। মধুরেই সর্বভাবের সমাহার।

এই মত মধুরে দর্বভাব-সমাহার। অতএব যাদাধিক্যে করে চমৎকার।

শিক্ষাদানের পর প্রভু বললেন, আমি এবার কাশী যাব।

রূপ আর অমুপম সঙ্গী হতে চাইল। প্রভু বললেন, বলেছি তোমরা বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে কিছুদিন কৃষ্ণভজন করো। পরে নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলবে।

क्रिशक वानित्रन कर्रालन প্রভূ। অন্তরে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

প্রভূর আজ্ঞায় র্ন্দাবনেই গেল রূপ। তার কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারস্তের মঙ্গলাচরণ ও নান্ধীলোক লিখে ফেলল। কিছ প্রভূ যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন, আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। তুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পেঁছিল। গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

গৌড়ে এসে অমূপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিছু
অমূপম ভারকবক্ষ নাম করতে করতে গলাপ্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে একা একা চলল।

পথে যেতে যেতে সৈ তার নাটকের কথা ভেবেছে, কখনো বা ধস্জা করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোপায় সশরীরে ?

নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে এক রাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল এক দিব্যরূপ। নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানল সে ছারকাধীশ ক্ষের মহিষী সত্যভামা। সত্যভামা আদেশ করল, আমার নাটক আলাদা করে লেখ, ব্রজলীলা আর ছারকালীলা একসঙ্গে মিশিয়ে দিও না।

এই নির্দেশের তাৎপর্য বৃঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একতানা করি।

ভাবতে ভাবতে ক্লপ হরিদাসের বাসায় এসে উঠল। আগে ভক্তকে স্বীকার করি, পরে ভগবানকে স্বীকার করব। ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা, পরে ভগবানের।

প্রত্যহই প্রভূ এদে হরিদাস ও রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইউগোষ্ঠী করেন, অর্থাৎ করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বন্টন করে দেন।

একদিন ভক্তসমাবেশে প্রভু রূপকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, কৃষ্ণকে ব্রজের থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে ক্লফ কোথাও কখনো যায়নি।

এর তাৎপর্য কী ?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্ধাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা ভোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রক্ষলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজ্জলীলায় শুরু, ব্রজ্জলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীতি-কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে শুধু বৃন্ধাবনই নন্ধিত হোক।

রূপ বিশ্বয় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ, এখন রাধাবিভাবিতচিত্ত প্রভূ বলছেন, ব্রজ্ঞলীলার নাটক যেন পুথক হয়। ছুই ধামের ছুই ক্ল্যুপ্রেয়সী ভিন্নভাবে একই আদেশ করলেন। তাই হবে। তুই ভাগে ভাঙৰ নাটককে। নাশী-প্রস্তাবনাও আলাদা হবে। বৃন্দাবন নিম্নে লিখৰ 'বিদ্যা মাধব' আর দ্বারকা-মথুরা নিম্নে লিখৰ 'ললিভ মাধব'।

কিন্তু রথাতো নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রভু এ কোন্ শ্লোক আর্ত্তি করছেন ? 'ঘঃ কোমারহরঃ স এব হি বরঃ—' যে আমার কোমারহরণ করেছিল সেই আমার মনোনীত বর। সেই চৈত্ররাত্তি মধুযামিনী উপস্থিত। সেই মালতী উন্মীলিত। সুরভিপ্রোচ সেই কদস্ববনবায়। আমিও সেই নায়িকা সমুংসুকা। তব্ও আমার চিত্ত এ অবস্থায় সম্ভুষ্ট না হয়ে রেবাতটের বেতসীতরুতলের জন্য উৎক্ষিত।

প্রভূ কেন এই শ্লোক এত আদরের সঙ্গে পড়েছেন মর্মজ্ঞ রূপ সহজেই ব্যতে পারল। সে একটি সমার্থবহ শ্লোক রচনা করল, তারপর সেটি তালপত্রে লিখে কুটিরের চালায় গুঁজে রেখে সমুদ্রমান করতে গেল।

কৃটিরে প্রভূ হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। চালের মধ্যে গোঁজা তাল-পাতায় নজর পড়তেই সেটি টেনে আনলেন। দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক! প্রভূর যে গোপনভাব শুধু স্বরূপ-দামোদর জানে তা রূপ টের পেল কী করে ?

স্নানাস্তে রূপ এসে প্রণত হতেই প্রভু তাকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয়, স্নেহের চড়। বললেন, তুমি আমার অস্তরের গোপন কথা কীকরে জানলে? তোমাকে কে বলল? কে বোঝাল?

স্বন্ধপকে পড়তে দিলেন।

প্রিয়: সোইহং কৃষ্ণ: সহচরি কুরুকেন্দ্রমিলিত:—হে সহচরি, আমার সেই
দয়িত কৃষ্ণ কুরুকেন্ত্রে মিলিত হয়েছেন, আমিও সেই রাধা, আমাদের এই
মিলনও সুখদায়ক, তব্ও আমার চিত্ত চঞ্চল কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিতে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনের কাননের জন্যে উৎক্ষিত।

প্রস্থ ক্লপকে গাঢ় আলিজন করলেন। কী,করে জানতে পারলে আমার নিগুঢ় তত্ত্ব ?

শুধৃ ভোমার কুপাশক্তিতে। বললে স্বরূপ, ভোমার কুপা ছাড়া ভোমার মনের ভাব বোঝে কার সাধ্য? শ্লোক উচ্চারিত হোক, বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত স্তাকে বুঝতে হুলে ভোমার কুপা দরকার।

षादिक निम नांग्रेक निथरह क्रम। श्रष्टु भार्म दरम फिल्कम क्यरनन,

কী লিখছ ? বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তোর সার। প্রস্থ অক্ষরের স্তৃতি করলেন। যেমন লিপি তেমনি রচনা!

কী অপূৰ্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতমুতে তুগুবিলীলন্ধে—'

'ক' আর 'ষ্ণ' এই ছটি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ ? এই ছটি শব্দ যদি একত্র হয়ে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঞ্চিনী হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শত-শত ঘরে খিল পড়ে যাক।

তার মানে এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহুবা পাবার আকাজ্জা হয়। ছুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। ইন্দ্রিয়সমূহ যতই প্রবল হোক, নামের সামনে তাদের অন্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত, বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নামসমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ছুব মেরে তলিয়ে যায় অতলে। এমন ক্লঞ্জনাম কোন্ মধুতে প্রস্তুত ?

হরিদাস উচ্ছসিত হয়ে উঠিল। বললে, শাস্ত্রে আর সাধুমুখে ক্বফ্রনামের আনেক মহিমা শুনেছি কিছু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।

রামানন্দ আর সার্বভৌমের কাছে প্রভু রূপের গুণবর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে। ভাবে ছল্দে রূসে কাব্যে কেমন উতরেছে তার রচনা।

ঈশ্বরের বোধ করি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ক্রটিই গাঞ্চে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বছ বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকৈ।

রূপ তার নাটক শোনাতে বসল। প্রথমে বিদয়-মাধব, পরে ললিত-মাধব।

রামানন্দ বললে, তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।

রূপ পড়তে লাগল: হরিলীলাকথা ভোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা ? যেন চিনিপাতা দই। গৌরাল-পরিজন ৩৩১

ভাতে ব্ৰহ্মসুন্দরীদের প্রণয়-কর্প্র মেশানো। ভাতেই সুগন্ধি করা। এমন যে সুধা যা চল্রসুধার মাধুর্ঘগর্বকে মান করেছে। সে রিশ্ব ও সুস্বাহ্ন পানীর সংসারপথপ্রান্ত সম্ভপ্ত প্রাণীদের ভ্ষা দূর করে। ছবিষ্যের ভ্ষা।

রামানন্দ বললে, এবার ইফ্টদেবের বর্ণন করে।।

প্রভূ সামনে বসে, কী করে পড়ে ? রূপ কুষ্ঠিত হয়ে রইল।

সে কি, সংকোচ কিসের ? প্রভু আশ্বাস দিলেন: গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে শোনাও।

রূপ পড়শ: পুরটসুন্দরত্যতি শচীনন্দন হরি সকলের হাদয়কন্দরে স্ফ্রিত হোন। যিনি উন্নত-উজ্জ্বল রসাম্রিতা ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন—যে শ্রী বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।

সকলে বলে উঠল: এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে।

তারপর শ্রোতাদের প্রশংসা করে লেখক তার দৈন্য জানাচ্ছে।

মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্যফল ছিল। হে বৃধমগুলী, আমি কুল হলেও আমার কথা ভূচছ হবে না। কেননা সেকথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণবর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথাই সিদ্ধার্থবিধাত্রী। আমি লঘু হতে পারি কিছু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিছু আমার বিষয় গুণগরীয়ান।

তারপর রূপ প্রেমোৎপত্তির কারণ কী কী বর্ণনা করলে। কাকে বলে. পূর্বরাগ, কাকে বলে চেন্টা। কী বা কামলেখন ?

রাধার হাদয়বেদনা সূত্ঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগ। শরীরচাঞ্চল্যই চেফা। প্রেমপত্তই কামলেখন।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা: তুমি চিত্রপটরূপ ধারণ করে আমার মিন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্তবিকার ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিছু কোথায় যাব, মুখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার ক্ষুতি, তোমার উদ্দীপন।

রাধিকার তু:খে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ ? রাধিকা বিশাখাকে বলছে: কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ তাতে তোমার কী অপরাধ ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও ব্যন আমি তাকে ভূজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই
মিলনেচ্ছাকে রন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।

রামানন্দ বললে, এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।

প্রেমের যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে ছঃখ। বিষ আর অমৃত একসঙ্গে।

এই প্রেমের আয়াদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষায়তে একত্র মিলন ।

ক্ষণ্ডের উৎসঙ্গ-সুখের আশায় গুরুলজ্ঞা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা স্থীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমরা প্রাণের চেয়েও সুহান্তম, তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীদেবিত মহান পাতিব্রত্য-ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তব্ও কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করল। রাধিকা বলছে, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি। আমার ধৈর্যকে ধিক।

ললিতা বলছে, অন্তরক্রেশে কলঙ্কিত হয়ে যমপুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন! হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গভীর-কপট আভীর-পল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল ?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র আর রাধিকা বাহিনী, নদী। সে ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে এসেছে। বৈদধর্ম, লোকধর্ম, আর্থপথ বজনভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধব-তরু বা পতিচ্ছায়ার সান্নিধ্য, লজ্মন করেছে সমস্ত গুরুপর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাকচাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাছে!

সকলে একবাক্যে বলে উঠল : চমৎকার।

রামানন্দ প্রশ্ন করল: রন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে ? মুরলীধ্বনির ?
"আর কৃষ্ণ-রাধিকাকেই বা কী রক্তম চিত্রিত করলে ?

ক্ষ মধ্মদলকে বলছে, মধ্মদল, দেখ আদ্র-মৃকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে। তার সুগদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত ব্শাবন, আমার অতুল আনন্দের আন্দাদ। আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্ধন। ভ্রমরীর গান কানের তৃত্তি, শিশির-বায়ুর স্পর্শ ছকের, লাতানৃত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িত্ব রসনার। গৌরাঙ্গ-পরিজন ' ৩৩১

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, জড়-বংশে জন্ম বলে তোমার তো কৃটিলতা থাকার কথা নয়, আছও পুরুষোভ্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপালনাদের বিমোহনের বিষমদীকা, নিলে, কোন্ শুরুর কাছে ?

হে সখি মুরলি, তুমি ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিন। নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন্ পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না?

হায় ক্ষের বাঁশি। এই বাঁশির ধ্বনিতে মেখের গতি শুপ্তিত হয়, 
তুষুক ঋষি যিনি য়রনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, তিনিও বিশয়ে চমকে ওঠেন।
যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে ময়, সেইসব সনক-সনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, য়য়ং
ব্রহ্মা তার সৃষ্টি-কার্য ভোলে, গাস্তীর্যের প্রতিমৃতি বলিও চঞ্চল হয় আরু
অনস্তদেব যিনি পৃথিবীকে মাধায় ধরে আছেন, পারেন না নির্বিচল থাকতে।
সে-ধ্বনি ব্রহ্মাগুকটাহ ভেদ করে চলে যায় উর্ধ্বলোকে, লোক-লোকাস্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুগুরীকের প্রভা তির্দ্ধৃত, তার পীতাম্বরে নবকুষ্নের শোভা পরাভূত, তার আরণ্য অলম্বারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উচ্ছলাঙ্গ হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিমণিমনোহর। বামজভ্যার অধস্তটে দক্ষিণ চরণটি নাস্ত হয়ে দেহের তিনস্থান কিঞ্চিৎ বাঁকাকরে রাখা, দ্বন্ধ বক্রভাবে স্তন্তিত, নেত্রপ্রাপ্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সংকুচিত অধরে লোলাঙ্গুলিসঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়রেন উপরে যার জ্ঞানুত্য কর্ছে সেই পর্মানশ্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

আর রাধিকা ?

যার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লাভ্যিত, যার আলিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্চিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ ঝলমল করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্ৰ দিবাভাগে বিরূপ হয়ে যারু, শতপত্ত-পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধাকালেই মান হয়, আমার প্রেয়লীর প্রিয়োজ্জল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব? আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্তযুক্ত, যার কন্দর্পথত্ব জালতা, নৃত্যচঞ্চল ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষযুক্ত যার চক্ষ্ক, ভারই কটাক্ষ আমাকে নিরম্ভর দুংশন করছে।

রামানন্দ বললে, ভোমার কবিছ অমৃতনিবর্ত্ত। এবার তবে দ্বিভীয়

নাটক ললিভমাধবের কথা বলো।

ভুমি সূর্য আর আমি খলোত। বললে রূপ, তোমার কাছে কিছু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধুউতামাত্র।

ना, ना, পড়ো नान्ही साक।

রূপ পড়ল: চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে কুষ্ণের লীলাকথাশ্রবণে সুহৃদও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অধিলসুদ্ধৎ-চকোরানন্দা।

ভারপর দ্বিতীয় নান্দী বলো যাতে ইফটেদেবের বন্দনা।

রূপ আবার সঙ্কৃচিত হল। তবু পড়ল থেমে থেমে: যিনি ক্লিভিতলে উদিত হরে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞান-তিমির নাশ করেছেন, যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন বাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ ঢালুন।

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রস্তু: কৃষ্ণরসকাব্যসুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষারবিন্দু মিশিয়েছ কেন ? তাতে অমৃতের স্বাদ নউ হয়ে গেল।

রামানশ বললে, অমৃতের সঙ্গে কর্পুর মিশল। তাতে আনন্দচমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।

তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে ? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।

কী বলে।, এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে। বললে রামানন্দ, অভীষ্ট-দেবের স্মৃতি চিরজাগরুক থাকবে। তাকাল রূপের দিকে: ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু ?

কৃষ্ণ কিরাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে। বললে রূপ, সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পূর্তির জন্ম রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন।

আরো শ্লোক শোনাও।

রজ আর তম হুইই ক্ষের সঙ্গে মিলন ঘটায় রন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি, আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু রন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমই কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজালনার ভজনকৌশল বেদেরও অপ্রকট। হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাত্ত্বের মত যার বিলাস, সেই নির্ভীক নিরাতক্ষ যুবক কে ? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমণ্ডলে ? হায়, তার কুটাক্ষদম্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে থৈর্যধন লুঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশে । যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী, যে আমার নয়নচকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা, যে আমার স্থানাশের চারুতারাবলী, বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আমি পেয়েছি।

রামানন্দ সহস্রমূখে রূপের কবিছের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে ? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি ভা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায় ?

প্রভুকে উদ্রেদশ করে বললে, তোমার শক্তিতেই এই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই সনাতন। প্রভু রামানন্দকে
লক্ষ্য করে বললেন, তারও বিষয়তাগি তোমার মত্ই। এ ত্ন ভাইকে
আমি বন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তি-সঞ্চার
করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর, প্রসন্ধ ও সালন্ধার হয়েছে। কবিছ
খাকলেই তো রসপ্রচার হবে।

সব তোমার ইচ্ছায়। বললে রামানন্দ, তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতৃশ নাচাতে পারো। গোদাবরীতীরে আমার মুখে যেসব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভজের প্রতি কুপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ ভোমার বশংবদ।

রূপকে প্রভূ আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভজের চরণ-বন্দনা করালেন। সকলে চলে গেলে হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, ভোমার কী ভাগ্য, কে বলবে ভোমার রচনার কী মহিমা!

আমি কিছুই জানি না। প্রস্থ যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি। প্রস্থুর ভক্ত গোসাঁরেরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিবল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে। দোলযাত্রার পরে প্রস্থু ক্লপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বলুলেন, বৃন্দাবনে গিয়ে শান্ত্রদৃষ্টে শৃপ্ত্, তীর্থের উদ্ধার করো, ক্বফসেবা রসভক্তি প্রচার করো।

ক্ষপ প্রভূকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড় থেকে চলে গেল বৃন্দাবন।

প্রভূর নির্দেশিত কাজে আত্মনিয়োগ করলে।

রখুনাথদাস গোস্থামী বৃন্দাবনে এল। তাকে প্রভু স্বরূপের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপের অন্তর্ধান হতে রখুনাথের অস্থ্য হল। ঠিক কর্ম বৃন্দাবনে গিয়ে ক্লপ-স্নাতনের চরণবন্দন করে গোবর্ধন হতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করবে।

ক্সপ-সনাতন তাকে ভৃতীয় ভাইয়ের মত করে কাছে-কাছে রাখল, তার আর মরা হল না। রূপের ললিতমাধব নাটক পড়ে রঘুনাথ আত্মহারা হয়ে গেল। গ্রন্থকে বুকে ধরে অহোরাত্র কাঁদতে লাগল। পাণ্ড্লিপির সংশোধন দরকার, রূপ চাইলেও রঘুনাথ গ্রন্থ ছাড়ল না। তখন রূপ নতুন গ্রন্থ গৈনকেলিকোমুদী' লিখলে।.. লিখে তা রঘুনাথকে দিয়ে ললিতমাধৰ ফেরত নিল।

প্রীজীব গোস্বামী অনুপমের ছেলে, রূপের ভাইপো, প্রাণপ্রতিম। শুপু তাই নয় রূপের মন্ত্রশিয়।

একদিন এক দিখিজয়ী পশুত বৃন্দাবনে এসে হাজির। ক্লপকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে এসেছি। বিচারে নির্ণীত হবে কে জয়ী, কে পরাজিত।

রূপ তার সঙ্গে বিভণ্ডা করতে চাইল না। বিনাযুদ্ধেই পরাজয় খীকার করে তাকে জয়পত্র লিখে দিল।

দিখিজয়ীর জয়োল্লাসে র্ন্দাবন মুখরিত হয়ে উঠল।

যমুনা থেকে স্নান করে ফিরছিল জীব গোষামী। কী ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কেন ?

শাস্ত্রবিচারে রূপ গোষামীকে পরাজিত করেছি।

বিশ্বাস করি না।

ভূমি কে হে যে বিখাস করো না ?

আমি তাঁর নগণ্য শিশ্বমাত্ত। বিশ্বাস করি না পাণ্ডিত্যে কেউ তাঁকে পরান্ত করতে পারে। গৌরাজ-পরিজন ৩৩৭

কিন্তু এই দেখ জয়পত্ত। রূপ গোস্থামী নিজের হাতে স্থাক্ষর করে দিয়েছেন।
জয়পত্ত দ্বেখ বেদনায় জীবের হাদয় বিদীর্ণ হল। সে বলে উঠল: না
ন্দ্রিশ্বাস করি না। আমাকে পরান্ত করুন তো দেখি।

দিখিজয়ী তথনই শাস্ত্রযুদ্ধে উন্নত হল।

কিন্তু যে প্রশ্ন করে জীব তারই যথোচিত উত্তর দেয়। যথার্থ তো বটেই, গৌরবগুণান্বিত। আবার প্রশ্ন আবার উত্তর। পর্যাপ্ত, পরিমিত, সমীচীন । জীবের যেমন বিভা তেমনি ধী তেমনি ধারণা।

দিখিজয়ীর আর প্রশ্ন নেই। সে নিরুত্তর।

তার হাত থেকে জয়পত্র কেড়ে নিল জীব। যাও বিভার আর জাঁক: করতে হবে না।

রূপ একথা জানতে পেরে জীবকে ডেকে পাঠাল।

একখানা জয়পত্র পেয়ে পণ্ডিতের কত আনন্দ হয়েছিল, তুমি তাকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে কেন ? রূপ জীবকে তিরস্কার করল: তোমার কিন এই অভিমান, এই অসহিষ্ণুতা ?

শুধু তিরস্কার নয়, রূপ তাকে বিতাঁড়িত করল। তুমি বেরিয়ে যাঞ আমার সমুখ থেকে, আমি আর তোমার মুখ দেখব না।

সেই আদেশ শিরোধার্য করে জীব বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল চ অনশনে দেহ ক্ষয় করে দেবে এই তার সংকল্প হল।

সনাতনের কাছে খবর পৌছুল। সে এসে মিলন ঘটাল। বলো রূপ-সনাতনের কেমন বৈরাগ্য ?

তারা অনিকেত, গৃহহীন। তাদের করতলভিক্ষা তরুতলবাস। ষে গাছের নিচে থাকে সে গাছও নির্দিষ্ট নয়। আজ যে গাছের নিচে শোকে কাল আর সেখানে নয়, কাল অন্য গাছের নিচে। যে যা দেবে তাই নেবে, স্থাভিক্ষার জন্যে চেন্টা করে না। তরকারি ছাড়া শুকনো রুটি বা ছোলাতেই তাদের তৃপ্তি। করঙ্গ আর কাঁথাই তাদের সম্বলঃ তাদের একমাত্র উল্লাস ক্ষকথা, কৃষ্ণনাম। দিবারাত্রির মধ্যে চারদশু মোটে শয়ন করে. কিছু যেদিন নামসংকীর্তনে প্রেমোন্মন্ত হয় সেদিন ঐটুকু সময়ও ঘুমোয় না। সর্বক্ষণই তাদের কৃষ্ণভঙ্কন।

সনাতনের অপ্রকটের সাতাশ দিন পরে র্শাবনে রাধাদাযোদরের: মন্দিরে রূপ অপ্রকট হল। নরোত্তম বলছে:

শ্রীরপমপ্তরীপদ সেই মোর সম্পদ্
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবন-জীবন ॥
তুয়া অদর্শন-সহি গরলে জারল দেহী
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

### 11 92 11

## কমলাকান্ত বিশ্বাস

অদৈত আচার্যের কিঙ্কর। এর উপরেই অদৈতের সংসার-তদারকের ভার। জুমাখরচও সেই রাখে, সেই দেখাশোনা করে।

অদ্বৈতের সঙ্গে সেও নীলাচলে গিয়েছে। হিসেব খতিয়ে দেখল অদ্বৈতের ঋণ হয়েছে। তখন, অদ্বৈতকে না জানিয়েই, সে রাজা প্রতাপরুদ্রকে চিঠি লিখল।

লিখল: অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বতত্ব। তবু দৈবাৎ তার কিছু ঋণ হয়েছে। যদি তিনশো টাকা দেন, ঋণ শোধ হয়।

দৈবাৎ সে চিঠি রাজার হাতে না পড়ে প্রভূর হাতে পড়ল।

চিঠি পড়ে প্রভূ ছু:খিত হলেন। অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে এটা কিছু লোষের নয়, কিছু ঈশ্বর দরিদ্র, ঈশ্বর ঋণী, এসব বলে কী করে ? এসব বলে যে ঈশ্বরকে শর্ব করা হয়েছে। ভগবান শেষকালে রাজার কাছে গিয়ে টাকা চাইবেন ?

প্রভূ জুদ্ধ হলেন। গোবিন্দকে বললেন, আজ থেকে কমলাকান্তকে
আমারু এখানে আসতে দেবে না।

ক্ষুলাকান্তের দারমানা হয়ে গেল। ক্ষুলাকান্ত কাদতে বসল কিন্তু অদ্যৈত মহা-আনন্দিত। বললেন, এগীরাজ-পরিজন ৩৩৯

ক্মলাকান্ত, তোমার পরমভাগ্য প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়েছেন।

ভাগ্য ? কমলাকান্ত চোখের জল মুছতে চাইল।

নিশ্চয়ই ভাগ্য। প্রভু তোমাকে স্নেহ করেছেন। বাকে প্রভু স্নেহ করেন তাকেই করণা করে দণ্ড দেন।

কমলাকান্তকে আশ্বাস দিয়ে আচার্য নিজে প্রভুর কাছে গেল। বললে, প্রভু, তোমার লীলা বোঝা ভার। তুমি যে-ক্লপা আমাকেও করলে না তাই তুমি আমার কিঙ্করকে করলে! আমি কী অপরাধ করেছি যে, তোমার দশু-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলাম ?

প্রভূ হাসতে লাগলেন। গোবিন্দকে বললেন, কমলাকান্তকে ভাকো।

বা, তাকে আবার দর্শনও দেবে ? অট্যত আবার অনুযোগ করল:
স্থ ভাবে আমাকে তুমি বিভৃত্বিত করবে ? দণ্ডের বেলায়ও কিঙ্কর, দর্শনের
বেলায়ও সে ?

প্রভূ ব্রলেন অদৈতের মর্মকথা। এ তো সত্যিকার অভিযোগ নয়, এ প্রণয়কোপ।

কমলাকান্ত প্রভুর সামনে দাঁড়াল নতশিরে।

প্রভূ বললেন, যাতে আচার্যের লজ্জাধর্মের হানি হয় এমন কাজ কখনো কোরো না। রাজধন কখনো যাজ্জা করে নেবে না। বিষয়ীর আন্ধর্পে মন হুইট হয়, হুইট মনে ক্লফোর আরণ হয় না। আর যদি কুফাআরণই না হয় ভাহলে জীবনে আর ফল কী ? যাও, আর কখনো এমন কাজ কোরো না।

কমলাকান্ত দণ্ডমুক্ত হয়ে গেল।

#### 1 90 1

# গোবিন্দ ঘোষ °

কাটোয়ার অনতিদূরে অজয়ের পারে কুলাই গ্রামে গোবিন্দ ঘোষের আবির্জাব। গোবিন্দও তার আর ছই ভাই বাসুদেব আর মাধবের মত গৌরালের পদকর্জা। সুক্ঠ গায়ক। নীলাচলে রথযাত্রায় প্রভূর নৃত্যে তিনজনই কীর্তন করেছে। দশবল নিয়ে প্রভু চলেছেন গৌড়ে, রামকেলির অভিমুখে। যত এগোচ্ছেন জনতা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। যেন বিক্ষারিণী নদী বেগে-বলে বাড়তে বাড়তে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

এত বড় দলের খাওয়া জোটাবে কে ?

আর কে! ভগবান জোটাবেন। যে গ্রামে যখন মধ্যাহ্ন পড়বে সেই গ্রামের লোকেরাই ভগবংপ্রেরিত হবে। নিয়ে আসবে খান্তভার।

সেদিন ভিক্ষান্তে হঠাৎ মুখন্তদ্বির জন্যে হাত বাড়ালেন প্রভু।

গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিল, ছুটল গ্রামের দিকে। কোখেকে একটা হরীতকী যোগাড় করে আনল। তার থেকে এক খণ্ড দিল প্রভুকে।

পরদিন দল অগ্রদ্বীপে এসে পৌচেছে। ভিক্ষান্তে প্রভূ আবার মুখন্ডদ্ধির জন্যে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়ালেন।

গোবিন্দ তথুনি দ্বিতীয় খণ্ড হরীতকী দিল।

প্রভূ বিশ্ময় মানলেন। কাল যোগাড় করতে কত দেরি করেছিলে আর আজ চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেলাম ?

কাল যে হরীতকীটি পেয়েছিলাম তার থেকে কিছুটা আপনাকে দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম। সরলমুখে বললে গোবিন্দ, সেই বাকিটার থেকেই দিলাম আজ।

ভূমি তা হলে সঞ্চয় করেছিলে ? প্রভূ গন্তীর হলেন। গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে গেল।

তোমার সঞ্চয়ের স্পৃহা যায়নি এখনো। ঈশ্বরে আসেনি তোমার সমগ্র নির্জর। সুতরাং, প্রভু কঠিন হলেন, আমার সঙ্গ ছাড়ো। তোমার পথ ত্যাগের নয়, সঞ্চয়ের, সংসারের। গোবিন্দ, তুমি গৃহস্থ হও।

. গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। কিছু প্রভু তাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন অগ্রদ্বীপে। প্রভু বললেন, তুমি কেঁদো না, তোমাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করাব। দেখাব ভগবানের ভক্তবাংসল্যের পরাকাঠা।

গঙ্গায় নেমে নাম করছে, কী একটা কালো মতন জ্বিনিস ভাসতে ভাসতে এসে গোবিন্দের গায়ে ঠেকল। শ্বাশানের পোড়া কাঠ বোধ হয়। স্রোভে ভাসিয়ে দিয়ে ফের নামধ্যানে তন্ময় হল গোবিন্দ।

ভার জ্বদয়ে গৌরহরি উদয় হলেন। বললেন, ওটা পোড়া কাঠ নয়। ওটাকে ধরো, ওটাকে ঘরে নিয়ে যাও। ধরে ঘরে নিয়ে গেল গোবিল। দেখল, স্তিট্ট তো, কাঠ নয়, কালো একখানি পাথর।

সদলে এলেন একদিন প্রভূ। জিজ্ঞেস করলেন, কি, পেয়েছ যা পাঠিয়েছিলাম ?

পেয়েছি।

ঐ পাথর দিয়ে বিগ্রহ স্থাপন করব।

ভাস্কর এল। নির্মিত হল শ্রীমৃতি। গোবিন্দের কৃটিরে প্রভু নিজহাতে তাকে স্থাপন করলেন। নাম দিলেন গোপীনাথ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

গোবিন্দ, ভূমি সংসারে থাকো আর গোপীনাথের সেবা করো। চলে গেলেন প্রভূ।

গোবিন্দ বিয়ে করল। একটি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। একা গোপীনাথের সেবা করছিল, এবার আবার শিশুর সেবার ভার পড়ল। ছুজনকে সমানে সেবা করতে অসুবিধে হতে লাগল। কখনো গোপীনাথকে ছু:খ দিয়ে ছেলের সেবা করে, কখনো ছেলেকে ছু:খ দিয়ে গোপীনাথের সেবা করে। কে গোপীনাথ কে ছেলে বুঝে উঠতে পারে না।

পাঁচ বছরের হয়েছে, ছেলেটি মারা গেল।

শোকে পাগল হয়ে গেল গোবিন্দ। দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, তার এই প্রতিফল! এ জীবন রাখব না। বিগ্রহের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল। ঠাকুরের সেবা নেই, স্নানাহার নেই, কিছু নেই। থাক উপোস করে। দেখি কে ওকে খেতে দেয়!

গোবিন্দ, বাবা, তেফীয় গলা শুকিয়ে গেল, এক কোঁটা জল দেবে না ? বিগ্রহ কথা কয়ে উঠল।

অনড় হয়ে পড়ে রইল গোবিন্দ।

তোমার কি দয়ামায়া নেই ? বললে আবার গোপীনাথ, একটা নিরীহ ছেলেকে তুমি না খাইয়ে রাখবে ?
•

ছেলে ? আমার ছেলে কোথায় ? উঠে বসল গোবিন্দ।

দৈবে একটা ছেলে মরে গেলে আরেকটা ছেলেকে নিজের হাতে মেরে কেলতে হয় ?

তুমি আমার ছেলে ? তুমি আমার ছেলে হয়ে আমাকে পুত্রশোক দিলে ? বুক খালি করে নিয়ে গেলে ছিনিয়ে ?

শোনো, ভোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলি। বললে গোপীনাথ, যে বাপের ছুই ছেলে সেখানে আমি থাকতে পারি না পুত্র হয়ে। এক ছেলে ছিলাম, বেশ ছিলাম। ভোমার যখন আরেক ছেলে হল, ভাবলাম ছেড়ে চলে যাই—

না, না, যেও না তুমি—

আমি যদি যেতাম তবে তুমি তোমার ছুই ছেলেই হারাতে। আমাকেও পেতে না, আর তোমার ছেলেও মারা যেত। এখন সে ছেলে গেছে আমি আছি—তার মানে তোমার সে-ছেলেও আছে। বললে গোপীনাথ।

সে আছে ? সে থাকলে আমার কত কাজ করত। তুমি করবে ? গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল।

বলো কী কাজ ?

তুমি আমার প্রান্ধ করবে ?

যথন বলছ নিশ্চয়ই করব। তুমি আমার বাবা, তোমার আদেশ আমি আমান্য করব না। গোপীনাথ আখাস দিল।

গোবিন্দ দেহত্যাগ করলে বিগ্রহের পদ্মচক্ষু দিয়ে বিন্দৃ-বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। পিতার মৃত্যুতে ছেলে শোকার্ত হবে না ? ছেলে কি পাষাণ ?

নতুন সেবায়েতকে স্বপ্ন দেখাল গোপীনাথ।

গোবিন্দ খোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচ পালন করব আর হবিষ্যাল্প খাব। আমাকে স্নান করিয়ে কাচা পরিয়ে লাও। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আমি তার শ্রাদ্ধ করব, পিণ্ড দেব নিজের হাতে। সব বন্দোবস্ত করো।

স্বপ্ন-কথা সকলকে বললে সেবায়েত।

গোবিন্দের শ্রাদ্ধবাসরে সে কী ভিড়! গোপীনাথকে কাচা পরিয়ে আনা হল সভায়। আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল চারদিকে। নিজ হাতে গোপীনাথ গোবিশ্ব ঘোষের পিণ্ড দিল।

একেই বলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরকাষ্ঠা দেখানো।

নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে সে আর ক-বছর শ্রাদ্ধ করত ? গোপীনাথের মতন যে ছেলে সে আবহমানকাল রাখতে পারে প্রতিশ্রুতি।

প্রতি বংসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ অগ্রনীপে গোবিস্কের প্রান্ধ ও পিগুদান করে আসছে।

## কালিদাস

গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাসও এসেছে নীলাচলে।

কে কালিদাস ?

রঘুনাথদাস গোষামীর জ্ঞাতি-খুড়ো—বয়োর্দ্ধ—সরল, উদার, মহাভাগবত। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু বলে না। কাউকে যদি ভাকতে হয়,
হরেকৃষ্ণ বলে শব্দ করে, কাকে ভাকছে সম্বোধিত লোক ব্রতে পারে
চকিতে! কী চাই, কী করতে হবে তাও ঐ হরেকৃষ্ণ শব্দ থেকেই বোঝা
যায়। তার সমস্ত ব্যবহারের কৃষ্ণনামই একমাত্র সংকেত।

এমন কি যখন পাশা-খেলায় দান ফেলে তখনো কালিদাস বলে ওঠে, হরেরুঞ্চ।

আর কী করে ?

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈশ্ববের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে। এই তার আবাল্য সাধন।

কিছু খান্তদ্রব্য নিয়ে সে বৈঞ্চববাড়িতে যায়, গিয়ে বলে, উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব তৃপ্তি করে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয়, কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈঞ্বের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব, কিছু জাতিতে ভূঁইমালি। তার বাড়িতে কতকগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুর ও তার স্থীকে আম দিয়ে প্রণাম করল। কতক্ষণ বলল কৃষ্ণকথা।

ঝড়ুঠাকুর বললে, আমি নীচ জাতি আর তুমি সংক্লোন্তব অতিথি— বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব ? আদেশ করো কোনো ব্রাহ্মণের খরে তোমার আহারের ব্যবস্থা করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভ্জ চলে যাও, তাহলে আমি বাঁচব না।

কালিদাস বললে, ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমাকে দর্শন করে পবিত্র হতে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, তোমার পদরজ দাও, আমার মাধায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।

ঝডুঠাকুর অন্থির হয়ে উঠল। বললে, ছি-ছি, ও কী কথা, ওকথা বলতে

নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি অমন অসঙ্গত প্রার্থনা

কিন্তু শান্তে কী বলেছে? শ্লোক আর্ত্তি করে শোনাল কালিদাস:
চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি
আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সূতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সংপাত্ত
আন করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে
আমারই মত পূজা। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দাদ্শশুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেন্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন
এমন চণ্ডালকেও প্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র
ক্ষরতে পারেন কিন্তু সেই বছগ্রিত ভ্রিমান ব্রাহ্মণ তা পারে না।

-ঝড়ুঠাকুর বললে, হাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিছু আমার সেই ভজি কই ? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভজির কানাকড়িও আমাতে নেই।

কালিদাস আর কী করে, ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেলে ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় -ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধূলো ভূলে নিয়ে মাখতে লাগল স্বাকে।

তারপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝডুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মানসেই কৃষ্ণচন্ত্রকে নিবেদন করল। ভারপর স্বামী স্ত্রীতে আম থেয়ে আঁঠি আর খোসা ফেলে দিল আঁতাকুড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চ্পিচ্পি সেখান থেকে চোষা আঁঠি কুড়িয়ে নিয়ে কুষতে লাগল। আযাদনে প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগল্লাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ।
কিংহদারের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির কপাটের আড়ালে একটা গর্জ আছে,
কেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোন। পা ধুরে পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে।
ধোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেউ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভূ সেদিন পা ধুচ্ছেন, কালিদাস হাত পেতে এসে
ক্রীড়াল। একে একে তিন অঞ্জলি ক্লল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভূ
ভাকে বারণ করলেন, বললেন, আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।
প্রভূ জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে ফুর্লভ

গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩৪৫

ভাই পাইয়ে দিলেন ভাকে। ব্ঝিয়ে দিলেন ভুধু বৈক্বনিষ্ঠায়ই ভগবানের মহৎ কুপা লাভ করা যায়।

দর্শনান্তে প্রভূ খরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহিদ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভূ গোবিন্দকে ইন্ধিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভূব ভূকাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা-লজ্জা ছেড়ে বৈশ্ববের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কুপার অধিকারী হয়। কুঞ্চের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈশ্ববের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহা-মহাপ্রসাদ।

> ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পাদজ্জ। ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥

এই তিনের সেবা থেকেই ক্ষপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদ্ধ্লিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধ্ যাগযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দারা ভগবংতত্ত্বর জ্ঞানোদয় হয় না। সাধুদের চরপধ্লির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ। কালিদাসই তার সাক্ষী।

#### 1 90 1

### ভাগবত আচার্য

স্বাসল নাম রঘুনাথ, উপাধি ভাগবভাচার্য। উপাধি প্রভুর দেওয়।

গৌড়ে এসে আবার নীলাচলে ফিরে যাচ্ছেন প্রভু, পথে বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উঠলেন। সে ব্রাহ্মণ রঘুনাথ। তার একমাত্র গুণ—সে ভাগবত-পাঠে সুশিক্ষিত।

প্রভূকে পদার্পণ করতে দেখেই রঘুনাথ ভাগৰত-পাঠ করতে শুরু করল। সম্বর্ধনার সব চেয়ে বড় আয়োজন—ভাগবত-পাঠ।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্যের সঙ্গে কখনো-কখনো হকার-গর্জন। কখনো বা আকুল অশ্রুনধারা। বাহ্মন্থতি হারিয়ে রাত্রির তিন প্রহর পর্যন্ত চলল এই নৃত্যাবেশ। পরিশেষে একটু সৃদ্ধির হলে রঘুনাথকে আলিক্সন করলেন। বললেন, কারু মুখে এমন ভাগবত পড়া শুনিনি। আজ

খেকে ভোমার নাম হল ভাগবতাচার্য। ভাগবত পড়া ছাড়া আর ভোর্মাক্স কোনো কাজ নেই।

ভধু গ্রন্থপাঠেই কৃষ্ণপ্রেম। ভাগবতাচার্য গলাধর পশুতের শিষ্য। শ্রীপাট বরাহনগরে।

#### 1 96 1

## রঘুনাথদাস গোস্বামী

হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস তুই ভাই সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার—কায়স্থ সমাজের শিরোমণি। হিরণ্যদাস নি:স্তান। গোবধনদাসের ছেলেই রঘুনাধ।

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ছেড়ে চলে এসেছে চাঁদপুর। উঠেছে বলরাম আচার্যের বাড়িতে। চাঁদপুর সপ্তগ্রামের কাছেই আর বলরাম হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত।

রঘুনাথ তথন বালক। পাঠশালায় পড়ে আর মাঝে মাঝে, কাঁক পেলেই হরিদাস ঠাকুরকে দেখতে যায়। কাছে বসে তার কথা শোনে।

কে জানে কেন রখুনাথের উপর হরিদাসের মন পড়ে। এই কুপাই বুঝি শেষ পর্যন্ত তাকে চৈতল্যচরণ পাইয়ে দিল।

লক্ষপতির বংশধর, বিষয়ে বাল্যকাল হতেই উদাস রঘুনাথ। বাপ-জেঠ। চিস্তিত, ছেলেটা এমন ছন্নমতি কেন? সবাই বললে, বিয়ে দিয়ে দাও। বিয়ে হলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হবে।

অপ্সরার মত সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে রঘুনাথের বিয়ে হল। কিছু বিয়ের পরেও তার ঔদাস্য ঘুচল না । মন বসল না বিষয়ে।

কানে এল গৌরহরি সন্ন্যাসী হয়ে শান্তিপুরে এসেছেন।

রঘুনাথ পাগলের মত হয়ে উঠল। চলল শাস্তিপুর। সেও প্রভুর মত সন্ন্যাসী হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

প্রভুর কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করল রখুনাথ। প্রভু ভাকে নির্ভ করলেন। বললেন, খরে বসেই ভগবদভজন করে।। গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩৪৭

ঘরে বসেই ভগবদভজন করে রঘুনাথ, কিন্তু মন সর্বক্ষণ নীলাচলে। ক্রেক কত দিনে আবার দেখবে প্রভুকে। পাবে তাঁর চরণের প্রসাদ।

বারে-বারেই সে পালায়, প্রতিবারই ধরা পড়ে। প্রভু তাকে কেন টানছেন না ? কেন ধরা পড়িয়ে দিচ্ছেন ?

বংশের একমাত্র সম্ভান, তার বাবা-জেঠা কিছুতেই আর শাসন শিথিল করতে প্রস্তুত নয়। ধনজন-স্ত্রী কিছুই তাকে বৈরাগ্য থেকে বিরত করতে পারল না। আবার সে বেড়ি কাটল। আবার সে ধরা পড়ল। এবার তাকে ঘরে বন্দী করা হল, খাড়া করা হল দিনরাতের পাহারা। পাঁচজন পাইক, চারজন ভূত্য আর ফুজন ব্রাহ্মণ।

এগারো জন তাকে ঘিরে রইল। না, কিছুতেই যেতে পাবে না নীলাচলে। প্রভু রামকেলির পথে আবার শাস্তিপুরে এসেছেন। রঘুনাথ বাবা-জেঠার পায়ে পড়ে মিনতি করল: অনুমতি করুন প্রভুর চরণ একবার দেখে আসি। নইলে এ দেহে জীবন আর থাকবে বলে ভাবতে পারছি না।

অনুমতি পেল রঘুনাথ। সঙ্গে অনেক লোক গেল যাতে পালাতে না পারে। গেল অনেক দ্রবাসম্ভার, পূজার উপকরণ।

সাতদিন প্রভুর সঙ্গে-সঙ্গে থাকল। অহোরাত্ত মনের মধ্যে শুধু এই জ্বলা কেমন করে রক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে পালাব নীলাচল ?

সর্বজ্ঞ প্রভু তার মনের কথা বুঝে আশ্বাসের সুরে বললেন, তোমার সংসারবিরজি দেখে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি বলছি লোক-দেখানো মর্কট-বৈরাগ্য না দেখিয়ে তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করো। যা লোকব্যবহার বাইরে ভাই করে যাও, শুধু অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা করো। লোককে বুঝতে দিও না ভোমার মনপ্রাণ কৃষ্ণে সংযুক্ত হয়ে আছে। সময় হলে আমিই ভোমাকে ডেকে নেব।

নেবেন ? রখুনাথ উচ্ছুসিত হয়ে উঠল।

আমি যখন উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শন সাঙ্গকরে ফের নীলাচলে ফিরব তখন তুমি চলে এস আমার কাছে। যথাকালে কৃষ্ণই তোমাকে ছলের উপায় করে দেবেন।

সে কবে ?

অস্থির হয়োনা। ধৈর্য ধরো। সহসাকেউ ভবসিদ্ধু পার হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে অপ্রসর হতে হয়। মুখ নাহয়ে বিষয়ভোগ করাও কঠিন। রখুনাথ শাস্ত হল। ঘরে ফিরে গেল। যথাযোগ্য কাজকর্মে মন দিল। ভার পরিবর্তন দেখে তার বাপ-মা খুশি হল। আবরণ কিছুটা তাই শিথিল হল। যে ছেলে শাস্ত, কর্তব্যরত, তার আর প্রহরীর দরকার কী।

ধনী হলেই তার শক্র থাকবে। মুলুক থেকে হিরণ্য-গোবর্ধনের থোক আদায় বিশ লাখ—নবাবের ঘরে বারো লাখ রাজয় দিয়ে নীট আট লাখ তারা ঘরে তোলে। এই ঐশর্ষে এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। তারও চেয়ে বেশি, হিংসায় জলতে-পুড়তে লাগল। নবাবের সেরেন্ডায় গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো খবর রাখেন ? আমি তদন্ত করে দেখেছি মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখেরও অনেক বেশি। কিছু রাজয় সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্যও কি বাড়বে না ?

ঠিক বলেছ। তলৰ করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে। নবাৰ ফরমান দিল।

রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা ? চোখ আঞান করণ নবাব: রাজষ দিগুণ করতে হবে।

এ জুলুম, এ জবরদন্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান। কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর ত্-ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিল।

নবাবের সৈন্য এসে বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। ছ-ভাই আঁচ পেয়ে আগেই সরে পড়েছে।

তবে ছেলেটাকে ধরো।

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে নবাবের সৈন্য রঘুনাথকে বেঁধে নিমে চলল।
বল তোর বাপ-জেঠা কোথায় ? উদ্ধির হুমকে উঠল।
তার আমি কী জানি। নিভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।
কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে ?
আমি কী করে বলব ?•

তর্জনে-গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ-কৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওমুধ। মার খেলেই ছেলেটা অদ্ধিসদ্ধি সব বলে দেবে। কিন্তু ছেলেটার মূখে কী যেন মাধানো আছে, মারতে হাত ওঠে না।

# গৌরাঙ্গ-পরিজন

কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, সারলে ভালো হবে না পরিণাম।
আর ছেলেটার কী মিটি কথা! কী বিনয়নম্রতা! কণ্ঠমরেই মনের
কাঠিন্য নরম হয়ে আসে।

কেন অপ্রতুল হচ্ছেন ? ব্যাপার তো অভি সামান্য— এতো নির্বিবাদেই
মীমাংসা করে নেওয়া চলে। অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুয়রে, আমার
বাপ-জেঠা তো আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া
হয়, আবার সহজেই মিটমাট হয়ে য়য়। আমি য়েমন আমার বাবার ছেলে
তেমনি আবার আপনারও ছেলে। আমার বাবা য়ি আমার আবদার
রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন ?

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রখুনাথকে।

বাবা-জেঠাকে নবাবের দরবারে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশিং নাও আর জমিদারি ফেরত দাও।

মীমাংশা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য-গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো স্বত্বে অধিষ্ঠিত হল।

কিছ্ব-এ কী উৎপাত।

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহমমতা প্রবলতর হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্মেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মূলুক।

সংসারের সোনার শিকল রখুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।
একদিন রাতে, চুপিচুপি পালাল থর ছেড়ে।
গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে, মা আকুল হয়ে বললে, ওকে দড়ি

ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে, মা আকৃল হয়ে বললে, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মক্ত
ন্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্ধও ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে
কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারন্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির
ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ হরণ করতে
পারবে না।

তাই বলে যে পাগল তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না ? মা কেঁদে পড়ল। গোবর্ধন বললে, যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি নেই । রখুনাথের ভাবনা ধরল—বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন! তবে কি নিজের চেন্টায় চৈতল্যচন্দ্রের কাছে পৌঁছুতে পারব না! তবে কি নিত্যানন্দের কুপা দরকার! সংসারসমূদ্র পার করে চৈতল্যবন্ধরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ!

সন্দেহ নেই, নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথ ব্রাল নিতাই দরজ। খুলে না দিলে চৈতন্তমন্দিরে ঢোকা যাবে না। তাই সে চলল নিতাই-সাক্ষাতে।

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল। নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতৈ আছেন, সেখানে নিত্য-উৎসব চলেছে, আমি যাই দেখে আসি।

ফিরে আসবে তো ? জিজ্ঞেস করল গোবর্ধন। আসব।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্ত-পরির্ত হয়ে বসে আছে, রখুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনম্পে উচ্ছুসিত হয়ে উঠল। বললে, চোর! এতদিন পর ধরা দিলে!

চোর १

চোর নয়তো কী। নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় পুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার চোর। চুরির যে চেক্টা করে সেও চোর। কিছু চোর হয়েও, যাই বলো, সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিতাই নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে নিজের পায়ের উপর রাখল। বললে, যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দশু দেব।

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ। আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও। এই দণ্ড!

মহানদ্ধে বাড়িতে ধর্বর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রবাসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিল পানিহাটিতে মহোৎস্বের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ উচিত দামে কিনে নেবে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ব প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অভেল, ধনে জনে কুঠানেই কোণাও। ওধুচলে এম । উপস্থিত হও। রঙ্গ দেখে যাও।

পার্ধদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পশুত, ধনপ্রম, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। স্বাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃঞ্চাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোনে, কে হিসেব করে!

রাঘবের বাড়িতেই নিতাইয়ের আড্ডা। রাঘবকে দেখে নিতাই বল্লে, আমি গোপদের নিয়ে পুলিনভোজন করছি। তুমিও বলে যাও।

এ বৃঝি নিতাইয়ের বলরামের ভাব। সেই যে রাখাল-সখাদের নিয়ে ক্য়-বলরাম যমুনাপুলিনে ভোজন করেছিল এ বৃঝি সেই স্মৃতি। তাই যদি, তবে কৃষ্ণ কোথায় ?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল আর মহাপ্রভু অমনি আবিভূতি হলেন।

নিতাই মহাপ্রভূকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘূরে বেড়াচ্ছে কিছু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভূকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁর। যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাই বা কে দেখে!

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। ছু ভাই পাশাপাশি বসে চিঁড়ে থেতে লাগল।

এমন কে ভাগ্যবান আছে যে এ দৃশ্য দেখে।

र्शत-रति ध्वनि जाला। जातम कत्रल निजानन।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের কুপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যচরণ দান করলে।

রম্বাথ কোথায় । সে বসেনি। নিভাই-ই তাকে বসতে দেয়নি। নিভাই যে তাকে গৌরহরির ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ । নিত্যানন্দের প্রসাদই তো গোরহরির করুণার আযাদ দিয়ে ভরা।

রাঘবমন্দিরেও নিতাইয়ের পাশে বসে গৌরহরি ভোজন করলেন। ছু ভাইয়ের অবশিষ্টপাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, ভূমি কৈতন্যগোসাঁইয়ের প্রসাদ পেলে, ভোমার সর্ববন্ধন ছিন্ন হল।

काथाय टेड जारगांनी है ? जाकून हम त्रप्नाथ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিতে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবিভূতি হন। তিনি সর্বব্যাপী। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশন্ধ করতে যেও না। সংশ্যেই সর্বনাশ।

না, সংশয় করি না। রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল:
কিন্তু তিনি না আসুন, আমি তাঁর কাছে যাই কী করে? চাঁদ যদি নির্টেদ্ধ থেকে নেমে না আসে বামন তাকে ধরে কী করে? যতবার ঘর ছেছে পালাতে যাই, ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোরতর শাসনে বেঁধে রাখেন। আমি আর কিছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানো আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অগ্রগণ্য অধিকার।

নিত্যানন্দ ভক্তবৈশুবদের বললে, তোমরা সব দেখ। রঘুনাথের ইন্দ্রসূথের মত বিষয়সূথ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে তার রুচি নেই। যে একবার ক্ষুপাদপদ্মের গন্ধ পায় সে ব্রহ্মলোকের সুখও অগ্রাহ্য করে।

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সম্নেহে বললে, তোমার পুলিনভবনে চৈতন্য এসেছিলেন, খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রাল্লা খেয়ে গেলেন। তুমি হ্বার তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন দ তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ তোমাকে ঠিক তাঁর অস্তরঙ্গ ভূত্য করে নেবেন।

তবে আর কথা কী। নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাগুারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, এখন নয়, প্রভু যখন নিজের যবের ফিরে যাবেন তখন বলবে। আর শুধু প্রভুকে নয়, প্রভুর ভৃত্য ও আগ্রিভ সকলকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাথব প্রকাশু ফর্দ তৈরি করল। যাকে যা বলল তাই রখুনাথ দিল নিবিচারে।

আর এই সামান্ত আপনার জন্তে। রখুনাথ রাঘবকেও সোনা আর টাকা দিল। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিভ্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি ভাকে টেনে নেন অস্তর্জ করে। গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩৫৩

রখুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে হুর্গামগুপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একাস্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত।
কিন্তু সেই পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ
কি আসে না যখন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অজ্ঞানা পথ ধরে চলে যাওয়া
যায় ?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যত্নন্দন আচার্য এসে হাজির। যত্নন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাণ্ডক অহৈত প্রভুর মন্ত্রশিশ্য।

वच्नारथत च्म ८७८७ (शल। यञ्नाथरक मध्वर करत माँजान नीतरत।

আমার যে পৃজ্রী ছিল সে আর পৃজো করতে আসছে না। বললে রঘুনন্দন, তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হর। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুথনিদ্রায় অচেতন।
রঘুনাথ বললে, বেশ তো, আমাকে আপনি আদেশ করুন, আমি যাই।
যত্নাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে র্ছুনাথ।
বললে, যাও।

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞা পেয়েছে, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। প্রহরীরাও জেগে উঠে শুনল সব, ভাবল পৃজ্রীকে নিয়ে ফিরে আসবে রছ্নাথ। যত্নাথ বা প্রহরী, কেউ কল্পনাও করতে পারল না এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রছুনাথ নীলাচলে পালাবে।

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক, পৌছুনো নিয়ে কথা। সন্দেহ কী,
স্বায়ং কুষ্ণাই এই ছলনা রচনা করে পাঠিয়েছেন।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গস্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে তাই ছুটে চলেছে। তর সন্ম না, ছুটেছে উর্ধন্ধাসে।

রখুনাথ পালিয়েছে, রখুনাথকে পাওয়া যাচছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যতুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে

**ফেরত** পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাধানে এলে।

চোখমুথ শুকনো, সারাদিন কিছু খাওনি মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করল গোয়ালা, ছং খাবে ?

ধনীর তুলাল রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা ছধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল বিঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পূব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।
শিবানশের কাছে পত্র পোঁছুল। কোথায় রঘুনাথ ? কই আমাদের সঙ্গে
ভাগে নি তো। কাকে ফেরাব ?

গোবর্ধনের লোকই দিশপাশ না পেয়ে ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো ব্রহ্মন, কখনো চ্গ্নপান, কখনো বা নিরস্থ উপবাস। জীবনের অহোরাত্তের ক্র্বা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্র্ধার নির্ত্তি হবে কবে ?

বারো দিন পরে—বারো দিনের মধ্যে তিন দিন মাত্র ভোজন করেছে—রঘুনাথ পুরুষোত্তমে পৌছুল।

এই যে রঘুনাথ এসেছে। রঘুনাথ নিজেই ঘোষণা করল।

এসেছ ? এস। প্রভু উঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কৃষ্ণস্কুপা সব চেয়ে বলিঠ। তোমাকে তা বিষয়কুপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।
রঘুনাথ বললে, আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার
কুপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।

এর বাপ আর জেঠা বিষয়বিষকেই সুখসেব্য বলে মনে করে। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, এদের অনেক দানধ্যান কিছু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অন্যা কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে। এমন কর্ম করায়, যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিছু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কী রকম কৃষ্ণ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি মান! স্বরূপ, ভূমি এর ভার নাও, একে ভূমি তোমার হাত্ত-ভ্তারূপে অঙ্গীকার করো। আজু থেকে এর নাম হল 'স্বরূপের রখুনাথ'। বলে স্ব্যুনাধের হাত ধরে স্বরূপের হাতে ভূলে দিলেন।

স্বন্ধণ বললে, তাই হবে।

প্রভূ তারপর গোবিন্দকে বললেন, কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি তালো করে খাইমে এর তৃপ্তিবিধান করো। রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: তুমি যাও, সমুদ্রমান সেরে জগরাথ দর্শন করে এস।

পাঁচ দিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর-যত্ত্বই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াসে খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আছ্ম-সুখম্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গোবিন্দকে, বললে, ভিক্ষে করে খাব।

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে, খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভূকে গিয়ে বললে, রঘুনাথ আর থাচ্ছে না, আমার থেকে। সিংহ্ছারে দাঁভিয়ে ভিক্ষা মেগে থাচ্ছে।

এই তো নিম্নিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভূ আনন্দিত হয়ে বললেন, খ্ব ভালো করছে।

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিধ হবে না, সঞ্চয়-সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্লে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে—দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্লাল্লই অহজারমুক্ত, ভিক্লাল্লেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

একদিন শ্বরূপকে ধরল রখুনাথ।

বলুন আমার কী কর্তব্য ? প্রভূ আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন— তাঁর উদ্দেশ্য কী ?

প্রভূকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ জিজ্ঞেস ক্রলে, রখুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।

রখুনাথকে ভেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, স্বন্ধণকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, ভোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেকে আর মানসত্রজে রাধাক্ষয়ের সেবা করবে। আমি সংক্রেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।

গোড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববং শুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি! কোথায় আছে কী করে বলব। কী করে জানব তুমি আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছ।

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌড়ভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি কোনো খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন ? দেখলাম বইকি। প্রভূ তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন। সে কি বাড়ি ফিরবে ?

মনে হয় না। বললে শিবানন্দ, তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করেছে। তার ভক্ষ্যে-পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, নয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।

চোখে জল, গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ, কিছ আর যে ফিরবে না এটাই ছবিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন।
শিবানন্দ বললে, এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌছুবে ঠিক নেই। এখন
থাক, পরের বছর আমি যখন আবার যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভজের। যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। ছুই চাকর, এক ব্রাহ্মণ আরু চারশো টাকা।

যথারীতি সকলে পৌছুল নীলাচল। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রখুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

বাহ্মণ আর ভূত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে প্রভুকে মাসে ছ দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজী হলেন। মাসে ছ দিন।

ছ দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আট পণ মাত্র কড়ি লাগে। ঠিক সেই আট পণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট গণ্ডা।

টানা তৃ বছর এভাবে প্রভূর দেবা করল রঘুনাধ। তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

কী ব্যাপার ? বরূপকে জিজেস করলেন প্রভু, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন ?

স্বরূপ বললে, রখুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।

কী বিচার ?

বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুর সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ধ নয়।
এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে
নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিছে— শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে ? আমার
প্রার্থনা না মানলে আমি হুঃখ পাব তারই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজী
হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্ধতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।

প্রভূ হাসলেন। বললেন, বিষয়ীর অল্প খেলে মন মলিন হয়। আমি যে এতদিন রছ্নাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে তৃঃখ দিতে চাইনি। ও যে নিজের থেকে ব্ঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ। রছ্নাথ তারপর সিংহলারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্লে করতে লাগল।

ইঁ। হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না ? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

কে দেবে কে না দেবে এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।

ঠিক করেছে। প্রভূ সমর্থন করলেন: সিংহন্বারে ভিক্সার্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্ত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে-মনে আশার-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই। ভলাত মনে-মুখে কৃষ্ণনাম করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।

শহরারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জমালা নিয়ে এসেছিল বৃন্ধাবন থেকে। প্রভূকে উপহার দিয়েছিল। লীলাম্মরণের সময় ঐ মালা প্রভূগলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় ধরতেন, কখনো বৃক্তে, কখনো তার দ্রাণ নিতেন আর কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান্ধ করিয়ে দিভেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। তিন্ধ বছর এই শিলা-মালা ধারণ করেছেন, আজ তা রম্মুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, রখুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাভ্তিক পুজো করো। এক পাত্র জল নাও, আর নাও আটটি তুলদীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণশ্রেমধন পেয়ে যাবে।

স্বরূপই সব যোগাড় করে দিল। শিলার বসবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পৃজো করতে লাগল রঘ্নাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদন্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাক্রতে ভেসে যায়। এই জল-ভুলসীর পূজায় যত সুখ তত সুখ তো সাজ্ত্বর ষোড়শোপচার পূজায় নেই। আর এ শিলা কোথায়, ষয়ং ব্রজেক্র-নন্দন এসে দাঁভিয়েছেন।

ষরূপ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও, সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।

ষরপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। ধনীর ছলাল রঘুনাথ সর্বস্বত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায় ? ,সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রস্থৃ আমাকে গিরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জমালা দিয়ে রাধিকার চরণে।

আনন্দে রঘুনাথের বাছবিমারণ হল। প্রভুই তো আমার মুগলকিশোর। কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ! কোথাও এতটুক সময়ভঙ্গ নেই, নেই ছব্চুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমদ নিশ্চল তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন-রাত্তির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জ্বন্যে বরাদ্ধ মোটে চার দশু। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনোদিন রসম্পর্শ দিল না, ছেঁড়া-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে। আর আহার ভগু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভূলে দেহে আস্মবৃদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসক্ষ করছি, এখনো আমার অয়বস্তের প্রয়োজন। ঘুরে ফিরে আমার এখনো এই আত্মসেবা!

রঘুনাথ ছত্ত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে ।
কতক্ষণে ছত্ত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তারই
জন্মে থাকতে হয় উৎক্টিত হয়ে। সুতরাং এই চাঞ্চ্যাভোগও বিসর্জন দাও।

त्रपूनाथ रकरल-रमध्या वानि भा श्रमाना स्थाप नागन कृष्टिय।

আনন্দবাজারে প্রসাদার সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অরও থেকে
যায় কিছু-কিছু। ছ্-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অর আর কেউ কেনে
না। তখন সে পচা হুর্গন্ধ অর গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অল্লের
এমন হুর্বস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদারই রঘুনার্থ
মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত
শক্ত ভাত কটি মুন দিয়ে মেথে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে, না তুর্গন্ধ হয় ? প্রসাদ তো চিদ্বন্ধ, সে বাসিও হয় না, বিক্তও হয় না। সে চিরস্তান অযুত্তর্বপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয় ? তুষার কি কখনে উষ্ণ হয় ? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিবিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায় প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদ-বিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় রন্দাবনকে সামান্য তীর্ঘ ছ তাই প্রাকৃতজনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিক্তান্ত নয়—অপূর্ব সাছ্যিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি রোজ-বোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন ? এ তোমার কেমন বভাব ?

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

দে কী ? নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে।

নিজের। লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন ? বলেই ভ্রিতে এক গ্রাস মুখে পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, শ্বরূপ বাধা দিল। বললে, না, এ তোমার যোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, কী যে বলো তার অর্থ নেই। যত প্রসাদ খেয়েছি এমন সুষাত্ব প্রসাদ আর কখনো খাইনি।

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সম্ভোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গন্তবকল্লতক গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে রুপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের বুকের গুঞ্জাহার আর গোবর্ধন-শিলা উপহার দিলেন, সঁপে দিলেন স্বরূপ গোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আ্নন্দময় হয়ে বিরাজ করন।

রখুনাথ আর কী করে ? রাত্রিকালে সকলের আগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহুজ্ঞানশূম হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অস্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। চৈতন্যচন্দ্র অস্তমিত হলে স্বরূপও কিছুদিনের মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল। স্বরূপের অস্তর্ধানের পর রখুনাথ বৃন্দাবনে চলে এল, ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

রূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলাবিহার বর্ণনা করো। এত দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শো্নাও তাঁর সে সব চিন্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

আয়-জল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্যকথন। আর গ্রাম্যবার্তা নম, শুধু গৌরবার্তা। দধিমস্থনের পর নবনীতবিহীন তিন ছটাক মাত্র মাঠাই তার সার্রাদিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ্ক, দশুবং এক হাজার। আরু বৈঞ্চবদের উদ্দেশে ছই সহত্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন রাধাকুষ্ণের গৌরাজ-পরিজন ৩৬১

মানসসেবা। আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই ভদ্ধন আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তাও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মন্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই ভুম যায়।

রন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাসের রঘুনাথই 'সারগুরু'। জীব গোস্বামীরও আরাধ্য রঘুনাথ।

তারপর শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্রামানন্দ যখন রন্দাবনে তখন তাদেরও অনুগ্রহ করল রঘুনাথ। তখন রঘুনাথের শরীর ক্ষীণ ও ত্বল হয়ে পড়েছে, তবু তার একবিন্দু নিষ্ঠাভল নেই। 'যগুপিহ শুষ্কদেহ বাতাসে হেলয়। তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥' রামচন্দ্র কবিরাজও রন্দাবনে এসে রঘুনাথের প্রসাদ পেল। জাহুবী দেবী যখন দ্বিতীয়বার রন্দাবনে এলেন তখন রঘুনাথ এত রদ্ধ যে তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। বীরচন্দ্র প্রভু এসে আর তাকে দেখতে পেল না।

### 1 99 I

### কমলাকর পিপলাই

কমলাকর ধনী জমিদারের ছেলে, জন্ম সুন্দরবনের কাছে খালিজুলি গ্রামে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাল্যকাল থেকেই বীতরাগ।

গৌরাঙ্গের অনুগত। প্রায়ই নবদ্বীপে যায় কীর্তন শুনতে। কিছু কী আশ্চর্য, সকলেই কাঁদে, কমলাকরের চোখে জল নেই।

কমলাকরের মনে ধিকার জাগে। কীর্তনের চেয়ে ক্রন্সন শ্রেষ্ঠ। না কাঁদলে হাংকমল বিকশিত হবে কী করে ? হাংকমল বিকশিত না হলে সেখানে রাধাক্ষ্য এসে দাঁড়াবেন কেন ?

চোখের জলেই তো চোখের দোষ কাটবে। চোখ অদোষদর্শী হলেই তো সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে।

সেদিনও কীর্তনকালে কমলাকরের চোথে জল এল না। শত চেন্টায়ও না। খেপে গেল কমলাকর। কোখেকে কতকগুলো পিপুলের ওঁড়ো এনে হু চোখে ঘষ্তে লাগল। আর যায় কোথা! হুচোখে অবিশ্রাম জল বরতে লাগল।

প্রভু খুশি হলেন। পিপুল দিয়ে অশ্রু বার করেছে বলে নাম রাখলেন পিপুলাই। কমলাকর পিপুলাই।

আর প্রভূর দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন কমলাকরের ভাবভক্তি তো নিরর্গল হবেই।

প্রভুর আরেক প্রিয়পাত্র গ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। নিষ্কিঞ্চন, গ্রন্থিহীন। অনেক্ তীর্থ ঘূরে নীলাচলে গিয়েছে, জগন্ধাথ তাকে আদেশ করলেন, তুমি মাহেশ যাও, সেখানে আমি বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে বিরাজ করব।

ধ্রুবানন্দ মাহেশে ছুটে এল। মাহেশে এসে আবার আদেশ পেল, গঙ্গাতীরে আমরা আছি, আমাদের নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করে।

গঙ্গাতীরে তিন বিগ্রহ প্রকট হল। ধ্রুবানন্দ মন্দির তৈরি করে তিন বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করল।

তারপর গ্রুবানন্দ র্দ্ধ হলে ভাবনা হল আমার অবর্তমানে কে জগল্লাথের সেবা করবে ?

ভোমার ভাবনা করতে হবে না। ষপ্নে আবার জগন্নাথ আদেশ করলেন, খালিজ্লির কমলাকর পিপলাইকে খবর দাও, সে এসে আমাদের সেবা করবে। খবর পোঁছুল কমলাকরের কাছে। কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কাউকে কিছু না বলে, কারু সঙ্গে পরামর্শে না বসেই কমলাকর গৃহত্যাগ করল। স্ত্রী পর্যন্ত জানল না।

জগল্লাথ তাঁর সেবায় আমাকে ডেকেছেন—আমি পরমনির্বাচিত—এর বাইরে আর প্রশ্ন কী! কমলাকর সোজা মাহেশে এসে উপনীত হল।

. কী হবে ধনে-জনে বৈভবভোগে যদি না জগন্ধাথসেবায় তা উৎসর্গ করি ? যিনি দিয়েছেন তাঁকেই আবার সব ফিরিয়ে দেব, সঙ্গে আরো একটু উদ্ভ দিয়ে দেব—সে হচ্ছে আমার অনুরাগ, আমার চোখের জল।

কমলাকরকে পেয়ে ধ্রুবানল উদ্বেল হয়ে উঠল।

কিছ এ কী, কমলাকরের ছোট ভাই নিধিপতিও যে এসে উপস্থিত। ভূমি কেন ? ভূমি কী চাও ?

আমি দাদাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কত দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোনো খবর নেই কোনোখানে। শেষে ঘুরতে ঘুরতে মাহেশে এসে ধরতে পেলাম। তবে আর কথা কী, বেঁধে টেনে নিয়ে যাও।

নিধিপতি অনেক সাধ্য-সাধনা করল, কমলাকর এক তিল নড়ল না। শাহেশ হেড়ে, মাহেশের জগল্লাথ হেড়ে আমি যাব না সংসারে।

তবে সংসারই এখানে চলে আসুক।

খালিজ্লির সমন্ত সংসারকেই মাহেশে স্থানান্তরিত করা হল। গ্রুবানন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল।

কমলাকরের মেয়ে রাধারাণী আর নিধিপতির মেয়ে রমা। খড়দহের কামদেব পণ্ডিত রাধাকে আর যোগেশ্বর পণ্ডিত রমাকে বিয়ে করে। এদেরই অমুরোধে কমলাকর নিত্যানন্দকে নিয়ে আসে খড়দহে।

কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ শর্মা যশোরে রাজা প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিল। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে গেলে চাঁদ রাজার রাধাকান্ত বিগ্রহ খড়দহে নিয়ে এসে স্থাপন করল।

এদিকে মাহেশে কমলাকরের বংশধর রাজীবলোচনের সময় অর্থাভাবে জগলাথসেবার অসুবিধে ঘটে। জগলাথই জানেন কী করবেন, খাবেন না উপবাসে থাকবেন।

মূর্শিদাবাদের নবাব নদীবক্ষে বিপদে পড়ল। স্বয়ং জগন্ধাথ তাকে রক্ষা করলেন, আশ্রয় দিলেন মন্দিরে। জগন্নাথের সেবার জন্যে নবাব এক হাজার বিষেত্রও বেশি জমি দান করল। আর কোথাও ক্লেশক্সন্ত থাকল না।

দ্বাদশ গোপালের একজন, কমলাকর একাত্তর বছর প্রকট থেকে রুন্দাবনে শীলাসংবরণ করল।

#### 1 96 1

### অভিরাম (রামদাস)

দাদশ গোপালের আরেকজন অভিরাম বা রামদাস। খানাকৃল ক্ষণগর বাহ্মপঠুলে আবিভূতি। বিবাহিত, স্ত্রীর নাম মালিনী।

সর্বদা সংগ্রপ্রেমের আবেশে উন্মন্ত, অভিরাম গৌরাঙ্গের নবদীপলীলায় যোগ দিয়েছে। সেই সব চেয়ে বেশি ভাবগ্রন্ত, ঈশ্বরকথা ছাড়া ভার আরু -কোনো বাক্য নেই। একবার তো এমন ক্বফাবেশ হল তিন মাসেও তা -কোল না।

প্রভূ নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে গৌড় পাঠিয়ে দিলেন সংসারে থেকে নাম-প্রচারের জন্যে। সঙ্গে যে কজন সহচর ঠিক করে দিলেন তাদের মধ্যে একজন অভিরাম।

পথিমধ্যে রামদাসের মধ্যে গোপাল-ভাব প্রকাশ পেল। তিন প্রহার বিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাহুজ্ঞান নেই, সে কী অপূর্ব প্রেমাবেশ। 'মধ্যপথে রামদাস বিভঙ্গ হইয়া। আছিলা প্রহর তিন বাহু পাসরিয়া।'

নিত্যানন্দের নৃত্য-কীর্তনের প্রধান সঙ্গী, স্থানে-স্থানে ঘুরে বেড়ার অভিরাম। পানিহাটিতে রঘুনাথ যখন দধি-চিঁড়ার উৎসব করল সেখানে অভিরামও নিমন্ত্রিত।

তেজস্বী, প্রকাণ্ড শক্তির অধিকারী অভিরাম। একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে নাচছে, প্রেমাবেশে অভিরাম বলে উঠল: আমার বাঁশি কই ?

এখানে বাঁশি পাব কোথায় ? ঐ দেখ এক খণ্ড কাঠ পড়ে আছে।

কাঠ তো নয়, প্রকাণ্ড গুঁড়ি একটা। এত ভারী যে তুলতে বত্তিশঙ্জন লোক লাগে। সেই বত্তিশঙ্কনের বহনযোগ্য কাঠখণ্ডকে অনায়াসে তুলে নিল অভিরাম। শুধু তাই নয়, চুই হাতে তাকে মুখের বাঁশির মত করে ধরল।

অভিরামের একটা চাবৃক আছে। তার নাম জয়মঙ্গল—সকলমঙ্গলিদি চাবৃক। এই চাবৃক দিয়ে অভিরাম যাকেই স্পর্শ করে তারই মধ্যে ভক্তিশক্তি উথলে ওঠে।

শ্রীনিবাস রুন্দাবনে যাবার আগে এল খানাকুল কৃষ্ণনগরে, অভিরামের আশিবাদ নিতে।

আপনার চাবৃক দিয়ে আমাকে আঘাত করুন। অভিরাম হাসল। সম্থ করতে পারবে তো ?

শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিন-ভিনবার চাবৃক মারল অভিরাম। আবারও মারতে বাচ্ছে বৃঝি, মালিনী ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল। বললে, ঠাকুর, ছির হও। শ্রীনিবাস বালক, ওকে আরো বিহুলে করে কাজ নেই।

হাঁা, এতেই হবে। এতেই শ্রীনিবাস বৈরাগ্য-প্রেমিক হয়ে উঠতে পারবে। শ্রীনিবাস আছে অভিরামের ঘরে, গোপীনাথের পদচ্ছায়ে। অভিরামের বাড়ির পূর্বদিকে রামকুগু নামে পুকুর, সেই পুকুর খুঁড়েই পাওয়া গেছে গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩৬৫-

বিগ্রহ। সে বিগ্রহের সামনে নামকীর্তনে কী সীমাহীন আনন্দ।

অভিরাম থবর দিল পাশেই কোন ধনীর বাড়িতে বিবাহোৎসব হচ্ছে—
ভূমি সেইখানে গিয়ে আহার করো ও দক্ষিণা নাও। সেই দক্ষিণাতেই তোমারবেশ কিছুদিন চলে যাবে।

শ্ৰীনিবাস রাজী হল না।

কেন, রাজী হচ্ছ না কেন গ

দরকার নেই। আমার কাছে এখনো পাঁচ গণ্ডা কড়ি আছে।

অভিরাম অবাক মানল। ঐ স্বল্প সম্বলে এত তেজ।

গোপনে সংবাদ নিল অভিরাম। শুনল শ্রীনিবাস ষোল কড়ার তণ্ডুল, এক কড়ার খোলা, হুই কড়ার কাঠ আর বাকি কড়ার লবণ কিনে দারুকেশ্বর নদীর পারে ভোগ চড়িয়েছে।

তৃজন বৈষ্ণবকে দেখানে পাঠিয়ে দিল অভিরাম। বললে, দেখানে গিয়ে জীনিবাদের অতিথি হও।

অতিথি দেখে কোণায় কৃষ্টিত হবে, শ্রীনিবাস উল্লসিত হল। সে অন্ন দিয়েই মহাপ্রসাদ বানিয়ে অতিথিদের খাওয়াল, নিজেও প্রসাদ পেল। কোষাও অল্প নেই, অভাব নেই, সর্বত্র পর্যাপ্ত, সর্বত্র প্রচুর।

অভিরাম ভধু প্রেমদ্রব নয়, প্রতাপ-প্রচণ্ড। তার প্রণামের তেজ বিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোনো বিগ্রহ সহু করতে পারে না। প্রণাম করলে অন্য বিগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে। শ্রীপাটে এসে অভিরাম বসল এক বকুল-গাছের নিচে। সেখানেই 'সিদ্ধ বকুল কৃঞ্জ'।

#### 1 69 1

### রামচন্দ্র খান

বেনাপোল অঞ্চলের জমিদার, বৈষ্ণবদ্বেষী।

হরিদাসকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্মে নিযুক্ত করল লক্ষ্যীরাকে। রাজিকালে হরিদাসের কূটিরে যাও, ভার চরিত্রে দোষ-সৃষ্টি করো।

লক্ষ্যীরাই লক্ষ্যুত হল। দ্বারে বসে রইল নিন্তন্ধ প্রতীক্ষায়।

আমার নামসংখ্যা এখনো পূর্ণ হয় নি। বললে হরিদাস, তুমি বসে বসে
আমার নামকীর্তন শোনো। সংখ্যাপূর্ণ হলেই তোমার যা মনোগত অভিলাষ
তা পূর্ণ করব।

রাত্তি শেষ হয়ে গেল তবু হরিদাসের নামকীর্তন শেষ হল না। লক্ষীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

এমনি পর-পর তিন রাত।

নাম শুনে শুনে লক্ষহীরা মধুমতী হয়ে গেল্। সেও রসনায় নামক্ররণ করতে লাগ্ল।

লক্ষহীরা লক্ষেশ্বরী হয়ে গেল। যে দিনে এক লক্ষ নাম করে সেই লক্ষেশ্বর।

लक्ष्रीत्रात পরিবর্তন হলেও রামচন্দ্র খানের পরিবর্তন হল না।

নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে গোড়ে ফিরছে, সশিশ্ব রামচন্দ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হল।

বললে, আমাদের থাকবার জায়গা করে দাও। রামচন্দ্র তার ভৃত্যকে বললে, বলে দাও গোয়াল-ঘরে থাকবে। ভৃত্য পর্যস্ত বিশ্বয়ে বিমৃঢ় হয়ে গেল।

রামচন্দ্র গর্জন করে উঠল: ওসব বৈষ্ণব সাজোপাঙ্গদের গোয়াল-ঘরই ডপযুক্ত স্থান।

নিত্যানন্দ কুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। শিশ্বেরাও তাকে অনুগমন করল। এই অসমান অসহনীয়।

সত্যি এই ঘর আমাদের যোগ্য নয়। বললে নিত্যানন্দ, এখানে একদিন ্মোচ্ছ এসে গোবধ করবে।

বৈষ্ণবদল চলে গেলে রামচন্দ্র ভৃত্যদের আদেশ করল, যেখানে ওরা বসেছিল সেখানকার মাটি ক্রেঁছে ফেল। তারপর সমস্ত উঠোন—মন্দিরপ্রাঙ্গণ— গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করো।

তাই হল। রামচন্দ্র স্বস্তিতে ঘুমুতে গেল।

কিন্তু কভক্ষণের ঘুম!

রাজকর বাকি পড়েছে সেই অপরাধে রাজার ফ্লেছ উজির রামচন্দ্রের ঘরে এনে হানা দিল। টাকা বার করো শিগগির। যতক্ষণ তা না করছ, আমি গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩৬৭

আর আমার অমূচরেরা বসছি ভোমার তুর্গামগুণে। আমাদের খাওয়ার জন্মে তোমাকে ব্যক্ত হতে হবে না, আমরা নিজেরাই রেঁধে নিতে পারব।

তুর্গামগুণেই তারা অবধ্যবধ করে রাক্লা করে খেল। দাবির টাকা রামচন্দ্র বার করতে পারল না।

আর কথা নেই। সন্ত্রীক রামচন্দ্রকে বেঁধে ফেলল উব্জির। তারপর তার গুহ ও গ্রাম লুট করে সর্বস্থাস্ত করল।

রামচন্দ্র ব্ঝল, হাড়ে-হাড়ে মর্মে-মর্মে ব্ঝল, মহতের কাছে অপরাধের এই বিষময় ফল।

#### 1 7000

### (गाभान छट्टे (गामामी

শ্রীরঙ্গমের বেঙ্কট ভট্টের ছেলে গোপাল ভট্ট।

প্রভূ যখন বেন্ধটের ঘরে এসেছেন, বেন্ধট তাঁর পাদোদক খেল। এগারো বছরের ছেলে গোপালও খেল, খেয়েই প্রেমাপ্ল,ত হল। 'বিপুল পুলক অলে ঝলমল করে।'

চাতুর্মাস্ত করবার জন্যে বেঙ্কটের ঘরে থেকে গেলেন গৌরহরি। বেঙ্কট গোপালকে গৌরাঙ্গসেবায় সমর্পণ করে দিল। গোপালের প্রতি পুত্র-বৃদ্ধি করল না, স্থির করল গোপাল গৌরধন।

বেছটের ছোট হু' ভাই প্রবোধানন্দ আর ত্রিমল্ল। প্রবোধানন্দ পরম পণ্ডিত, তার উপাধি সরম্বতী। গোপাল পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করে। অল্পকালের মধ্যেই সর্বশাল্তে বিচক্ষণ হয়ে ওঠে।

শীরক্ষম পরিত্যাগ করে যাবার সময় বেক্কটকে প্রস্কু বললেন, তোমার এই বৈষ্ণবপুত্র গোপাল চার মাস আমাকে অশেষ-বিশেষে সেবা করেছে, তার প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি একে সুপণ্ডিত করে তোলো। কদাচ এর বিবাহ দিও না।

প্রবোধানন্দকে বললেন, ভূমি গোপালকে যথাসময়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিও।

প্রস্কু চলে গেলে আমরা কী নিয়ে থাকব ? বেছটেরা তিন ভাই কাঁদতে বসল। কার সঙ্গে কাবেরীতে স্নান করব ? কে বা পরমান্ধীয়ের মন্ড পরিহাস করবে ? কে বা কীর্তন করবে রঙ্গনাথের মন্দিরে ? আর কার দর্শনে আসবে বিপুল জনপ্রোত ? সুলভে ভক্তিফল কৃড়িয়ে নেবে ? আর আমাদের এ ভবনমন্দির শুন্য হয়ে যাবে তা সইব কী করে ?

প্রভূ তিন ভাইকে আলিঙ্গন দিয়ে শাস্ত করলেন।

কিন্তু গোপাল নিরস্ত হবার ছেলে নয়। সে প্রভুর পায়ে-পায়ে চলতে লাগল। আমি তোমার সঙ্গী হব। যেখানে যাও সেখানে যাব।

প্রভু বললেন, তুমি গৃহে থাকো, যতদিন তোমার মা-বাবা বেঁচে আছেন তাঁদের সেবা করো। পরে আমি তোমাকে বৃন্ধাবনে নিয়ে যাব।

তারপর যথাকালে মা-বাবার লোকান্তরের পর গোঁপাল রন্দাবনে উপস্থিত।
হল। মিলল রূপ-সনাতনের সঙ্গে।

ৰহুদিন ব্ৰজের কোনো সংবাদ পাদ্ধিনা, তাই না ? গদাধরকে জিজ্ঞেস কর্মেন গোরহরি। মন তাই উচাটন।

সেই দিনই বৃন্দাবন থেকে রূপ-সনাতনের চিঠি এলে পৌছুল—গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে এসে পৌচেছে।

প্রভূ আনন্দিত হলেন। প্রভূতিরে লোক-মারফৎ লিখন পাঁঠালেন বৃন্দাবনে। প্রিয় রূপ-সনাতন, গোপাল তোমাদের কাছে গিয়েছে জেনে সৃষী হলাম। ওকে আপন ভাইয়ের মত দেখবে। আর মাঝে মাঝে মঙ্গলকংবাদ পাঠাবে। এই সঙ্গে গোপালের জন্যে ডোর-কৌপীন-বহির্বাস ও আসন পাঠালাম।

রন্দাবনে উৎসব লেগে গেল। গোপাল ভোর-কোপীন-বহির্বাস পরল বটে কিছ্ক প্রভুর আসনে বসতে দ্বিধা করতে লাগল। আসন তো বস্ত্রের তৈরি নয়, কালো রঙের কাঠের পিঁড়ি। হয়তো ভাবল এ আসনে বসবার তার কিলের অধিকার! কিছু রূপ-সনাতন ভাকে বোঝাল, প্রভূ যখন ভাকেই এ আসন পাঠিয়েছেন তখন ভাকে তা স্বীকার করতেই হবে।

গোণালের মন-প্রাণ সনাতনের প্রেমে পরিপ্লুত, তার সমস্ত চেষ্টা রূপের সংখ্য প্ররোচিত, তাই আর তার দ্বিধা থাকল না। সে আসনে বসল।

এক্টি শালগ্রাম-শিলার সেবা-পূজা করে গোপাল। আর সেই শালগ্রাম-শিলা থেকেই রাধারমণ বিপ্রত প্রকট হল। গৌরাজ-পরিজন ৩৬৯

শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের জন্যে গোপাল পথে বেরিয়ে ছরিছারের কাছে দেববন্দ্য নামে এক গ্রামে এসে পৌচেছে। শুকু হয়েছে প্রচশু রৃষ্টি। এক ব্রাহ্মণ তার ভক্তিপ্রদীপ্ত রূপে মুঘ্ধ হয়ে তাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করে আনল। শুধু রূপে নয়, শুণেও আকৃষ্ট হল। বললে, আমার ভাবী প্রথম পুত্রসন্তান, আপনাকে সমর্পণ করে দেব।

ফেরবার সময় গশুকী নদী থেকে বারোটি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করল গোপাল। একদিন র্ন্ধাবনে যম্নায়ান করে ভজনকুটিরে ফিরেছে, দেখল দারপ্রাস্তে একটি বালক বসে আছে।

কে রে তুই !

আমি গোপীনাথ।

কার ছেলে ?

দেৰৰন্দ্য গ্ৰামে যে ত্ৰাহ্মণের ঘরে আতিথ্য নিয়েছিলে তার। বাবাঃ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে আসতে লাগল ভক্তেরা। কেউ কেউ বস্ত্র আর অলঙ্কার দিল।

এসব বদনভূষণ শালগ্রাম শিলা কি করে পরিধান করবে কাতর অন্তরে সারারাত চিন্তা করতে লাগল গোপাল। এই আবরণে-আভরণে শিলাক কোন প্রয়োজন সাধন হবে ?

রাত্রি প্রভাত হলে গোপাল দেখল দ্বাদশ শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়েছে। দ্বিভূক মুরলীধর ত্রিভঙ্গবৃদ্ধিম ত্রন্ধকিশোর।

গোপাল আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। ছুটে গেল রূপ-সনাতনে কাছে । তারা বললে, এ আর বিচিত্র কী। ভজের ইচ্ছে হয়েছে ভগবানকে সাজাবে, তাই সে বাসনা পূর্করবার জন্যে ভগবান বিগ্রহায়িত হয়েছেন।

বৈশাৰী পূর্ণিমায় বিগ্রহের অভিষেক হল। নাম হল রাধারমণ।
এর আবার অন্যরকম বিবরণ আছে।

•

বল্লভ ভট্ট নীলাচলে প্রভূব কাছে শুনেছিল গোপাল ভট্টের কথা। বৃশাবনে ভখন বনই বেশি, বল্লভ এখানে-ওখানে গোপালকে খুঁলতে লাগল। যম্না-তীরে এসে দেখা পেল। দেখল দিব্যকান্তিময় মনোহর মুর্ভি, সর্বাঙ্গে ভক্তি-ছাতিমতী হয়ে আছে। প্রণাম করে দাঁড়াভেই বল্লভের হাদয়ে আনন্দ উদ্ভাল হয়ে উঠল। ভাবল কী ধন দিয়ে ভট্টপাদের অভ্যর্থনা করি ? গলায় বোলানো,

বটুয়ার মধ্যে একটি অপূর্বসূক্ষর শালগ্রাম মৃতি আছে, সেই প্রাণধনকেই এর হাতে সমর্পণ করি।

আমার এই প্রাণধনকে আপনি নিন।

গোপাল সেই শিলামূর্তিকে মাথায় ও হাদয়ে ধারণ করল। কেউ কেউ বলে এই শালগ্রাম থেকেই রাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হয়েছে। তাই এর আরেক নাম 'বটুয়ার ঠাকুর'।

হে ভাগুীরবনাধিপতি, শিখিপুছভূষণ, চন্দনচর্চিতাঙ্গ, রন্দাবনেশ্র, হে বরণীয়তম, বিকশিত নীলপদ্মের মত শ্রামল, কালিন্দীবান্ধর, নন্দনন্দন পরানন্দ, কমলেক্ষণ, হে গোবিন্দ, কমনীয়দেহ মুকুন্দ, দীন আমাকে আনন্দ দান কর। মাং দীনমানন্দয়।

এই তো গোপাল ভট্ট বিরচিত নামকীর্তনের শ্লোক। বিপ্রলম্ভভাবে বিভার হয়ে নির্জনে বসে রাধারমণে নেত্র-মন বিলিয়ে দিয়ে শুধু এই পদটি কীর্তন করে গোপাল। যে শোনে সেই ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

শ্রীগোপাল ভট্ট বসি আছমে নির্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র-মন শ্রীরাধারমণে ।
ক্ষণে নিজকৃত পদ্ম পঢ়য়ে সুস্থরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য ধরে ।

সনাতন গোপালকে বললে, বৈষ্ণব-আচার ও ক্রিয়া-মুদ্রা-নিয়মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। তোমার পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাও।

গোপাল 'হরিভজ্জি বিলাস' রচনা করল। সমস্ত পুরাণ-বাক্য উদ্ধার করল, জগবান, ভক্তি আর ভক্তযোগ্য সদাচারের কোনো কথাই বাকি রাখল না।

শুধু যে বৈষ্ণবন্মতিগ্রন্থই সংকলন করল তা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের একটি কড়চা বা কারিকা-গ্রন্থও রচনা করল গোপাল। রূপ-সনাতনের মুখে চৈতন্মুখনি:সৃত যে সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনেছিল, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার, তারই উপর প্রতিষ্টিত এই কারিকা। সেই থেকেই জীব গোষামী ভার ষটসন্ধর্জ বা শ্রীভাগবতসন্ধর্জ রচনা করল।

শ্রীনিবাস বৃন্ধাবনে গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা নিল। তাকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করল গোপাল। আচার্য শ্রীনিবাস চৈতন্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করভে গৌড়দেশে উপস্থিত হল। প্রচারের জন্যে সঙ্গে নিয়ে এল অনেক ভক্তিগ্রন্থ। তার মধ্যে একখানা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

পৌরাজ-পরিজন ৩৭১

কিছ চৈতন্যচরিতামৃতে গোপাল ভট্ট প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই কেন ? বন্দাবনে সমস্ত পৃজ্যজনের আদেশ নিয়েই কৃষ্ণদাস গ্রন্থ লিখতে বসল। গোপাল ভট্ট অমুমতি দেবার সময় বলে দিল, তোমার গ্রন্থে আমার কথা কিছু লিখতে পারবে না।

কৃষ্ণদাস তার আজ্ঞা লজ্মন করল না। তুপু তার নামমাত্র উল্লেখ করল, অন্য কোনো প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না।

নামলেশের বিশুমাত্র আকাজ্জায়ও গোপাল কলুষিত নয়। কৃষ্ণদাস শুবপঞ্চকে গোপাল ভট্টের মহিমা বর্ণনা করল।

নিরম্ভর হরিভজিকথনে যার শক্তি, যার সর্বদাই সং-অনুভব, নশ্বর বিষয়ে যে বিরক্ত, মহাপ্রভুর আগমনে যার পাট বিখ্যাত, সে আমার স্থানয়ে সভত ক্ষুরিত হোক।

গোপাল ভটের আরেক শিশু সেই দেববন্দ্য গ্রামের ব্রাহ্মণ-পূত্র গোপীনাথ। সেই গোপীনাথকে রাধারমণ-সেবার ভারার্পণ করে প্রাবণী শুক্লা-পঞ্চমীতে গোপাল ভট্ট অপ্রকট হল।

#### 1 62 1

### পুরন্দর পণ্ডিত

বাৎসল্য-ভাবের ভাবুক, নিবাস খড়দহে।

প্রথমবার গৌড়ভক্তেরা যে নীলাচলে গিয়েছিল সে-দলে ছিল পুরন্দর। প্রভুকে দেখল স্বচক্ষে।

নিত্যানন্দ যথন সকলকে নিয়ে গৌড়ে ফিরছে, সে-দলেও পুরন্দর।
পথিমধ্যে সকলকে প্রেমভাবিত করল নিতাই। ত্রামদাসে গোপাল প্রকাশিত
হল। গদাধ্যে রাধিকার ভাব। রঘুনাথ-বৈদ্ধ রেবতী হয়ে গেল। কৃষ্ণদাস
ভাবে পরমেশ্বর দাস গোপাল ভাবে হৈ-হৈ করতে লাগল।

আমি অঙ্গদ—বলে পুরন্ধর গাছে চড়ে বসল। গাছের থেকে পড়ল আবার লাফ দিয়ে।

বাংলাদেশে ফেরবার কয়েক মাস পরে খড়দহে এল নিত্যানন্দ। পুরন্দর

পশ্তিতের দেবালয়ে নৃত্য-কীর্তন করল। সেখানেও পুরন্ধরের জ্বন্দ-ভাব। গাছে উঠে পুরন্ধর গর্জন করতে লাগল।

> পুরন্দর পশুভের পরম-উন্মাদ। রক্ষের উপরে চঢ়ি করে সিংহনাদ॥

প্রকার। প্রভুকে দেখে প্রেমাবেশে কাঁদতে বসল।

গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকাশ করল পুরস্বর।

### । ४२ ।

### পুরন্দর আচার্য

এই পুরক্ষরের বিশেষত্ব এই প্রভু একে পিতা বলে ডাকেন।

কুমারহটে শ্রীবাসমন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, খবর পেয়ে পুরন্দর আচার্য ছুটে এল। প্রভু তাকে পিতৃসম্বোধন করে মহাপ্রেমে তাকে কোলে নিয়ে বসলেন।

প্রভূর কোলে বসে কাঁদতে কত সুখ। সেই সুখে কাঁদতে বসল পুরন্ধর।

### 1 60 1

# त्रघूनाथ छड़े-(भाषामी

ভপন মিশ্রের পুত্র এই রঘুনাথ।

পূর্ববঙ্গে দেখা হলে প্রস্কৃতপনকে বলেছিলেন, তুমি কালীধামে গিয়ে বাদ করো। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

লপরিবারে কাশীতে চলে এল তপন। ছুবছর পরে রখুনাথ আবিভূতি হল।

ৰীশাচল থেকে রন্ধাবন যাচ্ছেন প্রভূ, ঝাড়খণ্ডের পথে, কাশীভে এসে প্রেছিলেন। মণিকণিকার ঘাটে মধ্যাহ্নরান করছেন, ভপনের সঙ্গে দেখা

হল। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল তখন তো প্রভু গৃহস্থ, আজ এ বে দিব্য সন্ন্যাসী! প্রভুর পায়ে পড়ে উল্লসিতহাদয় তপন কাঁদতে লাগল। প্রভু তাকে বুকে তুলে নিলেন, নিয়ে গেলেন বিশ্বেয়র ও বিদুমাধবের মন্দিরে।

পরে তপন তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে এল। সবংশে তাঁর পাদোদক খেল। তাঁর শেষারও খেল সবংশে। ভিক্লা-অন্তে প্রভূ শয়ন করলে কিশোর রযুনাথ তাঁর পা টিপতে বসল।

এমনি দশ দিন প্রভূ থাকলেন কাশীতে। অবস্থান চন্দ্রশেষর বৈশ্বের আবাসে কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ তপনের আলয়ে। আর সেখানে এলেই র্ঘুনাথের সেবা। প্রভুর প্রসাদগ্রহণ, পাত্রমার্জন আর পাদসম্বাহন। যতক্ষণ প্রভূ চক্ষুর অগোচরে ততক্ষণ মানসপূজা।

রন্দাবন থেকে ফেরবার পথে প্রভূ আবার ছুমাস অপেক্ষা করলেন কাশীতে। আবার সে ছুই মাস রন্থুনাথ প্রভূর সেবা করল। সেই বাসনমাজা আর পা-টেপা। কতদিনে প্রভূর সর্বক্ষণের সেবক হব।

প্রভূ যখন নীলাচলে যাচ্ছেন তপন আর রখুনাথ চ্জনেই বললে, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

প্রস্থৃ তাদের নির্ত্ত করলেন। বললেন, আমি একা-একা ফিরব। যদি কেউ যেতে চাও, পরে এস, এখন নয়।

ক্রমে-ক্রমে রশুনাথ বড় হল ও একদিন সমস্ত কাজকর্ম ফেলে নীলাচল যাত্রা করল। প্রভুর ভোগের জন্যে নানা উপকরণ দিয়ে ঝালি সাজিয়ে নিল। সেবক তা মাধায় করে নিয়ে চলল।

পথে রামদাস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। রামদাস সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ নামে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক। শুধু তাই নয়, সম্রান্ত রাজকর্মচারী।
সব চেয়ে বড় কথা—বৈশ্বব, রামচন্দ্রের উপাসক, অউপ্রহর রামনাম জপ
করে! সে কিনা রঘুনাথকে দেখে আকৃষ্ট হল। বললে, তোমার ঐ ঝালি
তোমার ভূত্য বহন করবে না, আমি বহন করব্,। বলে ভূত্যের মাথার ঝালি
নিজের মাথায় তুলে নিল।

রমুনাথ সঙ্কৃচিত হল। বললে, সে কি, তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত, তুমি সামান্ত ভারবাহীর মত কেন এ বোঝা মাথায় নেবে ? এ তোমাকে মানায় না। তুমি ঝালি ছেড়ে দাও।

না, আমি শুনৰ না, আমাকে ভোমার কিঞিৎ সেবা করতে দাও।

রামদাস ঝালি ছাড়ল না।

ভোমার সঙ্গ পেয়েছি এই তো আমার যথেষ্ট ভাগ্য। বললে রছুনাথ, একসঙ্গে সদালোচনা করে পথ হাঁটব এই ভো পরম সুখ। ঝালি বইবার দরকার কী।

রাজপুরুষ রামদাস তবু নিরস্ত হল না। বললে, তুমি কৃষ্ঠিত হয়ো না। তোমার সেবাতেই আমার হাদয়ে উল্লাস হচ্ছে। তুমি আমার মাথার দিকে তাকিয়ো না, পথের দিকে তাকাও।

জগল্লাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

নীলাচলে পৌছে রখুনাথ প্রভুর চরণে দণ্ডপ্রণাম করল।

রমুনাথ ? কত আগে দেখেছেন, প্রভু এক পলকে চিনতে পারলেন । বললেন, ভালোই হল তুমি এসেছ। কমললোচন জগল্লাথকে দর্শন করে: এস, আমার এখানেই প্রসাদ পাবে।

গোবিন্দকে দিয়ে আলাদা বাসা পাইয়ে দিলেন। মিলিয়ে দিলেন প্রভুকে।
ভক্তদের সঙ্গে। সুনিপুণ রান্না করতে পারে রঘুনাথ, প্রায়ই খাওয়াতে লাগল
প্রভুকে। তার রান্না অমৃতময়, রঘুনাথ জানে সে অমৃতময়তা শুধু প্রভু খাবেন
বলে।

কিন্তু রামদাসের প্রতি প্রভু বদান্য নন কেন ?

যেহেতু রামদাস ভক্তিকামী নয়, সে মুক্তিকামী। তাছাড়া তার মনে বিভাবতার অহঙ্কার। সর্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভুর আর জানতে বাকি নেই।

কী আর করবে রামদাস ? সে গোপীনাথ পট্টনায়কের ছেলেদের কাব্য-প্রকাশ পড়াতে লাগল।

নীলাচলে আটমাস থাকল রবুনাথ। বিদায় দেবার সময় প্রভু বললেন, শোনো, বিয়ে কোরো না। রদ্ধ মা-বাপের সেবা করো। কোনো, বৈষ্ণবের কাছে ভাগবতের পাঠ নিয়ো। আর—আর একবার নীলাচলে এস।

নিজের কণ্ঠমাল। প্রভূ রুখুনাথকে পরিয়ে দিলেন। প্রেমগদগদনেকে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

পিতা-মাতার সেবাই মহৎ আদর্শ। রাম, কৃষ্ণ, আর গৌরাঙ্গ স্বাই এই প্রথের পথিক।

> মাতৃভক্তগণের প্রভূ হন শিরোমণি। সন্ধ্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।

গৌরাজ-পরিজন ৩৭৫

ভক্ত পিতা-মাতার সেবা করলে ভগবান সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের প্রতি আপনিই রূপা করেন।

বিটুঠলনাথের কাহিনী মনে করে।।

পুগুলীক ভক্ত সন্তান, শুধু বাপ-মায়ের দেবাই তার একমাত্র জীবিকা। তার একনিষ্ঠতায় ষয়ং নারায়ণ মুখা। ইচ্ছে হল একবার দেখে আসি ভক্তকে।

ভীমা নদীর তীরে পাণ্ড্রপুর গ্রাম, সেইখানে পুগুলীকের বাড়ি। দ্বারকা থেকে বেরিয়ে নারায়ণ পুগুলীকের গৃহদারে এসে পৌচুলেন। পুগুলীককে ডেকে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পুণ্ডলীক বললে, আমার সময় নেই, আমি এখন পিতা-মাতার সেবার ব্যস্ত।

শোনো, আমি দারকাধীশ; দারকা থেকে এসেছি। বললেন আগদ্ভক। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

দারকা থেকেই আস বা গোলোক থেকেই আস, আমার দাঁড়াবার সময় নেই। যদি আলাপ করতে চাও তো অপেক্ষা করতে হবে।

তাই করব। কিন্তু কতক্ষণ ?

সকাল থেকে তুপুর পর্যস্ত আমি আমার বাবা-মার সেবা করি। তাঁদের খাওয়াবার পর তাঁদের যখন বিশ্রাম করতে পাঠাই তখনই আমার কিঞ্চিৎ অবসর মেলে।

বেশ, আমি ততক্ষণই অপেক্ষা করব। কিছু আমি বসব কোথায় ? বসবে কোথায় ? পুগুলীক ত্থানি ইট সংগ্রহ করে আনল। বললে, এর উপরে বোসো। আমি আর দাঁড়াতে পার্চি না—আমি যাই।

গৃহ-অভ্যন্তরে চলে গেল পুগুলীক। বাবা-মাকে নাইয়ে-খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়ে ছুটি পেল। ছুটি পেয়ে বললে, দ্বারকাধীশ এসেছেন, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাইরে।

বাবা-মা বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে গেল। ক্বী বলছিস ভূই ? দ্বারকাধীশ এসেছেন ?

হাঁা, তাই তো বললে, বললে, তোমার সদ্ধে আলাপ করতে চাই। কোথায় তিনি ? বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দরজার গোড়ায় ছ্খানি ইট পেতে বসতে দিয়ে এসেছি। সেইখানেই বসে আছেন হয়তো। এভক্ষণ বলিসনি কেন ?

কখন বলব ? সেই সকালবেলা এসেছে। আমি তো সারাক্ষণই তোমাদের ব্যবায় ব্যস্ত। কখন বা তোমাদের বলি, তার সঙ্গে বা আলাপ করি।

**ठ**न ठन (निर्थ (१। আছেন ना ठान (१ए६न १

পৃগুলীক ও তার বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটে এল। এসে দেখল 
'তুখানি ইটের উপর চতুর্জু জ নারায়ণমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে দ্বারকায় সোরগোল পড়ে গিয়েছে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। পুগুলীকের বাড়িতে লীলা সাঙ্গ করে নারায়ণ যখন দ্বারকায় ফিরে গেলেন তখন মন্দিরের দরজা খুলে পুজুরী দেখল বিগ্রহ বিরাজিত।

আর পাণ্ড্রপুরের লোকেরা দেখল সেই হুখানি ইটের উপর নারায়ণের পদান্ধ মুদ্রিত হয়ে আছে।

ওদেশের ভাষায় ইটিকে বিট বলে। বিটকে স্থল করে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ঠাকুরের নাম হল বিটঠল-দেব। আবার কেউ কেউ বলেন, ইটের উপর বৈঠতে বা বসতে বলেছিল বলে বিটঠল-ঠাকুর।

সেই বিটঠল-ঠাকুরকে স্বচক্ষে দেখে গেছেন মহাপ্রভু।

তাংপর্য কী ৈ যে সন্তান একনিষ্ঠ হয়ে বাবা-মার সেবা করে সে কৃঞ্চলাভ করে। আর তার গুণে তার বাপ-মাও ক্লফের দর্শন পায়।

গৃহে চার বছর থাকল রঘুনাথ। অনন্য নিষ্ঠায় পিতা-মাতার সেবা করল। বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে পড়ল ভাগবত। তারপর পিতা-মাতার দেহান্ত হলে উদাসীন হয়ে নীলাচলে ফিরে এল।

এবারও প্রভুর সঙ্গে আট মাস কাটল। ভক্তসঙ্গ করে আর চুই ব্রহ্ম, দারুবন্ধ ও জঙ্গম ব্রহ্ম, নিতা দর্শন করে। কিন্তু প্রভু একদিন অন্মরকম বিধান করলেন। বললেন, যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গ করো। ভাগবত পড়ো, অফুক্ষণ ক্ষুক্রনাম নাও। বলে আলিঙ্গন করলেন। মহোৎসবে জগন্নাথের প্রসাদী চোদ্ধ হাত লখা যে তুলসীর মালা পেরেছিলেন আর যে পানের খিলি, তাই রখুনাথকে উপহার দিলেন। সেই উপহারের স্পর্শে রখুনাথের মধ্যে শক্তিসঞ্চার হল। ইউ-ভক্তিতে রখুনাথ নিবিষ্ট হয়ে রইল।

চলে এল র্ন্দাবন। রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবভ। আর 'ভাগবভ পড়িতে প্রেমে আউলায় মন'—অফ সান্থিকের উদয় হয়। এমন পিককণ্ঠ কেউ শোনে নি আগে। এক-একটি শ্লোক বিভিন্ন রাগরাগিনীতে কীর্তন করে। আর যখন ক্ষেত্র সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আবে তখন আত্মহারা হয়ে পড়ে। কী যে দেখছে কী বে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। বোঝাবার দরকারই বা কী। গোবিন্দচরণে আত্মসমর্পনই একমাত্র বস্তু। গোবিন্দচরণই তার একমাত্র প্রাণধন, একমাত্র প্রাণারাম।

রখুনাথের অন্থােধে এক ধনী শিশ্ব গােবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে, কুগুলে, বংশীতে। রখুনাথ গ্রামাবার্তা বা বৈষয়িক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না—কৃষ্ণকথাপূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কােনাে বৈষ্ণব-নিন্দাও তার কানে আসে না। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কণ্ঠে ধরে থাকে।

ভাগবতেই রঘুনাথের অসামান্য অধিকার। যেমন মধুর গভীর কণ্ঠয়র তেমনি উচ্চারণের নির্মলতা। তেমনি আবার সঙ্গীতকৌশল। মহাপ্রভূর মতে বেদাস্ত-দর্শনের প্রাঞ্জল ভায়্যই ভাগবত—রঘুনাথের ব্যাখ্যায়ও সেই মতেরই অমুসরণ।

নিজে কোনো গ্রন্থ লেখে নি রখুনাথ। তার একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন আর ভাগবতপাঠ। যখন অপ্রকট হবার সময় হল প্রভুর দেওয়া প্রসাদমালা গলায় পরে নিল রখুনাথ।

### 1 8-8 11

# ভূগর্ড গোম্বামী

ভূগর্জ গোস্বামী গদাধর-পণ্ডিতের শিশ্ব। সন্ন্যাস নেবার আগে প্রভূ ববন লোকনাথ চক্রবর্তীকে বৃন্দাবনে পাঠাতে চান, তখন ভূগর্জ বললে, আমিও যাব। প্রভূ অমুমতি দিলেন। বললেন, তোমুরা হুজনেই যাও। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করো। ছই বন্ধু বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হল।

> 'তকু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়। পরম অভুত এই দৌহার প্রণয়॥'

বৃন্দাবনের প্রথমাগভদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূগর্ভ আর লোকনাথ। তৃজনেই আজন্ম ব্রহ্মচারী, মহাবিবিক্ত, লোকবিরল বৃন্দাবনের বনে-বনে মুরে বেড়াভে লাগল। কোধায় কী তীর্থ আছে তার সন্ধানের সূত্র খোঁজা আর ভজন-আনন্দে কাটানো এই তাদের ব্রত। ব্রজ্ঞধামের পুনরাবিদ্ধারের প্রথম সূত্র-ধর এই তুই বন্ধু, অভিন্নান্ধা, সকল সমাজের মাননীয় ও বন্দনীয়। যে এসেছে সেই এই তুই নিতাপরিকরের কাছে প্রণত হয়েছে।

ভূগর্ভ রূপগোষামীর সঙ্গী, জীব গোষামীর প্রণম্য। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্রামানন্দ ও পরে রামচন্দ্র কবিরাজ সবাই রন্দাবনে ভূগর্ভের অভিনন্দন পেয়েছে। কিন্তু ক্ষয়দাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত লেখবার অনুম্ভি চাইতে গেলে ভূগর্ভ বললে, লেখ, কিন্তু আমার নামের যেন উল্লেখ না খাবে। লোকনাথ বললে, আমিও যেন বাদ পড়ি।

ছয় গোস্বামী—ক্রপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। নরোত্তম আরো তিনজনের নাম যুক্ত করল—স্বরূপ, ভূগর্ড আর লোকনাথ।

ষরপ, সনাতন, রূপ রখুনাথ, ভটুযুগ ভূগর্জ, শ্রীজীব, লোকনাথ। ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিলু তিল অর্ধ আর কিসে প্রিবেক সাধ॥

#### 1 64 1

### গোবিন্দ ( দ্বারপাল )

নীলাচলে কে এক আগদ্ধক প্রভুর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করতেই প্রভু তাকে জিজ্ঞেদ করলেন, কে তুমি !

আমার নাম গোবিন্দ। আমি ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলাম। তিরোধানের সময় ঈশ্বর পুরী বলে দিলেন, নীলাচলে গিয়ে একুঞ্চৈতন্ত্রের সেবা করো। তাই এসেছি।

আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কুপা, কী শ্বেছ! বললেন প্রভু, নিজের ভূত্যকে নিযুক্ত করেছেন। কিছু সার্বভৌমের দিকে তাকালেন: গুরুর সেবক মান্য পাত্ত, তাকে দিয়ে অল সেবা করানো কি সলত হবে ? সার্বভৌম বললে, কিন্তু গুরুবাক্য লচ্ছন করবে কী করে ?
ভাও ভো ঠিক। ভাই গোবিস্থকে শ্বীকার করলেন প্রভূ। আলিদ্দন করলেন।

গোবিশ শৃষ্ট । তা হোক । ঈশ্বরপুরীকে সেবা করার ফলে তার চিত্তে শুদ্ধ সন্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। তার চিত্তে এখন প্রীতি-ভক্তির লাবণ্য, কে আর তার জাতি-কুলের বিচার করে ? দাসীপুত্র বিজ্বের ঘরে ভোজন করেন নি শ্রীকৃষ্ণ ? শুধু ভক্তি খোঁজ করো। কুঞ্চে শুধু ভক্তির অপেক্ষা।

ঈশ্বরক্রপা পরম স্বতন্ত্রা। তা কিছুরই ধার ধারে না, না কুল-মান না ধন-সম্পদ, না বা বিভাবৃদ্ধি। তা বেদধর্ম লোকধর্ম দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। তা ব্লেহলেশ থুঁজে বেড়ায়। যেখানে প্রীতি-ম্পর্শ সেখানেই ক্রপা মুক্তগ্রোত।

বিছরকে দেখ। বিছর দাসীপুত্র, তার উপরে দরিদ্র। কিছ ক্লঞ্চে প্রীতিমান। তাই দারকার অধিপতি হয়েও ক্লফ্চ এলেন তার কুটরে, খেলেন তার খুদকণা। সে তৃপ্তি কি ছুর্যোধনের রাজভোগে সম্ভব ?

গোবিন্দ পেল শ্রীঅঙ্গ সেবার অধিকার। প্রভুর ছুই ভূত্য ছিল—রামাই আর নন্দাই—তারা গোবিন্দের অধীন হল। প্রভূর সমস্ত কার্যের নির্বাহ-ভার গোবিন্দের হাতে, গোবিন্দই সর্বেসর্বা। এমন কি, যারা প্রভূর সঙ্গে দেখা করতে আনে, তাদেরও তদারকি গোবিন্দের উপর। প্রভূর কিসে আরাম হবে—এই একমাত্র গোবিন্দের বিচার, গোবিন্দের সমাধান।

রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর উঠে প্রতাপরুদ্র যথন কীর্তনের শোভাযাত্র।
দেখছে, দেখল ঘুটি লোক এক অমিততেক্ত মহাস্তকে মালা পরাচ্ছে।

এরা কারা ? জিজ্ঞেদ করল রাজা।

এদের একজন য়রপ-দামোদর, আরেকজন গোবিশ। আগের জন প্রভূর দিতীয়কলেবর, পরের জন প্রভূর অঙ্গসেবক। প্রভূর পক্ষ থেকে এরা মালা দিচ্ছে।

কাকে দিচ্ছে ?

সর্বশিরোধার্য অদ্বৈত আচার্যকে।

হরিদাস দূরে সরে থাকলেও প্রভূ তাকে আশ্বাস দিলেন, তোমার জন্তে আসবে প্রসাদার।

সেই প্রসাদার গোবিন্দই গিয়ে দিয়ে আসে হরিদাসকে। প্রভু যথন জগরাধদর্শনে যান, ভিড় সরিয়ে আগে-আগে যায় কাশীশ্ব, পিছনে জলকরল নিয়ে গোবিক। ভিড় প্রবল হলে ছজনে হাতাহাতি দাঁড়িয়ে প্রভাৱ জন্যে আবরণ তৈরি করে। যেন কেউ তাঁকে ছুঁতে না পায়। কিছ প্রতাপরুত্র যথন ছুঁল তথন সাময়িক শৈথিল্যে গোবিক্ষ বৃঝি অন্যমনস্ক ছিল।

**७५** रुत्रिनामत्क नग्न, ज्ञाप-मनाजनत्क ध्यानान्न नित्र खारम शाविष्न ।

কোনো ভক্ত দূর দেশ থেকে এলে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও গোবিন্দই করবে, জগল্লাথ দর্শন করাতেও সেই যাবে। দীনহীন কাঙাল এলে তাদের প্রত্যাশাও গোবিন্দই মেটাবে। রাঘবের ঝালি এসে পৌছুলে বস্তুসন্তার সেই গুছিয়ে রাখবে আর প্রভূ যেমনি বলবেন তেমনি বিতরণ করে দেবে। চন্দনাদি তেল আর তুলীগণ্ড জগদানন্দ গোবিন্দের কাছেই রেখেছিল। গোবিন্দ একাধারে ভূতা, ভাণ্ডারী, দ্বারপাল।

যখন কারো দ্বার-মানা হয়, গোবিন্দই আদেশ জ্বারি করে। কমলাকান্তের উপর বিরক্ত হয়ে প্রভূ যখন তাকে আসতে বারণ করতে চাইলেন গোবিন্দকে বললেন সজাগ থাকতে। ছোট হরিদাসেরও প্রবেশাধিকার বন্ধ করবার ভার গোবিন্দের উপর পড়ল।

এ নিয়ে যখন নানা অনুরোধ আসতে লাগল প্রভুর কাছে আর প্রভু যখন কিছুতেই হরিদাস-বর্জন থেকে বিরত হবেন না তখন তিনি নীলাচল ছেড়ে দিয়ে আলালনাথে চলে যেতে চাইলেন। বললেন, আমি সেখানে একা-একা থাকবো।

গোবিন্দ সেই একাকীত্বেরও অংশ। আর সকলকে পরিত্যাগ করা গেলেও গোবিশ্বকে নয়। গোবিন্দ যে তাঁর ছায়া। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

রামচন্দ্র পূরীর রাঢ় আচরণে প্রভূ যখন অর্ধ-ভোজন করে তার অভিযোগ খণ্ডন করলেন, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দও অর্ধাশনে দিনাতিপাত করতে লাগল।

গোবিন্দকে প্রভু সাবধান করে দিলেন—দেখো আমার পাদোদক যেন কেউ না খায়।

তবু কালিদাসকে গোবিন্দ ঠেকাতে পারল না। জগন্নাথমন্দিরের উত্তরে বাইন সিঁ ডির নিচে প্রভূ পা ধুছেন কালিদাস হাত পেতে তিন অঞ্চলি জল প্রহণ করে খেয়ে নিল। কালিসাসের বৈষ্ণবশ্রদার কাছে গোবিন্দের শাসন পরাস্ত দেখে প্রভূ রুক্ট হলেন না, আহারান্তে গোবিন্দকে বললেন, আমার ভূজাবশেষ কালিদাসকে দিয়ে এল।

গোবিশ্বের সেবার অন্তুত মহিমা। মধ্যাহ্ছ-আহারের পর প্রভু গন্তীরায় শোন, গোবিন্দ তাঁর পা টেপে। প্রভু ঘূমিয়ে পড়লে গোবিন্দ উঠে গিয়ে আহার করে। আহার সেরে আবার দারপ্রান্তে বসে, প্রভু জেগে উঠে আবার কী আদেশ করেন।

বেড়াকীর্তনের দিন প্রভূ এক নতুন ভঙ্গি করলেন। প্রভাত থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যকীর্তন করেছেন, ভিক্ষান্তে শুয়েছেন—আছই তাঁর অঙ্গদেবার বেশি দরকার। কিন্তু গোবিন্দ দেখল গন্তীরার দার জুড়ে শুয়ে আছেন প্রভূ । দারজোড়া হয়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে ?

এক পাশ হও, আমি ভিতরে ষাই। গোবিল মিনতি করল। আমার নড়বার শক্তি নেই। প্রস্তু বললেন স্থির থেকে। তোমার গা-হাত-পা টিপব যে।

তার আমি কী জানি!

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধুলো না প্রভুর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে ডিঙিয়ে সে ঘরে চুকল। ঘরে চুকে প্রভুর পিঠ ও কটি টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে প্রভুর শ্রান্তিং দূর হল, নিদ্রাকর্ষণ হল।

দণ্ড হুই পরে জেগে উঠে প্রভূ দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। কুদ্ধ হয়ে বললেন, এখনো বসে আছ কী! খেতে যাও নি ?

কী করে যাই ? গোবিন্দ বললে কাতর মুখে, দরজায় শুয়ে আছ, পথ; কই ?

ভিতরে এসেছিলে কী করে ? সেইভাবেই যেতে পারতে না ?

যাব তো নিজের খাওয়ার জন্যে। গোবিন্দ আত্মধিকারের সুরে বললে।
মনে মনে, তোমার সেবার জন্য শ্রীঅঙ্গ লচ্ছন করেছি—অপরাধ করেছি।
শান্তি যদি কিছু থাকে হাসিমুখে সম্ভ করব। কিছু নিজের উদরপ্তির জন্যে
অপরাধ করব এ আমার ভাবনার অতীত।

গোবিন্দ বাইরে শুরু হয়ে রইল। ভগবংসেৰী ভক্তের মনের কথা প্রভূ নিশ্চয়ই বুঝবেন।

একদিন প্রভূর কাছে গিয়ে ছংখ জানাল গোবিন্দ। ভক্তদের দেওয়া খাবার রাশীরুত হয়ে উঠছে। খাচ্ছ না অধচ খাল্ত সঞ্চিত হয়ে আছে একথা গোপন করে রেখে আমার অপরাধের বোঝা আর কত ভারী করব ?

ভোমার আবার অপরাধ কী। প্রস্থ হাসলেন: তুমি ভো আদিবস্থ, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে। নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি বিষাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু এক দণ্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পৌছিয়ে দেয় গোবিন্দ। একদিন সিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে শুয়ে নাম করছে। গোবিন্দ বললে, ওঠো, প্রসাদ এনেছি।

হরিদাস বললে, আজ আমি উপবাস করব।

সেকি? কেন?

আজ আমার সংখ্যাপ্রণ হয়নি। সংখ্যাপ্রণ না হলে কী করে ভোজন করি ? হরিদাস অন্থির হয়ে উঠল: এদিকে মহাপ্রসাদকেও বা কী করে ফিরিয়ে দিই ? মহাপ্রসাদকে দশুবং প্রণাম করে হরিদাস তার কণিকামাত্র গ্রহণ করল।

এইভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা আর মহাপ্রসাদ হুয়েরই মান রাখল হরিদাস।

প্রভূ একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, দ্ব হতে গীত-গোবিন্দের গান শুনডে পেলেন। গুর্জরীরাগে মধুর কঠে এ কে গায় ? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু অনুসন্ধান করবারও অবকাশ মিলল না, বাহ্মস্থতি হারিয়ে দিজের কাঁটার 'উপর দিয়ে ছুটলেন প্রভূ । কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ রুধিরাক্ত হল, তবু প্রভূর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের গান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু। কত বড় আশ্বীয়।

গোবিন্দ প্রভূকে ধরে ফেলল। বললে, প্রভূ এ দ্বীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।

দেবদাসী ! প্রভূ শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রুচ় আথাতে তাঁর বাহুজ্ঞান ফিরে এল।

গোবিন্দ, ভূমি আমাকে আৰু প্ৰাণে বাঁচালে। স্ত্ৰীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।

আমি বাঁচাৰার কে ? ভোমাকে জগরাথ বাঁচিয়েছেন। বললে গোবিন্দ।

গৌরাল-পরিজন ৩৮৩

শোনো, সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। বললেন, আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।

আৰু কেন কে জানে মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়।

প্রভূ যথারীতি গরুড়ন্তন্তের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানেই দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর জগরাথ দর্শন করেন। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাছে না জগরাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক-ওদিক উকি মারছে, কিছু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগরাথের নাগাল পাছেন।। অনন্যোপায় রমণী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভূর কাঁথে ভর রেখে মাথা উচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহুচেতনা নেই তাঁর কাঁধে এ কী গুরুভার!

গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই রমণীকে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, না, ওকে নিষেধ কোরো না। ও যত থুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তনু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। এত আবিষ্ট যে কারো কাঁথে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।

রমণী তক্ষুনি নেমে পড়ল। প্রভুকে দণ্ডবং প্রণাম করল।

আহা, ওর কী আর্তি, কী আনন্দময়তা। আমার যদি অমন থাকত।
ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমনি
আর্তি জনায়, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই।

একদিন প্রভূ সমুদ্রস্থানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে ব গোবর্ধন বলে ভাবলেন। অমনি প্রেমাবেশে চললেন চটকের দিকে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিছ সাধ্য কী প্রভূকে ধরে।

চিৎকার করে উঠল, ছুটলও সঙ্গে সঙ্গে। খোঁড়া ভগবান আচার্যও ছুটল।
কতদ্র যেতেই প্রভুর ভান্ত-ভাব উদয় হল, শরীরে জাড়া দেখা দিল।
দেখা দিল মরভঙ্গ। হুই চোখে নেমে এল গলা-যমুনা। গাত্রবঁর্ণ শন্থের মত
সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সর্বাল। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে
গেলেন। গোবিল জলা হিটিয়ে চাইল সুস্থ করতে।

হরিবোল বলে প্রভূ আচম্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক ভাকাতে লাগলেন। যা এডকণ দেখছিলেন ভা যেন আর পাছেন না দেখতে। গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে কে নিম্নে এল ! গোবিন্দের দিকে তাকালেন প্রভু: অনর্থক ছঃখ দেবার জন্যে আমাকে কেন সুস্থ করলে !

যথন ষপ্নে বা দৈবাৎ আমি কৃষ্ণকে দেখি, বললেন প্রভু, আমার ছুই শক্রএসে উপস্থিত হয়। এক শক্র আনন্দ, আরেক শক্র মদন। হায়, প্রেমানন্দও
আমার শক্র। প্রেমানশে যে সেবানশে বাধা পড়ে। তার পর মিলনের
লালসায় চিত্তে মন্ততা জাগে। ছুয়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে
নেয়। নয়ন তরে আর দেখা হয় না।

রাত্রিদিন প্রভু কঞ্চপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন আর সর্বক্ষণ তাঁর পার্শের্ক গোবিন্দ জেগে রয়েছে। তার সাধনা অতস্রদ সাধনা। তার ভাগ্যই তার ভাগ্যের তুলনা।

প্রভূর অন্তর্ধানের পর গোবিশের কাজ ফুরিয়ে গেল। চৈতন্যহীন নীলাচলে আর থাকতে পারল না, র্শাবনে চলে গেল।

ভক্তের যে হৃ:খ তাও ভগবংপ্রেমেরই সম্বর্ধক। ভগবানের দেওয়া হৃ:ঋ ভক্তের পক্ষে আনক্ষের সমতুল। ভক্তের আতি ভগবংপ্রীতি-ব্যাকৃষতা ছাড়াঃ কিছু নয়। এই প্রীতির আশ্বাদনেই ভক্তের সর্ব-হৃ:খের বিম্মরণ।

না জানি আপন তৃঃখ সবে বাঞ্চি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া তৃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই তুঃখ মোর সুখবর্যা।

শুধু নামই নিত্যানশে অবস্থিত করতে পারে। নামই অধিলরসময়। তার শুধু একমাত্র পথ। সে পথ ভক্তির, প্রপত্তির, শরণাগতির। তৃ:খ-সুখের পথ নয়। শুদ্ধা রতির, চিৎ-রতির পথ।

গোবিশ নাম করতে বসল।

## জীব গোস্বামী

রূপ-স্নাতনের ছোট ভাই বল্লভ, মহাপ্রভু যার নাম রেখেছেন অনুপম, ভারু পুত্র জীব গোষামী।

অনুপম শিশুকাল থেকেই রঘুনাথের উপাসনা করে। নিরবধি রামায়ঞ্চ শোনে আর রামনাম জপ করে। রামেই তার প্রাণের উপশম।

সনাতন বললে, আমি আর রূপ যেমন কৃষ্ণভজন করি, আমার ইচ্ছে তুমিও তেমনি করো। কৃষ্ণনামে প্রচুর প্রেম, প্রচুর বিলাস। তুমি আমাদেক থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে ?

অনুপম বললে, তোমরা আদেশ করলেই করি।

ইঁ।, তিনভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় মন্ত হয়ে থাকব সে বড় আনক্ষের হবে চ তোমাদের আদেশ আমি কী করে লজ্মন করব ? তবে আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, আমি কৃষ্ণভঙ্গনই করব।

মূখে বলল বটে কিছ হাদয়ে সমর্থনের সুর বাজল না। চোখের ছুম উছে।
গেল, সারারাত কাঁদল অনুপম। কী করে আমার রছুনাথকে ছেড়ে থাকৰ ?

ভোর হলে সনাতনের পায়ে এসে পড়ল অনুপম। বললে, র**ঘুনাথের** পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না। তোমাদের আদেশ ফিরিয়ে নাও, বরং আশীর্বাদ করো জন্মে-জন্মে রঘুনাথের পায়েই য়েন্ট আমার অচলা ভক্তি থাকে।

তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে সনাতন আদেশ ফিরিয়ে নিল। বললে, তোমাস্থ দৃঢ় ভক্তিকে সাধুবাদ দিই।

সেই নৈষ্ঠিক রাম-উপাসকের পুত্তই জীব গোস্বামী।

প্রভূ যথন রন্দাবন যাবার পথে রামকেলিতে আসেন ও রূপ-সনাভনকে কুপা করেন, তথন অনুপম ও তার ছেলে জীব তুপস্থিত ছিল। জীব তখন পাঁচ বছরের বালক, সঙ্গোপনে দেখে নিল প্রভূকে।

বাল্যকাল থেকেই জীবের ক্ষ-ভজি, অন্যান্য বালকের সলে ক্ষা-বলরাম বেলা। অল্ল বয়স থেকেই তার বিদ্যার্জনে কচি, আর ভাগবত সর্ববিদ্যান্ত সার বলে ভাগবতই তার প্রাণত্ন্য। 'অল্ল বয়সে অতি গভীর অক্তর চি শ্রীমন্তাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥'

একদিন হঠাৎ শ্রীকৃষণটেত লা বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সকলে এসে দেখল জীব খুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। কেঁদে আকুল হচ্ছে। এই অল্প বয়সেই এত বৈরাগ্য কেন ? তবে কি এও গৃহত্যাগ করে চলে যাবে ? বাপ মারা গিয়েছে, জেঠারা রন্দাবনে, জীবের পরিণাম কী ? এও দেখি কৃষ্ণ বলতে তন্ময়।

তারপর জীব একরাত্রে কৃষ্ণ-বলরামকে স্বপ্ন দেখল। কৃষ্ণ-বলরাম গৌর-নিতাইয়ে রূপাস্তরিত হল। গৌর-নিতাই জীবের মাথায় পা রাখলেন। গৌর বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম।

চন্দ্রবীপেই কিছুদ্র অধ্যয়ন করেছে জীব, এবার চলল নবদ্বীপ। চলল কতেয়াবাদ হয়ে। নবদ্বীপই বিভার তীর্থ। সেখানেই সর্বতত্ত্বের সন্ধান মিলবে।

এ কে এল নবদীপে! গায়ের রঙ কনক চাঁপার মত, মনোহর দেহ, দীর্ধ নেত্র—দেখ দেখ এ কোন্ রাজার কুমার চলেছে পায়ে হেঁটে। কণ্ঠে তুলসী মালা, গলায় শুভ্র যজ্ঞসূত্র। কে জানে সন্ন্যাস না নিয়ে বসে!

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দ গৌরানন্দে রয়েছেন, হঠাৎ বলে বসলেন, মনে হচ্ছে জীব আসবে। তার জন্যেই আমার এখানে আসা।

বলতে না বলতেই খবর এল দ্বারপ্রান্তে কে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কে। জীব এসেছে। ভাকো ভাকো, ভিতরে নিয়ে এস। নিত্যানন্দের পায়ে লুটয়ে পড়ল জীব।

বাৎসন্যে বিহ্বল হয়ে নিত্যানন্দ জীবের মাথায় পা রাখল। মাটি থেকে তুলে নিল বৃকের উপর। বললে, তোমার জ্বন্যে আমি খড়দহ থেকে নবদ্বীপে এসেছি। তুমি এখানে থেকো না, তুমি রুশাবনে চলে যাও।

র্শাবন ?

ই।।, গৌরহরি ভোমাদের বংশকে র্ন্ধাবন দান করেছেন, ভোমারও স্থান সেইখানে।

**তবে আর কথা की!** कींव इम्मावत्न চলन।

পথে কাশীতে থামল। মধুস্দন সরস্বতীর কাছে বেদান্ত পড়তে বসল।
মধুস্দন একদিকে অবৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে দাসীভাবভাবিত রসিক
ভক্ত। নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন মধুস্দন: অবৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরচ়
হলেও কোন এক গোপীবধুবল্লভ শঠের দ্বারা বলপূর্বক দাসীকৃত হয়েছি।

মায়াবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত বলছেন, ক্বঞের চেয়ে অধিকতর কোনো তত্ত্ব নেই। 'কৃষ্ণাং পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।'

জীবকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করল মধুসূদন কাব্য ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ ন্যায় বেদান্ত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে দিল। এবার রুদ্ধাবনে গিয়ে বোসো।

রন্দাবনে গিয়ে জীব রূপের চরণাশ্রয় করল। রূপের শুধু মন্ত্রশিয় নয়, অনুগামী ভূত্যমাত্র নয়, সমস্ত বিভাসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল।

রূপ কর্তৃক জীব-বর্জনের কাহিনীটি 'ভক্তিরত্নাকরে' অন্যুরক্ম।

রূপ নির্জনে বসে গ্রন্থ রচনা করছে, যমুনায় স্নান করতে যাবার পথে বল্লভ ভট্ট নামে এক পণ্ডিত এসে উপস্থিত হল। জিজ্ঞেস করল, কী লিখছেন ?

রূপ বললে, ভক্তিরসামৃতসিমু।

মঙ্গলাচরণ লোকটি পড়ে শোনাও তো । রূপ পড়ে শোনাল।

পণ্ডিত বললে, আমার মনে হয় একটু সংশোধন করে দিলে ভালো হয়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কৃতার্থের মত বললে রূপ, একদিন আপনার অবসরমত এসে সংশোধন করে দিয়ে যাবেন।

যমুনাস্নানে চলে গেল পণ্ডিত।

রপের পাশে চুপ করে বসে ছিল জীব, জল আনবার ছল করে সে উঠে গেল। পণ্ডিতের পিছু নিল। খানিক দূর গিয়ে তার কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলে, মঙ্গলাচরণের কোন্ অংশে আপনার সংশয় হচ্ছে ?

জীবকে চেনে না পণ্ডিত। কিন্তু তার প্রশ্নের মধ্যে এমন বিনয়মাধুর্য ষে পণ্ডিত উত্তর না দিয়ে পারল না। প্রকাশ করে দেখাল কোথায় ও কেন তার সন্দেহ।

জীব বিচারে প্রবৃত্ত হল, এক বিচার থেক্কে আরেক বিচারে। পশুত কিছুতেই তাকে খণ্ডন করতে পারল না। দেখল শাস্ত্রজ্ঞানে জীব কত গভীর, তর্কের ভূমিতে কী ঋজু ও দৃঢ়। স্নানশেষে তাই বলতে গেল রূপকে। জিজ্ঞেস করলে, যে যুবকটি তোমার এখানে বসেছিল সে কে?

আমার ভাতৃষ্পুত্ত। আমার শিয়। নাম জীব। এই কিছুদিন হল বেদশ থেকে এসেছে। পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে জীবের প্রশংসা করলে। তার বিচার-বিতর্ক কী রকম সতেজ-সহজ তাও প্রকাশ করলে।

বছমানে পশুতকে বিদায় দিল রূপ।

জীব ফিরে এলে রূপ বললে, পণ্ডিত কুপা করে আমার রচনা সংশোধন করে দিতে চেয়েছিল, তুমি তাতে বাদ সাধলে কেন ?

জীব নত মন্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমার খুব অইকার হয়েছে, তাই না ? পণ্ডিতের বিদ্যা তুমি সহ করতে পারলে না ! যাও, তুমি ফের পূর্বদেশে চলে যাও। মনস্থির হলে রক্ষারনে এস।

অপ্রতিবাদে, কোনো কথা না বলে, জীব পূর্বমুখে চলতে লাগল। এক নগণ্য গ্রামে গিয়ে মাটিতে পড়ে রইল। পড়ে রইল অখণ্ড উপবাসে।

গ্রামবাদীরা পাতার কূটির নির্মাণ করে দিল। যোগাতে লাগল ফলমূল। কেউ কেউ সনাতনকে গিয়ে খবর দিল। এক অল্পবয়সী তপস্বী আমাদের গ্রামে এক পাতার কুটিরে পড়ে রয়েছে। ওকে বাঁচাবার উপায় করুন।

সনাতন রূপের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার গ্রন্থের কত দূর ? গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

সংশোধনের দরকার নেই ?

জীব এখানে নেই, কে সংশোধন করবে ?

তখন সনাতন জীবের ছুর্দশার কথা বললে। বললে, তুমি ক্ষমা করলে ওকে ডেকে আনি। তোমার কাজে লাগাই।

রূপ তকুনি কমা করল। নিজেই গিয়ে সাদরে ডেকে আনল জীবকে। সয়েহ শুশ্রষায় সৃষ্ট করে তুলল।

সনাতনও তার 'বৈষ্ণব তোষণী' গ্রন্থ জীবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিল। জীবের বিভাবল সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

জীব ক্রমে ক্রমে পঁচিশখানি গ্রন্থ লিখল। অন্যতম গ্রন্থ ঘটসন্দর্ভ।

মঙ্গলাচরণে বলা হল: যাঁরা সপরিকর ভগবানের তত্ত্ব জানাবার জন্যে আমাকে এই পুত্তিকা লিখতে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন সেই মথুরামগুলবাসী শ্রীল ক্ষপ-সনাতনের জয় হোক।

ভত্তি কী ? ভত্তি এই যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর। বাঁর অন্তরে কৃষ্ণবর্গ ও বাইরে গৌরবর্গ, অর্থাৎ যিনি বয়ংরূপ কৃষ্ণ হরেও গৌরব্লণ

গৌরাল-পরিজন ৩৮৯

অঙ্গীকার করেছেন, যিনি ৰীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব দেখিয়েছেন, আমরা হরিনাম সংকীর্তন দারা সেই কৃষ্ণচৈতন্যের শরণাগত হচ্ছি।

মহাপ্রভুর মুখে কাশীতে সনাতন যা শুনেছিল, আর প্রয়োগে যা শুনেছিল রূপ, সেই সব সিদ্ধান্ত আর বিচার নিয়ে গোপলভট্ট গোস্বামী লিখেছিল একটি কারিকা। সেই কারিকাই জীবের গ্রন্থের আকর।

ষটসন্দর্ভের একটি অংশ ভক্তিসন্দর্ভ। বলা হয়েছে, ভক্তিসন্দর্ভ অধ্যয়ন না করে ভাগবতধর্মে প্রবেশাধিকার হয় না। ভবব্যাধির চিকিৎসাপ্রণালীই এই সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে। ভগবং-বৈমুখ্য থেকেই ক্লেশের সৃষ্টি। ভগবং-সাম্মুখ্যেই ক্লেশের নিরসন। নিত্যানন্দলাভের একমাত্র পথই ভক্তি।

তারণর প্রীতিসক্ষর্ভে জীব লিখছেন: ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রাপক্ষে যে অবতারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি হর্জন পর্যন্ত সকলের শরণা, সেই চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন।

তারণর শেষ অংশ ক্রমসন্ধর্জে লিখছেন জীব: নামই চিন্তামণিয়রপ।
নামই ক্ষচৈতন্যুরসবিগ্রহ। নামী থেকে নাম অভেদ বলে নাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও
নিত্যমুক্ত। বাঁর অঙ্গকান্তি কনকসদৃশ, বাঁর অবয়ব সর্বস্তুভলক্ষণযুক্ত ও
চন্দনচর্চিত, যিনি সন্ন্যাসলীলা প্রকট করে শান্ত, সমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত কৃষ্ণ-চৈতন্য নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু
আমাকে সমন্ত অপরাধ থেকে পরিত্রাণ করে নিজপ্রেমের কিয়দংশ দান করে
আমাকে পোষণ করুন।

জীবের আরেক গ্রন্থ হরিনামামৃত ব্যাকরণ।

, গয়া থেকে ফিরে মহাপ্রভু তাঁর পড়ুয়াদের বললেন, কৃষ্ণই সর্বশব্দশাল্তের একমাত্র তাৎপর্য। সাহিত্যে-ব্যাকরণে যা কিছু দেখছ, সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সমস্ত হরিনাম। সেই প্রেরণায় এই গ্রন্থ।

মঞ্জাচরণে জীব লিখছেন : কৃষ্ণের উপাসনার জন্য ভক্তেরা যেমন মালিকা বিস্তার করে, আমিও তেমনি হরিনামাবল্পী সূত্রসাহায্যে গ্রন্থন করতে অভিলাষী হয়েছি। এই নামাবলী কৃষ্ণসঙ্গের আনন্দ বিলোবে। আর সব ব্যাকরণ তর্ক্যোগ্য, অনর্থক শব্দশাসনে পীড়িত ও ত্র্বোধ্য বলে আমি এই সহজ হরিনামের ব্যাকরণ লিখেছি। বারা শব্দজটিল ব্যাকরণের মরুভূমিতে জল খুঁজে-খুঁজে প্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা এই হরিনাম-ব্যাকরণের সুধা পান করুন এবং সে সুধায় শত-শতবার রান করুন। সংক্তে পরিহাসে পাদ-পূরণে,

ছলনায়-অবহেলায় নাম করলেও পাপ পরাভূত হয়।

মাধবমহোৎসব-গ্রন্থে শিখছেন জীব: যিনি শ্রীক্ষাচৈতন্য নামে প্রাদিদ্ধ, শচীগর্ভসিদ্ধতে যাঁর আবির্ভাব ও যিনি শব্দভক্তিরসামূতের সমুদ্রম্বরূপ, সেই গৌরকান্তি গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে যীয় দীপ্তি বিস্তৃত করুন।

জীবের তিন প্রধান শিশ্ব—শ্রীনিবাস, আচার্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আার শ্রামানশ। এরা তিনজনই জীবের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করল ও তারই আদেশে সমস্ত গোষামী-গ্রন্থ গৌড়ে-উৎকলে এনে পঠন-পাঠনের প্রচুলন করল।

শ্রীনিবাস চাকুন্দী প্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের ছেলে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস প্রহণের সময় গঙ্গাধর উপস্থিত ছিল। সন্ন্যাস নামের শেষে চৈতন্যশব্দ শুনে সে দারুণ বিচলিত হয়, চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে উন্মন্ত হয়ে যায়। তাতে তার নাম হয় চৈতন্যদাস। প্রকৃতিস্থ হবার পর তার পুত্রকামনা জাগে, মহাপ্রভুক্তে স্বপ্রে জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন দেখে নীলাচলে চলে যায়। প্রভু তাকে গৌড়ে ফিরে যেতে বলেন। বলেন, তার কামনা সিদ্ধ হবে—পুত্র হলে ভার নাম রাখা হবে শ্রীনিবাস। সেই শ্রীনিবাসকে জীব বিশ্ববিশ্ববেরাজসভার পক্ষ থেকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করে।

নরোত্তমকেও জীবই ঠাকুর মহাশয় উপাধি দেয়। এই সেই ক্ষণজন্মা, যার নাম ধরে প্রভু আচন্বিতে ডেকে উঠেছিলেন ও যাকে পদ্মাবতী প্রেম দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আর নরোত্তম, 'শ্রীজীবের যেন চুই বাহু চুইজন।' তারা গৌড়ে বৈশ্ববর্ধ প্রচারের যোগ্য অধিকারী বলে নির্বাচিত করল জীব।

শ্রামানন্দ বললে, আমিও যাব।

পূর্বনাম ছ:খী কৃঞ্চনাস, দণ্ডেশ্বর গ্রামের বাসিন্দে। জীবই তার নাম রেখেছে শ্রামানন্দ। রন্দাবনে রাসমণ্ডল পরিষ্কার করতে করতে রাধারাণীর চরণ-নূপুর কুড়িয়ে পায়, সেই নূপুর ললাটে ঠেকাতেই নূপুরাকৃতি তিলক হয়ে ওঠে।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্রামানশ—তিনজনে অবিচ্ছিন্ন শ্রীতি। যেন গলা, যমুনা, সরস্থতী মিলে-মিশে তিবেণী হয়েছে। লোকেরা বলছে, শ্রীনিবাস হচ্ছে শ্রীচৈতন্য, নরোত্তম হচ্ছে নিত্যানন্দ, আর অবৈত শ্রামানন্দ। ঐ তিনের শ্রপ্রকটে এ তিন আবিভূতি হয়েছে। মহাজনপদ বলছে:

নিত্যানন্দ ছিল যেই নরোন্তম হৈলা সেই

শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস !

শ্রীঅবৈত যারে কয় শ্রামানন্দ তেঁহো হয়

বৈছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব ।

সর্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ॥

শ্রামানশকেও তাই দলে চুকিয়ে দিল জীব। শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তমের ভার দিল, নরোত্তমের উপর শ্রামানন্দের ভার। সমস্ত ভক্তি-গ্রন্থের বোঝারি হল তিনজন। গরুর গাড়িতে গ্রন্থ-সম্পূট্ নিয়ে তারা গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করল।

রূপ যে রাধাদামোদর প্রকটিত করেছিল তারই সেবায় নিত্য স্থিত, জীব প্রায় পাঁচাশি বছর বেঁচে ছিল। পোষী শুক্লা তৃতীয়া তার তিরোভাব তিথি।

কেউ-কেউ উমার সঙ্গে মহেশ্বরের, কেউ কেউ বা লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের ভজনা করে। তারা তাই করুক। কিন্তু আমরা রাধাদামোদরকেই ভজনা করছি। রূদ্যাবনবাসী জীব নামক কোনো এক ব্যক্তির রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকাই দীপ্রিলাভ করুক।

#### 1 **6**-9 1

# উদ্ধারণ দত্ত

ত্রিবেণীর অদ্বে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিককুলে উদ্ধারণের আ্বির্ভাব। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী।

বাপুদেব ঘোষের কড়চা বলছে, উদ্ধারণের পূর্বনাম ছিল দিবাকর। নিত্যানস্বই দিবাকরের নাম রাখেন উদ্ধারণ। দিবাকরের থেকে সমস্ত বণিককুলের উদ্ধার হল বলেই তার ঐ নাম।

> প্রভূ হাসি হাসি কহে বণিককুমার, বণিককুল তোমা হৈতে হৈল উদ্ধার॥ দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেছ। আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ॥

# বণিককুল উদ্ধার করিলি বটে সে কারণ। আজি হৈতে তোর নাম রহুঁ উদ্ধারণ॥

শ্রীকর দত্ত সে যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা, গৌড়ের নবাব পর্যন্ত তাঁর কাচ থেকে টাকা ধার নিত। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী উদ্ধারণ। তারপর কাটোয়ার কু মাইল উত্তরে নৈহাটি বা নবহট্ট গ্রামের নৈ-রাজার দেওয়ান। নৈহাটির কাছে যে পল্লীতে উদ্ধারণ থাকে তারও নাম দাঁড়াল উদ্ধারণপুর।

এই উদ্ধারণপুরে একবার এসেছিলেন মহাপ্রভূ। একটা নিমগাছের নিচে বনেছিলেন। সেই গোড়া-বাঁধানো নিমগাছ এখনো বর্তমান। সেই আথ্মন-শ্বুতি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মকরসংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

উদ্ধারণ বিপুল অর্থ সংকাজে, দেবদ্বিজ-বৈশ্ববসেবায় ব্যয় করে, ব্যয় করে, ব্যয় করেছে ভালোবাসে। কৃষ্ণার্থে অখিল চেফা—এই তার জীবনের ব্রত। ভাছাড়া নিয়মিত ভাগবত পড়ে, শ্রীবিগ্যহের সেবা করে স্বহুন্তে।

হলধর সেন উদ্ধারণের অধীনে কাজ করে। সেও সুবর্ণবণিক, তারই বংশ-প্রদীপ গৌরী সেন। সেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' উদ্ধারণের অমিদারী থেকেই হলধরের বিত্তবিস্তার। লোকে হলধরকে বলে হলধর কুবের। হলধরের বোন সুপ্রসন্ধাকে বিয়ে করল উদ্ধারণ। সুপ্রসন্ধা বেশি বিদ্বাবাচনি। একমাত্র পুত্র শ্রীনিবাসকে রেখে অকালে দেহত্যাগ করল।

বিপত্নীক উদ্ধারণ, শ্রীনিবাসকে নিয়ে সংসারে আছে বটে কিন্তু মন বেবেছে ঈশ্বরে। অনন্ত ঐশ্বর্থ, কিন্তু একবিন্দু মাৎসর্থ নেই। পরম ভাগবত, সংসারে থেকেও মায়া-মোহের অতীত। গভীর পাঁকের মধ্যে থেকেও পাঁকাল মাছের গায়ে যেমন পাঁক লাগে না তেমনি সংসারে বাস করেও উদ্ধারণ সুক্তপুক্ষ, সংসারপঙ্কের ছিটেকোঁটাও তার গায়ে লাগে নি।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রেমবিতরণে বেরিয়েছে। প্রথমে পানিহাটি ববে খড়দহ। খড়দহ থেকে সপ্তশাম। সপ্তগ্রামে কারু বাড়িতে অতিথি হ্বার আগে নিত্যানন্দ সর্বগণ নিয়ে ত্রিবেণীতে স্থান করে নিল।

এরা কারা ? এদের মধ্যে কে ঐ দলপতি, ঐ লাবণামনোহর ? মুখে হির বলে গর্ভন করছে আর সঙ্গের লোকেরা ভাবোন্মন্ত হয়ে উঠছে—এ এক বর্তাকে আমরাও রোধ করতে পারছি না কেন ?

স্থান করে এক পাকুড়গাছের নিচে বসল নিত্যানন্দ। অপেক্ষা করতে সাধান।

## গৌরাজ-পরিজন

কে যাবে তাকে সম্ভাষণ করতে ?

আর কে! উদ্ধারণ মানে দিবাকর দত্ত গিয়ে হাজিও। একেবারে গলবস্ত্র হয়ে নিত্যানন্দের চরণে পড়ে দৈন্যদ্রব হয়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ, যার মত দয়াল দাতা আর নেই, দিবাকরের মাথায় ছই হাত রেখে প্রগাঢ় আশীর্বাদ করল। বললে, 'ওঠো, কেঁদো না, আজ থেকে তৃমি আমার কিঙ্কর হলে।'

এর চেয়ে বড় পদ কী হতে পারে ? বললে দিবাকর, তিন দিন উপবাসের পর আজ আমার পারণ, আপনার দেখা পেয়েছি, আপনাকে আমি ভোগ দেব, আপনি তা প্রসাদ করে দেবেন।

চলো তোমার মন্দিরে চলো। নিত্যানন্দ রক্ষতল হতে উঠে দাঁড়াল। ভতের গৃহ মন্দির ছাড়া আর কী। ভতে শ্রেষ্ঠ দিবাকরের গৃহ তো সুবর্ণমন্দির।

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবস্থের মন্দিরে। রহিলেন তাঁহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥

পরমানকে দিবাকরের ঘরে ভিক্ষা নিল নিত্যানক। তারপর মাথ মাসের সেই সপ্তমী তিথিতে দিবাকরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীকা দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম উদ্ধারণ। তোমার থেকেই সমগ্র বণিককুল পবিত্র হয়ে গেল।

> যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল, দিধা নাহিক ইহাতে ।

উদ্ধারণ কায়মনোবাক্যে অকৈতবে নিত্যানশের সেবা করতে লাগল। নিত্যানশ বললে, আমার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, শুধু তোমাকে: ভোমার কুলকে উদ্ধার করবার জন্মেই আসা।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দের অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার॥ সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি নিতাইচাঁদ কীর্তনে বিহরে॥

সে যেমন নবদীপে লীলা হয়েছিল তেমনি ভক্ত হল সপ্তথামে। সেদিন নবদীপে—

> অক্রোধ পরমানম্ব নিত্যানম্ব রায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।

যে না লয় ভাবে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভব্জ গৌরহরি।
আব আব্দ সপ্তথামে উদ্ধারণের গলা ধরে কাঁদছে নিভাই, আর—
গোরা গোরা বলি মুহু ছোড়য়ে হুদ্ধার।
ভুনি সপ্তথামের লোক হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বলে ভাই মোরে লও কিনে।

সমস্ত বণিকসমাজ ক্ষয়ভক্ত হয়ে গেল। 'সপ্তগ্রাম হৈল যেন নবর্দ্ধাবন।' বণিক-সভার ক্ষয়ভজন দেখে সকলে অভিভূত। এত ভক্তি ছিল কোথায় ? আর কে না জানে ভক্তির জাতি নেই, চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হয় তবে সে বাহ্মণ, আর বাহ্মণ যদি ভক্তিহীন হয় তবে সে অধ্যাধ্য।

এক ব্রাহ্মণ এসেছে উদ্ধারণের বাড়িতে, নিত্যানন্দের সঙ্গে তর্ক করতে—
ভক্তি শ্রেষ্ঠ না জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তর্ক করে শেষ মীমাংসায় পৌছুতে বেলা অনেক
বেড়ে গেল, নিত্যানন্দ ইন্ধিত করে উদ্ধারণকে বললে, ব্রাহ্মণ যেন অভুক্ত
ফিরে না যায়।

ব্রাহ্মণ সরস্বতীর জলে স্নান করতে গেল। ত্রিবেণীর এক বেণী সরস্বতী। আর ছুই ধারা গঙ্গা আর যমুনা।

উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে জিজেস করলে, আজ কী রাঁধব ? ব্রাহ্মণকেই বা কী খেতে দেব ?

নিত্যানন্দ বললে, আজ চালে-ডালে খিচুড়ি রাল্লা করে।।

তাই রাল্লা হল। রাল্লার পর অঙ্গনে আসন ও পাতা সাজানো হল। নিত্যানন্দ ভক্তদের নিয়ে বসল পঙ্জি-ভোজনে। স্থানাস্তে ব্রাহ্মণ একে দাঁড়িয়েছে, নিত্যানন্দ তাকে বসতে আহ্বান করল।

রাল্লা করেছে কে ?

উদ্ধারণ।

ক্রোধে রক্তচোথ করল ব্রাহ্মণ। বললে, বেনের রান্না কী করে খাব ? বানিয়ার পাচিত অন্ন কেমতে খাইব। ছিয়ে ছিয়ে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব।

নিত্যানন্দ বললে, সন্ন্যাসীর বা ভক্তের কখনো অন্নদোষ হয় না। উদ্ধারণ গোবিন্দের প্রসাদ পাক করেছে। এতে তার কোনো অপরাধ হয় नि। আর প্রসাদ খেতে কার অকৃচি হবে ?

গুণকর্মে হৈল। ইঁহ জাতির উৎপত্তি।
লিখাজোখা ভাগবতে ভগবানের উক্তি॥
পরম ভক্ত বেনে এই উচ্চ-জ্বাতি পাই।
তার গৃহে তার অল্প মুই কিন্তু খাই॥

বাহ্মণ নিত্যানন্দের পাশে বসল আসনে। কিন্তু এ কী, উদ্ধারণ শুধু রাশ্লাই করে নি, উদ্ধারণ আবার পরিবেশন করছে। বাহ্মণ ক্ষিপ্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—নিত্যানন্দের কোনো যুক্তি কোনো সান্থনাই কাজে লাগল না। ষরে অবজ্ঞা মিশিয়ে উদ্ধারণকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার এত অহঙ্কার ? তোমার আবার পরিবেশনের স্পর্ধা! কে তোমার অল স্পর্শ করে ?

নিত্যানশ উঠে দাঁড়িয়ে উদ্ধারণকে বললে, তোমার হাঁড়ির ঐ কাঠের হাতাটা আমাকে দাও।

উদ্ধারণ সেই রাল্লার কাঠিটা নিত্যানন্দের হাতে দিল।

নিত্যানন্দ সেই কাঠিটা অঙ্গনে পুঁতল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিরাট একটা মাধবী তরুতে পরিণত হল। 'মুহুর্তের মধ্যে হল বক্ষের উন্নতি। পুষ্পিত হইল মধু, পিয়ে অলি ততি।' যেন আতপ নিবারণের জন্যে বছবিতত শাখায় একটি আতপত্র তৈরি হল। দেখ উদ্ধারণের ভক্তির শক্তি, তার স্পর্শের পবিত্রতা!

ব্রাহ্মণ বিমৃঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। পরে আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতেই সে গাছের কাছে মাথা নত করল। উঠোনের মাটি মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে। উদ্ধারণকে বললে, উদ্ধারণ, অন্ধ দাও, শুধু উদরের কুধা নয়, জীবনের কুধা মেটাই।

সেই লতামগুপ এখনো শীতল ছায়া দিয়ে ত্রিতাশজর্জর জীবনের ব্যথাহরণ করছে।

এই অলৌকিক বিকাশের কতদিন পরে এই মাধবী-মণ্ডপে গৌরাঙ্গসুন্দর আবিভূতি হন। উদ্ধারণকে বলেন, প্রাণ-উদ্ধারণ! তুমি নিতাইটাদের কুপায় শান্তি লাভ করেছ। যারা এই লভামগুণে আশ্রয় নেবে তারাও নিতাইটাদের কুপা পাবে।

উদ্ধারণের গৃহসংলগ্ন দেবালয়ের উত্তরে একটি পুকুর আছে। একদিন সে-

পুক্রে স্নানের সময় নিত্যানন্দ ব্রজরাখালভাবে উদ্ধারণের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগল। ক্রীড়ার মধ্যে নিত্যানন্দের পা থেকে নৃপ্র খসে জলে তলিয়ে গেল।

উদ্ধারণ, আমার নূপুর উদ্ধার করে দাও। নিত্যানন্দ বলে উঠল।

উদ্ধারণ রাজী হল ন।। বললে, আপনার শ্রীচরণের সম্বন্ধ যাতে আছে সেই জিনিস যদি কেউ অনায়াসে পেয়ে যায় তা কি।সে প্রাণ থাকতে প্রত্যর্পণ করতে চাইবে ? আপনার পায়ের নৃপ্র আমার এই পুক্রের মধ্যে পড়ে থাক। আমার পুকুর পরম পবিত্র তীর্থে পরিণত হোক।

সেই থেকে সে পুকুরের নাম হল নৃপুর-পুকুর—বা, নুপুর-কুগু।

একদিন এক শাঁখারি সপ্তগ্রামের পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—শাঁখা কিনৰে গো, হঠাৎ একটি বালিকা এসে বললে, আমি কিনব। ভালো দেখে এক-ভোডা শাখা আমাকে পরিয়ে দাও।

শাঁখারি বালিকার সুন্দর ছটি মণিবদ্ধে সুন্দর ছটি শাঁখা পরিয়ে দিল। দিয়ে দাম চাইল।

বালিকা বললে, আমার বাবা উদ্ধারণ দত্তের কাছে গিয়ে দাম চাও, ভিনি দিয়ে দেবেন।

কত দাম তিনি তা বিশ্বাস করবেন কী করে ?

বলবে, পূর্বধরের পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে পাঁচটি স্বর্ণমূদ্রা আছে, তাই তোমার মেয়ে দাম বলে দিতে চেয়েছে। আর বাবা যদি নেহাতই দাম না দেন তুমি এখানে ফিরে এস, যেমন করে পারি আমি তোমার দাম দিয়ে দেব। ইতিমধ্যে আমি নদীতে স্নান করে নিই।

শাঁখারি উদ্ধারণ দত্তের বাড়ি গিয়ে উদ্ধারণকে সব বলে শাঁখার দাম চাইল।

ं উদ্ধারণ বললে, আমার মেয়ে নেই।

মেয়ে নেই এমন কথা মুখে ছু আনবেন না। আমন সুক্ষর সরল মেয়ে কি কখনো মিছে বলতে পারে ? শাঁথারি বললে অনুনয় করে, তার উপর রাগ করবেন না, শাঁখা পরে তার হাত ছখানি কেমন সুক্ষর হয়েছে যখন দেখবেন, স্বাগ থাকবে না। দিন, দামটা দিয়ে দিন।

কত দাম ?

পাঁচটি স্বর্ণমূলা। আপনার মেয়েই দাম ঠিক করে দিল। বলে দিল

আপনার পূর্বঘরের পশ্চিম কুলুজিতে মুদ্রা ক'টি আছে। তাই আমার প্রাপ্য।
ব্যস্ত হয়ে উদ্ধারণ দেখতে গেল—আশ্চর্য, নির্দিষ্ট কুলুজিতে পাঁচটি
সোনার মুদ্রা!

কই আমার মেয়ে কই ? আমার মেয়েকে দেখাও।

শাঁখারি উদ্ধারণকে সরম্বতী নদীর ঘাটে নিয়ে এল। কিন্তু কই সে-মেয়ে কই ? কোথায় সে স্নান করতে নেমেছে ?

মা, মা-গো, তুই কোথায় ? দেখা দিয়ে আমার মান রাখ। নইলে যে আমি প্রবেঞ্চ হয়ে থাকব। তোকে যে আমি শাঁখা পরিয়েছি এ কী করে দন্তঠাকুর বিশ্বাস করবেন ? শাঁখারি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

তথন সরস্বতীর জলের উপর হ্থানি নিটোল হাত উঠে এল। হুই হাতে হুগাছা শাঁখা শোভা পাছে।

শাঁথারি আর উদ্ধারণ হুজনেই কাঁদতে লাগল। উদ্ধারণ বললে, শাঁথারি, ছুমি ভাগ্যবান। তোমার ভক্তির শক্তিতে আমার এই দর্শন হল। বলেছে, আমার মেয়ে, আমার মা, ত্রিলোক-জননী—আর আমার কী চাই। এই নাও স্বর্ণমূলা।

শাঁখারি নিল না। বললে, মণি ফেলে এই কাচের টুকরো নিয়ে আমি কী করব ? তখন আমি কেন মাকে চিনতে পারলাম না ? আমি ভাগ্যবান, না, আমি হতভাগ্য ?

সপ্তথামে কিছুদিন বাস করবার পর নিত্যানশের 'গৃহী উদ্ধারিতে হৈল গৃহী হতে সাধ।' নিত্যানন্দের ভক্ত কমলাকান্তের মুখে এ কথা শুনে উদ্ধারণ লোকজন লাগিয়ে কন্যা খুঁজতে লাগল। 'রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে কোন্ খরে।'

খবর পাওয়া গেল অম্বিকা-কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের ঘরে ছটি কন্যা আছে—বসুধা ও জাহুবা। সূর্যদাস তাদের গুজনকেই নিত্যানন্দের হাতে সম্প্রদান করুক।

নিত্যানন্দ গৌরহরিকে শারণ করল। 'অবধৃত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা। মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়ে রহিলা।' এখন আবার বেশ-ভূষায় সজ্জিত-করে বিষয়ী করছ, বলছ সংসার করতে। আমি কখন যে কী হই কিছু ব্রতে পারি না। শুধু তোমার আজা শিরে বহন করে চলি।

সূর্যদাসের ঘরের দরজায় নিত্যানক দাঁড়িয়ে রইল, উদ্ধারণ ঢুকল

'অস্তঃপুরে। সূর্যদাসকে বললে, তোমার কন্যার জ্বন্যে বর এনেছি। কে সে ?

উত্তম ব্রাহ্মণ। সর্বশাল্রে শ্রেষ্ঠ-গরিষ্ঠ। রাচ্চুড়ামণি। প্রেমানন্দে বাস, নাম নিত্যানক। উদ্ধারণ বরের পরিচয় দিল।

সূর্যদাস উৎসাহিত হল না। অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তক লোককে কী করে মেয়ে দিই ? আত্মীয়কুটুছেরাও প্রত্যাখ্যান করল।

কদিন পরে নিত্যানশ আর উদ্ধারণ গঙ্গাতীরে বসে ক্ষকথা বলছে, দেখল শোকাকুল সূর্যদাদ ও তার লোকেরা মৃতদেহ নিমে শাশানে চলেছে। খবর নিয়ে জানল এ বসুধার মৃতদেহ।

নিত্যানশ্ব বললে, একে আমি বাঁচাতে পারি, যদি— আপনি যা চাইবেন তাই দেব। বললে সূর্যদাস। যদি তাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন। তাই করব।

মৃত-সঞ্জীবন হরিনাম ভানে বসুধা বেঁচে উঠল। মহাসমারোহে নিত্যানশ তাকে বিবাহ করলে। শুধু তাকে নয়, জাহুবাকেও। 'যৌতুক ছলে জাহুবারে আত্মসাং কৈলা।'

বিবাহমহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার উদ্ধারণ বহন করল।

তারপর নিত্যানন্দ যখন সপ্তগ্রাম অন্ধকার করে চলে যাবার উদ্যোগ করল, তখন উদ্ধারণ কাঁদতে বসল।

উদ্ধারণ, কেন কাঁদছু? তুমি তো জান আমি এ চৈতন্যের কিঙ্কর। তাঁর আজ্ঞায় তাঁর কাজ আমাকে সমাপন করতে হবে। আমি এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকি কি করে? দেশে দেশে ঘুরে যে আমাকে নাম প্রচার করতে হবে। যত দুরেই যাই না কেন, আমার প্রাণ তোমার কাছে বাঁধা থাকবে।

আটচল্লিশ বছর বয়সে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর পুত্র শ্রীনিবাসের উপর বিষয়কর্মের ভার দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করল। ছ'বছর নীলাচলে কাটিয়ে ছ'
বছর র্শাবনে সাধন করল। তারপর ষাট বছর বয়সে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণব্রেয়োদশীতে নশ্বর দেহ ঈশ্বরে বিসর্জন দিল।

র্কাবনের বংশীবটের কাছে তার সমাধি। সপ্তগ্রামের পাটবাড়িতে ও উদ্ধারণপুর গ্রামেও তার সমাধি-মন্দির আছে।

উদ্ধারণ দম্ভ ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের একজন। প্রীপাট সপ্তগ্রাম। ষড়ভুক

মহাপ্রভূই প্রধান বিগ্রহ। ত্রেভায় রামের ত্ব'হাত, দ্বাপরে কৃষ্ণের ত্ব'হাত আর কলিতে গৌরাঙ্গের ত্ব'হাত—এই মোট ছ'হাত। নিভ্যানশ আর গৌরাঙ্গের যুগল-বিগ্রহও শ্রীপাটে অধিষ্ঠিত।

তারপর মাধবীমগুপ। নৃপুর-পুকুর।

### 1 66 1

## মহেশ পণ্ডিত

দ্বাদশ গোপালের একজন।

জন্মস্থান ও পূৰ্ববাস শ্ৰীহট্ট! পিতা রাটীয় ব্রাহ্মণ কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভাগ্যবতী।

কমলাক্ষের হৃই ছেলে, বড় জগদীশ, ছোট মহেশ। নবদ্বীপে এদের বাড়ি। জগল্লাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে। বলা যায় ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। জগদীশের স্ত্রী হুখিনীর সঙ্গে শচীদেবীর নিবিড় হান্ততা।

গৌরাঙ্গের নৃত্য-কীর্তনে মহেশও একজন সঙ্গী। যেমন নবদ্বীপে তেমনি নীলাচলে। সে ঢাক বাজিয়ে নৃত্য করে।

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
চক্কাবাত্তে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল।

ব্রজের উদার গোয়াল—সে কে, তার নাম কী ? তার নাম মহাবাহ। মহেশ পণ্ডিত ব্রজনীলায় মহাবাহু স্থা।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাবে, রাষ্ট্র হল নবদ্বীপে। জগদীশ পাগলের মত হয়ে গেল। ছুটল নীলাচলে। বলে গেল, নীলাচল থেকে জগন্নাথবিগ্রহ নিয়ে আসি, তা হলে নিমাই আর ওমুখো হবে না, নেবে না সন্ন্যাস।

নীলাচলের 'বৈকুণ্ঠ' থেকে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে এল জগদীশ। কিন্তু গৌরাল নির্ত্ত হবার নয়। তখন জগদীশ সে-বিগ্রহ নবদ্বীপের কাছে যশড়া গ্রামে স্থাপিত করলা

সন্ন্যাসের পর গৌরহরি যশভায় জগদীশের বাড়িতে এলেন। **সজে** 

निजानन। निजानन माह्र माक मौका पिया निष्कत शार्यप करत निन।

খড়দহে নিত্যানশ্বের প্রীপাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার কাছে মসিপুরে প্রীপাট স্থাপন করে। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলে প্রীপাট সরডাঙায় স্থানাস্তরিত হয়। সরডাঙাকেও গঙ্গা গ্রাস করে। তখন প্রীপাট চাকদহের এক মাইল দক্ষিণে পালপাড়ায় চলে আসে। বিগ্রহ গোপীনাথ, নিতাইগৌর আর মদনমোহন।

জগদীশের শ্রীপাট যশড়ায়, চাকদহের এক মাইল পশ্চিমে। বিগ্রহ জগন্নাথ, রাধাক্তক ও গৌরনিতাই।

#### 1 69 1

## ধন্তয় পণ্ডিত

द्यानम (गां भारत वाद्यक्षन। बक्षनीनाय में वमूनाम।

আবির্ভাব চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী।

শ্রীপতি বিরাট ধনী, পুত্রও বিলাস-লালিত। শ্রীপতি বরবর্ণিনী সৃন্দরীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। ধনীপুত্র ধনঞ্জয় সংসারের আমোদে-প্রমোদে মেতে উঠল।

কিন্তু কিছুকাল পরেই বৈরাগ্যের ভাক শুনল ধনপ্তয়। সংসার মনে হল শুঝাল। ব্যসন-বাসনা মনে হল আবর্জনা।

তীর্থে যাচ্ছি, বলে একদিন গৃহত্যাগ করল।

সোজা চলে এল নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করল। মিশে গেল ভক্তদলে। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রইল।

তারপর চলে গেল বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে, সেখান থেকে মেমারি কৌশনের কাছে সাঁচড়া-পাঁচড়ায়। জনে-জনে হরিনাম মহামন্ত্র বিতরণ করতে লাগল।

রুম্পাবন থেকে ফিরে এসে বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের চার-পাঁচ ক্রোশ পুবে শীতলগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। শীতলগ্রামে গৌরহরির গৌরাঙ্গ-পরিজন ৪০১

সেবা প্রকাশ করে।

তার লীলাবসানও এই শীতলগ্রামে। শ্রীপাট শীতলগ্রাম। বিগ্রহ গোপীনাথ, দামোদর আর নিভাইগৌর।

### 1 00 I

### স্থন্দর।নন্দ

चानम (গাপালের আরো একজন। বজলীলায় সুদাম স্থা।

যশোহর জেলার মহেশপুর থামে আবির্ভাব। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোঠলীলার একজন সহচর।

মহাপ্রত্বর আদেশে নিত্যানন্দ যখন নীলাচল থেকে গৌড়ে যাত্রা করে তখন তার সহচরদের মধ্যে একজন এই সুন্দরানন্দ। প্রেমে আনন্দসুন্দর।

'নিত্যানন্দ ষরপের পার্ষদ প্রধান।' নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ প্রিয় ভ্ত্য, নিত্যানন্দের সঙ্গে তার ব্রভের ভাবে হাস্পরিহাস।

> সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভূত্য মর্ম। বার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রভনর্ম॥

নিত্যানন্দের দীলাকালে সুন্দরানন্দ একবার জাপীর রক্ষ হতে কদম্ব ফুল চয়ন করে চুই কানে কুগুল করে পরেছিল। প্রেমোন্মন্ত অবস্থায় গল্পার্গ্ড থেকে কুমীর ধরে এনেছিল। বনের বাঘ ধরে এনে কানে হরিনাম দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিয়েছিল স্থবাসে।

চিরকুমার। চিরমুক্ত।

নিত্যানন্দের বিবাহে আনন্দময় বর্ষাতী।

শ্রীপাট মহেশপুর, মাজ্দিয়া স্টেশনের চোন্দ ফাইল পূর্বে। বিগ্রাহ দারুময় রাধাবল্লভ।

## বংশীবদন

নবদ্বীপের দক্ষিণে কুলিয়াপাহাড়পুরে আবির্ভাব। পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুনীলা দেবী।

যখন পাঁচ বছর বয়স, বংশীবদনকে নিমাই গৃহে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করে, বিষ্ণুপ্রিয়াও তার প্রতি মাতৃন্নেহে আরুষ্ট হয়। মন্থপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার পর বংশীবদনই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশোনার ভার নেয়। সংসারের অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার কর্তৃত্বও বংশীবদনের হাতে।

মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বংশীবদনের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যে
নিমগাছের নিচে নিমাইয়ের জন্ম, বংশীর প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্লাদেশ হল সেই
গাছের কাঠ থেকে বিগ্রহ নির্মাণ করো। বংশী সেই নিমগাছের কাঠ থেকে
গৌরাঙ্গমূতি প্রকাশিত করল। পদ্মাসনে নিজের নাম লিখে নিল। বসল
নিতাসেবায়।

কিন্তু বিগ্রহ চলে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার পিত্রালয়ে। বংশী তখন চলে গেল বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে বলদেব তাকে আদেশ করল, ফিরে যাও, ফিরে গিয়ে আমার সেবা প্রকাশ করো।

বংশী দেশে ফিরে এল। বন কেটে বাঘনাপাড়া প্রীপাট পদ্তন করল।
বলরামের বিগ্রহ স্থাপন করল। সঙ্গে গোপাল গোপেশ্বর রাধিকা আর
বেবতী। এই গোপাল জগন্নাথ মিশ্রের কুলদেবতা। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ
বিগ্রহ বংশীকে দান করেছিলেন।

বলরামের ম্বপ্লাদেশে বংশী চন্দ্রশেষর পণ্ডিতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করল। সেই বিয়ের হুই ছেলে—নিত্যানন্দ্রদাস আর চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাসের হুই ছেলে শ্রীরামচন্দ্র আর শচীনন্দ্র। এই রামচন্দ্র বা রামাইকে জাহ্বা দত্তক নেন।

বংশীবদন একজন পদক্তা। বাংলা ও ব্ৰজবৃলি ছুই ভাষাতেই পদ-ব্ৰচনায় সিদ্ধহন্ত।

### পর্যেশরদাস

দ্বাদশ গোপালৈর অন্যতম। ব্রজের অজু নি-সখা।

আবির্ভাব কেতৃপ্রাম বা কাউগ্রামে। নিত্যানন্দের শিশুত্ব নিয়ে চলে আনে খড়দহে।

কানাইর নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহাপ্রভূ পানিহাটিতে রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে পৌছুলে পরমেশ্বর দর্শন করতে যায়। পানিহাটিতে রঘুনাথ দাসের দই-চিঁড়ের মহোৎসবেও সে উপস্থিত।

নীলাচলযাত্রায় নিত্যানন্দের সঙ্গী। নিত্যানন্দ যখন ফিরে এল গোড়ে তখনো পরমেশ্বরদাস তার সহচর।

শুধু তাই নয়, পরমেশ্বরদাস জাহ্ববা দেবীরও সেবক, রক্ষক, অভিভাবক। জাহ্ববা দেবীর সমস্ত যাত্রাপর্বে সেই প্রধান সহায়, প্রাচীন পরিচালক। তা হোক খেতুরি, হোক বৃন্ধাবন। পরমেশ্বরদাস ছাড়া কে জাহ্ববাকে গোষামীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ?

জাহ্নবা রাধিকা-বিগ্রন্থ নির্মাণ করিয়েছে। পাঠাবে রন্ধাবনে। কে নিয়ে বাবে ? আর কে! পরমেশ্বরদাস।

কী করে নিয়ে যাবে ? নোকোয়।

কণ্টকনগর থেকে নোকো নিয়ে সোজা চলে গেল রুন্দাবন। সেইখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলে আবার তার উপর জাহ্নবার আদেশ হল, তড়াআটপুর গ্রামে রাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করো।

পরমেশ্বরদাস তড়াআটপুর গ্রামের বাসিন্দা হল। স্থাপন করল শ্রীপাট। জাহুবা নিজে গিয়ে প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করলে।

গলায় গুঞ্জামালা, পরমেশ্বরদাস নামপ্রেম-প্রচার-লীলায় নিজ্যানন্দের সহচর। অলোকিক শক্তি ধরে। বন্য জন্তুকেও হরিনামে বশীভূত করে।

তড়াআটপুর হগলি জেলার হাওড়া-আমতা রেলের আটপুর স্টেশনের সন্নিকট। অধুনা বিগ্রহের নাম শ্রামসুক্রর।

# মীনকেডন রামদাস

ৰিত্যানন্দের শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সর্বদাই ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকে। হাতে ব্রজরাখালের মৃত্যু বাঁশি।

কৃষ্ণদাস কৰিরাজের গৃহে অহোরাত্র কৃষ্ণ-কীর্তন হচ্ছে। সে-আসরে বীনকেতনও আমন্ত্রিত। আসরে উপস্থিত হলে সমবেত বৈষ্ণবেরা জাকে সংবর্ধনা করল, করল চরণবন্দনা। ভাবুক-ভক্ত রামদাসের প্রেমাবেশ হল। অফ্র পুলক জাডা কম্প—সমস্ত সান্ত্রিক ভাবের লক্ষণ দেখা দিল।

কারো উপরেতে চড়ে।

প্রেমে কারো বংশী মারে, কাহারে চাপডে ॥

আর মাঝে মাঝে 'নিত্যানন্দ' বলে হুস্কার দিয়ে ওঠে। যে দেখে যে শোনে দ্বাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

তথু একজন তার সংবর্ধনায় এগিয়ে আসেনি। সে গুণার্ণব মিশ্র।
কেন আসেনি ? মীনকেতনের গুরু নিত্যানন্দের প্রতি অবজ্ঞায় নয় তো ?

না। গুণার্গব শ্রীমন্দিরে বিগ্রহসেবায় ব্যস্ত ছিল। তাই অঙ্গনে নেমে এসে মীনকেতনকে সম্ভাষণ করতে পারেনি।

কৃষ্ণসেবায় তৎপর ব্রাহ্মণের প্রতি মীনকেতন রুফ হতে পারল না।
বরং উলটে সে-ই গুণার্ণবকে সংবর্ধনা করলে।

এই তো দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগমন॥

কিন্তু ঝগড়া বাধল ক্ষঞ্জনাস কবিরাজের এক ভাইয়ের সঙ্গে। সে-ভাই মহা-শ্রেছকেই ষয়ং-ভগবান বলে মানে, নিত্যানন্দের প্রতি তার বিশেষ আন্থা নেই।

की, की वलल ? एशू क्रूब नग्न, क्रूब रल मीनरक्जन।

কৃষ্ণদাসের ভাই বৃঝি কিছু বাদ-প্রতিবাদ করতে চাইল। মীনকেতন ৰুখা বাক্যব্যয় না করে তার বাঁশি ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

জলের জীব-জন্তুকে উদ্ধার করেছে মীনকেতন, ক্লফ্লাসের বিমুখ ভাইকেও আশ করল। নিত্যানশ না হলে যে বাঁশি বাজে না।

জাহ্না দেবীর সঙ্গে মীনকেতন গেল খেতুরিতে, যোগ দিল সেই প্রেম-

গৌরাজ-পরিজন ৪০৫

উৎসবে! সে উৎসবে সংকীর্তনরকে মহাপ্রস্থ ক্ষণকালের জন্যে সকলের নয়নগোচর হয়েছিলেন। জাহ্নবা দত্তক পুত্র রামাইকে নিয়ে চলে গেল রন্ধাবন, মীনকেতন ফিরে এল খড়দহে।

কিন্তু, না, কদিন পরে মীনকেতনের ডাক এল। সেও চলল রুল্পাবন।
ভাহ্নবা তাকে গোপীনাথের ছটি বিগ্রহ দিল—একটি কানাই ও আরেকটি
বলাই। এদের নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

বাঘনাপাড়ায় বিরাট উৎসব করে এ হটি বিগ্রন্থ অভিরাম ঠাকুরকে দিয়ে দিশ মীনকেতন।

### 1 28 1

## হরিদাস পণ্ডিত

বৃন্দাবনে রূপ গোষামীর গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রথম সেবক কাশীশ্বর গোসাঁই। নীলাচল থেকে মহাপ্রভূই পাঠিয়েছিলেন কাশীশ্বরকে।

পরবর্তী সেবক হরিদাস পণ্ডিত। সেও মহাপ্রস্থুরই নির্বাচিত।
গোবিন্দদেবের অনেক সেবক। ক্বঞ্চদাস কবিরাজের মতে 'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।'

যারাই গোবিন্দের সেবক তারাই গোবিন্দের 'অধিকারী'। অনস্ত আচার্যও ছিলেন একজন গোবিন্দাধিকারী। অনস্ত গদাধবের শিষ্য। আর এই অনস্তের শিষ্য হরিদাস।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে ছত্রভোগে পৌছুবার **আংগ** আটিশারায় এক অনম্ভ পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভু ভিক্লে করেছিলেন।

সর্বগণ সহ প্রভু করিলেন জিকা।
সন্ন্যাসীর ভিকাধর্ম করাইলা শিকা॥
সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রভি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥

অনেকে বলেন এই অনস্ত পণ্ডিতই অনস্ত আচাৰ্য।

হরিদাস সুশীল, সহিষ্ণু, বদান্ত, গন্তীর, মধুরভাষী। তার শুধু ছুই কাজ—
গোবিন্দসেবা ও চৈতন্তগুণকীর্তনসেবন।

রক্ষাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা নেই বলে হরিদাস সর্বপ্রথম কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অমুরোধ করলেন, তুমি যেন বঞ্চিত কোরো না।

#### וו של וו

## **দীতাদে**বী

আবৈত আচার্যের স্ত্রী। পিতার নাম নৃসিংহ ভাহুড়ী। নৃসিংহের হুই কন্যা— সীতা আর শ্রী। হুই বোনকেই বিয়ে করল অবৈত।

শান্তিপুরে বাড়ি, অদৈত টোল খুলল নবদীপে। নিমাইয়ের জন্মকালে শীতাদেবী নবদীপেই ছিল। সৃতিকা-গৃহে গেল শিশুর মুখ দেখতে। ধানদুর্বাঃ কুত্বমচন্দন—নানা মঙ্গলদ্রব্যে পাত্র ভরে নিল। নিল নানা উপহারের দ্রব্য।

কী কী উপহার ?

সোনা-বাঁধানো বকুল-বীজের মালা, রজতমুদ্রার পাঁয়জোর, রুপোর বাঁকমল, সোনার অঙ্গদ-কঙ্কণ, সোনায় মোড়া বাঘনখ, পটুস্ত্রের ঘুনসি। মুখে-দেখানি মোহরও নিল সঙ্গে। শচীমাতার জন্মেও চিত্রবর্ণ পটুশাড়ি নিল। আর নিল ষ্ণ রোপ্য মুদ্রা, বহু ধন।

শিশুর দিবামুতি দেখে শীতাদেবীর হাদয় বাৎসল্যে দ্রবীভূত হল। ধান্দূর্বা তার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করল: তোমরা তুই ভাই চিরজীবী হও।

'নিমাই' নামও সীতাদেবীই রাখল। 'ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শহা উপজিল চিতে, ভরে নাম পুইল নিমাই।' যাতে যমের মুখে তেতো লাগে, যাতে অপদেবতার না দৃষ্টি পড়ে।

স্নানের দিনে সীতাদেবী এসে আবার বস্ত্র দিল, শুধু প্রসৃতি ও নবজাত
শিশুকে নয়, জগল্লাথ মিশ্র ও বিশ্বরূপকেও। মিশ্র আর শচীদেবীও বস্ত্রাদি
দিয়ে সীতাদেবীকে সম্মানিত করল।

সেই আশীর্বাদের সূত্রে নিমাই সীতাদেবীকে মা বলে। আরু এই কারণে সীতাদেবী জগন্মাতা বলে আখ্যাতা।

নিমাইকে কভ যে নিজের হাতে রাল্লা করে খাইয়েছে সীতামাতা, কত পরিচর্যা করেছে। একদিন নিমাইয়ের জন্যে ছুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছে বড় ছেলে অচ্যুতানন্দ তাই খেয়ে ফেলল। সীতমাতা ক্ষুধার্ত পুত্রকে ক্ষমা করল না। পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল: আমার নিমাইয়ের ছুধ তুই খেয়ে ফেললি ?

সেই চড়ের দাগ যে নিমাইয়ের পিঠে গিয়ে ফুটবে সীতাদেবী তা ভারতে পারে নি।

আবেকদিন সীতাদেবী নিমাইয়ের জন্যে কলা রেখেছে, দ্বিতীয় ছেলে ফুঞ্ফদাস তা খেয়ে ফেলল। সীতাদেবী এবার ছেলেকে মারল না, তুধু তিরস্কার করল।

নিমাই উদ্গারে কলার গন্ধ পেল। সে কী, আমি কলা খেলাম কখন ?
মাঝে মাঝে সীতাদেবীকে যেতে হত শান্তিপুর। নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে
এল তখন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের ভাই রামাইকে বললে, শান্তিপুর যাও, পূজার
সক্ষা নিয়ে অবৈতকে সন্ত্রীক আসতে বলো।

সীতাদেবীও ষামীর সঙ্গে এল নবদ্বীপ। নন্দন আচার্যের দ্বের লুকিয়ে রইল অদ্বিত। রাষ্ট্র করে দিল তারা কেউ আসেনি। কিন্তু নিমাইয়ের কাছে এ ছলনা টিকল না। যাও, নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাকে ডেকেনিয়ে এস। বলো গে সে ধরা পড়ে গেছে।

কোথায় আর ধরা পড়ল ? তার তো প্রহার খাওয়া এখনো বাকি।
অবৈত মাধবেন্দ্রপুরীর শিশু, সেই সম্পর্কে অবৈতকে মান্য করে গৌরাল।
অবৈত ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবেন, কোথায় তার সঙ্গে প্রভু দাসোচিত ব্যবহার করবেন,
তা নয়, মর্যাদাসূচক ব্যবহার করছেন। এ অসহা, তাঁর কাছ থেকে অবজ্ঞা

পথ প্রস্তুত করলেন। ভাবলেন ওঁর ভর্জিধর্মকে হেয় করি, ভব্জির উপরে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দিই। তাহলেই প্রস্থু শাসনে উন্মত হবেন, আমি তাঁর হাতের মার থেয়ে ধন্ম হব।

নিতে হবে, নিতে হবে অসম্মান। কিছু কী করে, কোন্ পথে ?

শিশ্বদের কাছে অদ্বৈত যোগবাশিষ্ঠ পড়াতে বসলেন। বললেন, ভক্তি-গৌণ, জ্ঞানই মুখ্য। ভক্তির চেয়ে জ্ঞান গরীয়ান। আরো ব্যাখ্যা করলেন: ভক্তি দর্পণ, জ্ঞান চক্ষু। চক্ষ্ইীনের দর্পণ দিয়ে কী হবে ? মূল্য কার বেশি ? দর্পণের না চোখের ?

কথা প্রভুর কানে গিয়ে পেঁছিল। তিনি নিদারুণ ক্র্দ্ধ হলেন। নিত্যানন্দকে নিয়ে সটান চলে এলেন শান্তিপুর। একেবারে অদ্বৈতের ঘরে।

প্রভূকে আসতে দেখে অদ্বৈত উৎসাহিত হলেন। ঘরের পিঁড়ায় বসে পড়াচ্ছিলেন, দেখেও দেখলেন না।

কে বড় ? ভক্তি না জ্ঞান ? হুকার ছাড়লেন প্রভু।

অবৈত ভাবলেন, এই সুযোগ, প্রভুকে আরো ক্লিপ্ত করি। বললে, ও আবার একটা প্রশ্ন নাকি ? জ্ঞান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ। যার জ্ঞান নেই ডার ভক্তিতে কাজ কী ?

কী বললি ? ক্রোধে দিশাহার। হয়ে প্রভু অদ্বৈতকে পিঁড়া থেকে টেনে এনে উঠোনে ফেললেন। তারপর তাকে হুহাতে কিল মারতে শুরু করলেন। বললেন, ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শুয়েছিলাম, তুই আমার ঘুম ভাঙালি। বললি, আমাকে নিয়ে গিয়ে মর্তে ভক্তির প্রকাশ ঘটাবি। এখন কিনা তুই ভক্তিকে লুকিয়ে রেখে জ্ঞানকে বড় করছিস ? বলছেন আর মারছেন প্রভু।

তখন সীতাদেবী উঠোনে ছুটে এল। কাতরম্বরে অমুনয় করে প্রভুকে নির্ত্ত করতে চাইল। রাখো রাখো রদ্ধ বাহ্মণকে আর মেরো না। ওর ব্যাখ্যাকে গ্রাহ্ম কোরো না, ওকে ছেড়ে দাও। মারের চোটে কিছু একটা হলে ভোমাকেই বিপদে পড়তে হবে।

মাটি থেকে উঠে পড়ে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলেন অদ্বৈত। সীতামাজাও যোগ দিলেন সে আনন্দে।

সমন্ত ব্যাপার মিটে গেল । অদ্বৈত প্রভুর চরণে মাথা রাখল। শান্তি দিয়েছ, এবার পদছায়া দাও। প্রভু অদ্বৈতকে কোলে নিলেন।

গৌরগতপ্রাণা সীতাদেবী আনন্দাশ্রু ঢালতে লাগল। নিজের হাতে নানা অন্নব্যঞ্জন রে ধি খাওয়াল প্রভুকে, তাঁর সহচরকে।

নীলাচলে গিয়েও অপত্যস্নেহে প্ৰভূকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে এসেছেন শীভামাতা। তারপর যখন শুনলেন প্রভু তিরোহিত হয়েছেন সীতামাতা মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভুর গৃহভূত্য ঈশান এসে কেঁদে পড়ল, শচীমাতাও নেই, বিফুপ্রিয়াও নেই, আমি কোথায় যাই ? সীতামাতা তখনো বেঁচে। ঈশানকে আশ্রয় দিলেন, জলবহনের কাজে নিযুক্ত করলেন। জলবহনের দক্তন মাথায় বা হয়ে গেলে সীতামাত। তাকে প্রভূত সেবা করে সুস্থ করে তুললেন।

নিত্যানন্দ অপ্রকট হলেন। অদ্বৈতপ্রভুও চলে গেলেন। তখনো সীতাদেবী বেঁচে।

#### 1 26 1

## মালিনী

শ্রীবাসের স্ত্রী। নিত্যানন্দ তাকে মা বলে ডাকে।

নিত্যানন্দ আছেও এই শ্রীবাসের ঘরে, অহর্নিশ বাদ্যভাবে। মালিনীর কোলে শুয়ে ঘুমোয়। মালিনীর শুদ্ধ শুনে মুখ দিয়ে হুধ আনে। মালিনী কাছে বসে না বাওয়ালে তার থাওয়া হয় না। 'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি থায়।'

নিমাই বলে দিয়েছে, শ্রীবাসের ঘরে কোনো চাঞ্চল্য করবে না। নিজ্যানক বলেছে, আমি কি পাগল ?

কিন্তু ভাবেভোলা নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে শাসন-বন্ধনের বাইরে চলে যায়। একদিন তো পরিধানের বস্ত্র মাথায় বেঁধে দিগন্থর হয়ে আঙিনায় লাফাতে লাগল। শ্রীবাস হরিদাস হাসতে লাগল বটে কিন্তু নিমাই প্রশ্রয় দিতে পারল না। বললে, থামো। গৃহস্থের বাড়িতে এসব কাণ্ড অবিধেয়।

চৈতল্যবচন নিত্যানন্দের কাছে অঙ্কুশ-সমান। নিত্যানন্দ সংযত হল।
নিমাই কাপড় পরিয়ে দিল স্বহস্তে।

মাগো, ভাত দাও। আমি স্নান করে আদি।

কিন্তু গঙ্গায় নেমে আর উঠতে চায় না নিতাই। ওরে রাল্লা জুড়িয়ে গেল, ক্তক্ষণ আর জলে থাকবি ?

নিত্যানৰ প্ৰাপ্ত করে না।

তখন আবার নিমাইয়ের ভাক পড়ে। নিমাই পারে এসে দাঁড়াতেই নিভাই উঠে আসে জল থেকে।

একদিন নিত্যানন্দ দেখল, মালিনী কাঁদছে।

की श्राह, कैंगि कि किन १

শ্রীক্বন্ধের ঘৃতপাত্র কাক চ্রি করে নিয়েছে। মালিনী বললে অধােমূখে।
তার জন্যে কাল্লা কেন ? দাঁড়াও, আমি বলছি কাককে। শিশুর সারল্যে
নিতাই আকাশের দিকে তাকাল।

কত কাক উড়ছে, যেটা বাটি নিয়েছে তাকে তুমি চিনবে কী করে ? \
ঠিক চিনব। তুমি কেঁদো না। শিশুর মতই বিশ্বাস নিতাইয়ের। উঠোনে
কতগুলি কাক বসেছে, তাদের লক্ষ্য করে বললে, কে বাটি নিয়েছিস, শিগগির
ফিরিয়ে দে।

কাকগুলো উডে পালাল।

मिगि जित्र वार्षे अत्न (म । निष्णानम व्यापात हैं कि मिन ।

কভক্ষণ পরে একটা কাক উড়ে এল উঠোনে, তার ঠোঁটে সেই ঘৃতপাত্র। যেখান থেকে নিয়েছিল ঠিক সেইখানে রেখে গেল।

মালিনী বিশ্বয়ে হতবাক।

সে যুক্তকরে নিভাইয়ের স্তব করতে লাগল।

ন্তব শুনে নিমাই বাল্যভাব ধরল। বললে, আমার ক্লিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও।

মালিনীর হৃদয়ে বাংসল্য উথলে উঠল। তার ন্তন হতে হৃগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। খাওয়াল নিত্যানন্দকে।

শ্রীবাদের ঘরে প্রভূর ঐশ্বর্যপ্রকাশের দিনে ভূরিভোজনের যোগাড় এক।
মালিনীকেই করতে হয়েছিল, তারপর আবার নীলাচলে গিয়ে মালিনী প্রভূকে
তার প্রিয় ব্যঞ্জন রান্না করে খাইয়েছে, বাংসল্যভাবে সেবা করেছে।

## তুঃশ্রী

গ্রীবাসের ঘরে দাসীর্ত্তি করে। নাম ছঃখী।

শ্রীবাসগৃহে প্রভুর অভিষেক উৎসব হচ্ছে—শ্রীবাসেরা চার ভাই, মালিনী ও তার জায়েরা সবাই মেতেছে উৎসবে। নানা কাজে ছড়িয়ে পড়েছে। দাসদাসীরাও বসে নেই।

দাসী হুঃথীর কাজ শুধু গঙ্গা থেকে জল বয়ে আনা। জল-ভর্তি ঘড়াগুলো পর-পর সাজিয়ে রাখা।

ছু দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যে প্রভুকে একটু দেখে তার অবকাশ নেই।
আরো জল আনো, আরো জল। তাড়াতাড়ি করো। তোমার আবার
দেখবার কী হয়েছে!

তৃঃখী শুধু ঘড়া করে গঙ্গাজল আনে না. তার তৃঃখনদী থেকে অশ্রুজল এনে তার হৃদয়কুন্তটি ভরে রাখে।

যখন জলবহনই আমার কাজ তখন অমানচিত্তে তাই করে যাব।

এত জল আনে কে? প্রভু বৃঝি বাহিকার নিষ্ঠাভজি প্রত্যক্ষ করলেন।

🗐 বাস বললে, আমার বাড়ির দাসী। নাম হু:খী।

হৃ:খী ? এমন লোকের নাম হৃ:খী হয় না। আজ থেকে ওর নাম সুখী। বললেন প্রভু, আমার মন বলছে ও চিরস্তন কাল সুখী থাকবে। ওকে স্বাই সুখী বলে ডেকো।

প্রভুর করণায় সবাই বিহ্নল হয়ে গেল। ছঃখীকে ডাকতে লাগল সুখী বলে। শ্রীবাস আর ছঃখীতে দাসীবৃদ্ধি করতে পারল না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।' সেবাপরায়ণ হয়ে উঠল। যে বিগ্রহই হোক, প্রেমযোগে সেবা করলেই কৃষ্ণলাভ।

আর হু:থী ! তার সুখ দেখে কে ! আমি শুধু জল বয়ে বেড়াই। এখন আবার আনন্দাশ্রুতে অস্তবের ঘট পূর্ণ করে রাখছি।

অন্য অভিলাষ না করে সে শুধু নিজের কাজটুকু করে গেছে। শুধু নিষ্ঠায়ই । ভার এই কুপালাভ।

আর এমন রূপা, সন্ন্যাস নেবার সময় প্রভু যখন ভক্ততৃপ্তির জ্বন্তে গ**লাভঙ্গে** 

তর্গণ করছেন তখন যাদের নামোচ্চাণ করলেন তার মধ্যে একজন এই ছঃখী দাসী।

> দাসী হই যে প্রসাদ ছ: भীরে হইল। র্থা-অভিমানী সব তারা না দেখিল।

### 1 24 1

## নারায়ণী

🕮 বাদের অগ্রন্ধ নলিন পণ্ডিত। তারই কন্যা নারায়ণী।

নারায়ণীর এক বছর বয়সের মধ্যেই তার বাবা-মা তিরোহিত হল। মালিনী শিশুকে নিয়ে এসে লালনপালন করতে লাগল।

প্রভুর মহাপ্রকাশের সময় নারায়ণীর বয়স মোটে চার বছর। প্রভু সেই চার বছরের বালিকাকেই তাঁর চবিত তাম্বুলের অবশেষ দান করলেন। পরম আনন্দে নারায়ণী খেল সেই পরমপ্রসাদ। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র'।

প্রভূতখন নারায়নীকে আদেশ করলেন, নারায়নী, ক্লঞ্চ বলে কাঁদো।
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুকু করল নারায়নী।
এক রন্ধি শিশু, তার চোখের জলের সমুদ্রে পৃথিবী ভেসে যেতে
লাগল।

ছোট শিশু কী, বনের পশু-পাধিকেও আমি ক্বঞ্চ বলে কাঁদাব। বললেন প্রভু, আসুক বিধর্মী রাজা, আনুক তার হাতি-ঘোড়া, সৈন্যসামস্ত, সকলকে আমি কাঁদাব ক্বশুনামে।

প্রভূ নীলাচলে চলে গ্রেলে এবাস কুমারহটে বাস করতে এল। সেখানকার বিপ্র বৈকুণ্ঠদাসের হাতে নারায়ণীকে সম্প্রদান করল। নারায়ণী গর্ভবতী হলে বৈকুণ্ঠদাস অপ্রকট হল। এবাস নারায়ণীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল।

ষধাকালে নারায়ণী পুত্রসম্ভান প্রসব করল। সেই পুত্রই প্রীচৈতন্যভাগবত-প্রশেতা প্রাকৃষণবন্দাস ঠাকুর। কত বড় মায়ের কত বড় ছেলে। অত্যাপিহ বৈঞ্চবমণ্ডলে এই ধ্বনি। গৌরাক্তের অবশেষ পাত্ত নারায়ণী।

1 66 1

## দময়ন্তী

রাঘব পণ্ডিতের বোন, প্রভুর প্রিয় দাসী।

প্রভুর জন্যে বারে। মাসের উপযোগী নানারকম ভক্ষাদ্রবা প্রস্তুত করে ঝালি ভরে রাঘবের সঙ্গে প্রতি বছর পাঠায় নীলাচলে। প্রভূও বারে। মাস ধরে ভক্তের প্রীতিসুধাসিঞ্চিত ভোগ্যদ্রব্য আস্থাদ করেন।

কী নিঠা ও যত্নের সঙ্গে তৈরি করছে! কী অস্তরঙ্গ শ্লেছ মিশিয়ে! কী তৈরি করছে গ

তৈরি করছে আমকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি। আমসি, আম-তেলের আচার। পুরোনো শুকনো পাটপাতা গুঁড়ো করে দিছে। প্রভুর পঞ্চামতেও তত সুখ নয় যত এই সামান্য কাসুন্দিতে বা পাটপাতায়। ভাবগ্রাহী প্রভু তো বস্তু দেখেন না, স্নেহ দেখেন। প্রভুর প্রতি দময়স্তীর যে মধুর মনুষ্যবৃদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজপরিকরদের যেমন তেমনি। প্রভু স্বয়ং ভগবান—দময়স্তীর মনে এ ভাব নেই। প্রভু তার মনের মানুষ, আপনজন, এই শ্রদ্ধা প্রীতিতেই সে প্রেরিত।

গুরুভোজনে আমাশা হতে পারে তারই প্রতিষেধ হিসেবে পাটপাতা। পাঠানো।

আর এই নির্মল স্লেহটুকু স্মরণ করেই প্রভুর আনস্ব।

আলাদা-আলাদা থলের মধ্যে করে দিছে ধনের চালের, মৌরির চালের নাড়, শুষ্ঠিখণ্ড, শুকনো কূল, নারকেলের রসকরা আর গলাজল। শালিধানের আতপ চিঁড়ে। কতক চিঁড়ে আবার দোভাজা। চিনিপাকের নাড়, কর্প্র-মিরিচ-লবল-এলাচের সুবাসমাধানো। ভারপর শালিধানের খইয়ের মুড়কি। এমন কি থিয়ে-ভাজা ফুটকড়াই। আরো কভ কী, অভশত কে নাম জানে ?

ভবে এমনভাবে তৈরি করা যেন সম্বংসর চলে। কেননা বছরে একবারই তো <sup>-</sup>যাবার হুকুম।

শুধ্ খাবার জিনিসই পাঠাচ্ছে না দময়ন্তী, পাঠাচ্ছে খুঁটিনাটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পাঠাচ্ছে বস্ত্রে-ছাঁকা গলামৃত্তিকা, মৃত্তিকার পাপড়ি—দাঁত মাজবার জন্যে। মাটির ভাণ্ডে আচার ইত্যাদি আর থলেতে অন্যান্য বস্তু। পরিপাটি করে সাজিয়ে সব মিলিয়ে তৈরি হল বিশাল ঝালি—রাঘ্বের ঝালি। রাঘ্বের আদেশ আর দময়ন্তীর আরাধনা।

ঝালির শেষ বন্ধনমূখে নামান্ধিত মোহরের ছাপ দেওয়া। ঝালি বহন করবার জন্যে তিনজন মুটে, একের পর এক বইবে মাথায় করে। মুনসব বা মুলরক্ষক মকরধ্বজ কর।

এমনি প্রতি বৎসর।

দময়স্তীর সারা বছর আর কোনো সাধন নেই । শুধু সেবা আর তন্ময়তা। শুধু সতত্যুক্ততা।

#### 1 200 1

## মাধবী

র্দ্ধা তপদ্বিনী। জগল্লাথের লিখন-অধিকারী শিখি মাহিতির বোন। প্রমা বৈষ্ণবী। রাধিকার গণের মধ্যে গণনীয়া।

অপচ ছোট হরিদাস এই তপষিনীর কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করে এনেছিল বৈলে প্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত হল। এর চেয়ে কঠিন শান্তি আর কী হতে পারে ? কিন্তু ছোট হরিদাস এই চাল সংগ্রহ করেছিল নিজের জন্মে নয়, প্রভুর জন্মে। আর সে সুংগ্রহ নিজের তাগিদে নয়, ভগবান আচার্যের অকুরোধে। আর সে চালের অয়ে কুরির্ভি করতে প্রভুর বাধেনি।

হাা, এমনি লোকশিকা।

ছোট হরিদাস সন্ন্যাসী হয়ে কেন প্রকৃতি সম্ভাষণ করবে ? হোক মাধবী সাধবী ধর্মরতা, হোক সে রাধিকার দাসী, তবু সে রমণী। হরিদাস কেন তার পালনীয় নিয়মরেখা থেকে এই হবে ? নিয়ম যদি কঠোর, তার বিচ্যুতির শাসনও মমতাহীন। এমনি লোকশিক্ষার দাবি।

किছ, এ कि इतिमारमत वर्षन ना इतिमारमत वर्षन ?

### 11 202 11

## এীনিবাস আচার্য

কাটোয়ার কাছে গঙ্গার পূর্বতীরে চাকন্দি গ্রামে আবির্ভাব। পিতা গঙ্গাধর ভটাচার্য, মাতা লক্ষীপ্রিয়া।

গৌরাক্সের স্ন্ন্যাসগ্রহণের সময় গঙ্গাধর উপস্থিত ছিল। কেশমুগুন, বেশপরিবর্তন—এসব শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না, উন্মাদ হয়ে গেল। যেহেতু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসনাম শ্রীক্ষণ্ডতিন্য, গঙ্গাধর অহোরাত্র চৈতন্য-চৈতন্য বলতে লাগল। এই থেকে তার নাম হল চৈতন্যদাস।

অপুত্রক গঙ্গাধর, প্রভুর ইচ্ছায় তার পুত্রকামনা জাগল। লক্ষীপ্রিয়া বললে, নীলাচলে চলো, প্রভুর দর্শনে কামনা পূর্ণ হবে।

নীলাচলে চলল তুজনে। সিংহদারে প্রভুর সলে গঙ্গাধরের দেখা হল। প্রভু বললেন, জগলাথ দর্শন করো। জগলাথই বাঞ্চাকল্লভক।

জগন্নাথদর্শনের পর প্রভু আদেশ করলেন, গৌড়ে ফিরে যাও, নিরস্তর নামকীর্তন করো, যা চেয়েছ তাই পাবে।

কী চেয়েছে ব্ৰাহ্মণ ? গোবিন্দকে স্বাই ধরল।

আমি তার কী জানি। প্রভুর ইচ্ছা হলে প্রভুই ব্যক্ত করবেন।

প্রভূই ব্যক্ত করলেন। বললেন, ব্রাহ্মণ পুত্রকামনা করে এসেছে। ওর কামনা সিদ্ধ হবে। আমারই শুদ্ধ প্রেমের ব্রন্ধপ শ্রীনিবাস নামে ওর পুত্র জন্মাবে। রূপ-স্নাতন ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করছে, শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করছে, শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করবে।

গলাধর স্ত্রীকে নিয়ে গোড়ে ফিরে গেল। অবিশ্রান্ত নাম করতে লাগল।
যথাসময়ে লক্ষীপ্রিয়ার গর্জসঞ্চার হল। বৈশাধী পূর্ণিমার রোহিণী নক্ষত্রে
ক্ষমাল শ্রীনিবাস।

নাম তো আগের থেকেই রাখা। গঙ্গাধর পুত্তকে গৌরচরণে সমর্পণ করে।
দিল।

শৈশব থেকেই ছেলেকে নাম শেখাল লক্ষীপ্রিয়া। বলো তো গৌরগোবিন্দ গোপীনাথ, নিত্যানন্দ গদাধর, অহৈত শ্রীবাস, বলো তো রাধাকৃষ্ণ। শিশু সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না—যেটুকু পারে না সেটুকু পারার চেয়েও মধুর শোনায়।

কিছুটা বড় হতেই ধনঞ্জয় বিভাবাচস্পতির কাছে পড়তে গেল শ্রীনিবাস।
বিভার বিভায় উজ্জল হতে লাগল। পিতৃমুখে শুনতে লাগল চৈতন্যচরিত।
ভক্তির কান্ধিতে প্রশাস্ত হয়ে উঠল। যে দেখল সেই বৃঝল শ্রীনিবাস সতি।ই
শ্রীনিবাস।

গঙ্গাধরের পরলোক হল। মামার বাড়ি যাজিগ্রামে চলে এল শ্রীনিবাস। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর যাজিগ্রামের পথে গঙ্গামান করতে এলে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা হল। দেখামাত্রই শ্রীনিবাস নরহরির পায়ে আত্মসমর্পণ করল। নরহরি তাকে হরিনাম মন্ত্র দিল। তক হল চৈতন্যবিরহ-ব্যাধির যন্ত্রণা। বললে, আমি নীলাচলে যাব। সপার্যদ প্রভূকে দেখবার বড় অভিলাষ।

নরহরি উৎসাহিত হল। বাহু বাড়িয়ে কোলে টেনে নিল কিশোরকে। আর যদি সম্ভব হয় গঙ্গাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগ্বত পড়ব।

আমি পত্র ও লোক দিয়ে দেব। আশ্বস্ত করল নরহরি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল শ্রীনিবাস।

পথিমধ্যে শ্রীনিবাস শুনতে পেল প্রভু লীলা সংগোপন করেছেন। নিদারুণ শোকে অভিভূত হল শ্রীনিবাস। ভাবল নীলাচলে গিয়ে আর করব কী। অগ্নিকুণ্ড করে দেহ বিসর্জন দিই।

শ্রীনিবাসের নিজাকর্ষণ হল। স্বপ্নে প্রভু দেখা দিলেন। ব্ললেন, আমার প্রিয় পরিকরেরা রয়েছে নীলাচলে, তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। আর তোমার শোক করবার কারণ কী । তোমার হৃদয়েই তো আমার নিরম্ভর বিশ্রাম।

নীলাচলে গেল শ্রীনিবাস। মন্দিরের সিংহদ্বারে বসে নামকীর্তন করতে লাগল। কে রে এ ব্রাহ্মণকুমার ? `উপবাসী থেকে এমন করুণ সুরে নাম করছে ? কে একজন তাকে মহাপ্রসাদ দিয়ে গেল। দিয়ে গেল নরেন্দ্রসরোবরের জল। শ্রীনিবাসের বিস্ময় হল, আমার তুঃধের কথা ওরা জানল কী করে ?

প্রথমেই গেল গোপীনাথের পুষ্পবাটতে।

কে তুমি ? কার ছেলে ? কোথেকে আসছ ? জনে-জনে জিজ্ঞেদ করতে লাগল।

আমি শ্রীনিবাস। চৈতন্যদাসের ছেলে। আসছি গৌড়দেশ থেকে। গদাধর পণ্ডিত কোথায় ?

এখানেই তো ছিল। এখন কোথায় কোন নির্দ্ধনে গিয়ে বসেছে।

গদাধরকে খুঁজে বার করল শ্রীনিবাস। দেখল সামনে ভাগবত নিয়ে বসে আছে। যেন স্মৃতি নেই—বসে আছে নিশ্চল হয়ে। শ্লোক উচ্চারণ করতে পারছে না, চোখের জলে পুঁথির অক্ষর মান হয়ে গিয়েছে।

পরিচয় পেয়ে শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গন করল গদাধর। এত ত্বংখের মধ্যে যেন এইটুকুই শান্তি। যাও আর-আর সকলের সঙ্গে দেখা করো। সকলের থেকে আশীর্বাদ নাও।

তারপরে গেল সার্বভৌমের বাড়িতে। রায় রামানন্দের সঙ্গে বসে গৌর-গুণগান করছে সার্বভৌম। শ্রীনিবাসকে পাশে বসিয়ে গুজনে কাঁদতে লাগল। আর গুজনের কান্না একা কাঁদল শ্রীনিবাস।

সেখান থেকে গেল বক্রেশ্বরের বাড়ি। বক্রেশ্বর বললে, তুমি এসে ভালো করেছ। তোমাকে দিয়ে প্রভু তাঁর অনেক কাজ সম্পন্ন করবেন।

সেখান থেকে পরমানন্দ পুরীর আন্তানায়। সেখানে পরমানন্দ ও অন্যান্য সন্ম্যাসী মৃতপ্রায় পড়ে রয়েছে—দিবস না রজনী কোনো বোধ নেই। শ্রীনিবাসকে পেয়ে সবাই প্রাণ পেল। এখন থেকে শ্রীনিবাসেই প্রভুর বিলাসুস-প্রকাশ হবে এই সকলের বিশ্বাস।

চলো এবার শিখি মাহিতির ভবনে। শিখি আর তার বোন মাধবী প্রীনিবাসের আশায়ই জীবন রেখেছে। কানাই খুটিয়া বললে, তুমি এলে, যেন অদ্ধের নয়ন প্রকাশিত হল। তুই সেবক, গোবিন্দ আর শহর, মাটিতে ল্টিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তিনি কেন আরো কটা দিন থেকে গেলেন না ? তাহলে তুমি তাঁকে দেখতে পেতে।

প্রভূর ইচ্ছায়ই তোমার এজ্বিন আসা হয় নি। বল্লে গোলীনাখ ২৭ আচার্য। তাঁকে ভূমি দেখলে না বটে কিছু আমরা তাঁকেও দেখলাম, তোমাকেও দেখলাম।

সকলের সঙ্গে দেখা হল কিছ ম্বরূপের রঘুনাথ কই ? মহাত্যুংখে রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে। আর রাজা প্রতাপকত ? সেও নীলাচল-ছাড়া।

🗐 নিবাদ গদাধরের কাছে এদে বসল। ভাগবত পড়ব।

প্রভূও তাই আদেশ করে গিয়েছেন। কিন্তু চেয়ে দেখ পুরাতন পুঁথি জীর্ণ হয়ে গিয়েছে— তথু তাই নয়, মাঝে-মাঝে জক্ষর চোখের জলে মুছে গিয়েছে। এ পুঁথি আর পড়া যাচ্ছে না। তুমি গৌড়ে ফিরে যাও, সর্কার-ঠাকুরের কাছ থেকে একখানা নতুন ভাগবত নিয়ে এস।

শ্রীনিবাস তক্ষ্নি গৌড়ে ফিরে চলল। শ্রীখণ্ডে নরহরির সঙ্গে দেখা করে বললে, পণ্ডিত-গোষামী নতুন ভাগবত চেয়েছেন। তাঁর ঘেখানা ছিল সেখানা চোখের জলে ভেসে গিয়েছে।

নতুন ভাগবত নিয়ে পরদিনই ঐীনিবাস নীলাচলের দিকে যাত্রা করল। বেশিদ্র যেতে হল না, যাজপুরে পৌছে খবর পেল গদাধর মহাপ্রয়াণ করেছে।

হা গৌর-গদাধর—শ্রীনিবাস শোকে ভেঙে পড়ল। ষপ্লে আদেশ পেল, নবদীপে যাও, সেখান খেকে র্ন্ধাবন।

নবদ্বীপে বংশীবদনের সঙ্গে দেখা হল। তথন শচীমাতা নেই কিছু
বিষ্ণুপ্রিয়া আছে। গৌরবিরহে নিদ্রাত্যাগ করেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। তথুলে
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ করে সেই কটি তথুলের অন্ন প্রভুকে ভোগ দিয়ে বাকিটুকু
নিজে খায়। শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করে দিল। শান্তিপুরে গেলে আশীর্বাদ
করল সীতা দেবী। তারপরে খড়দহে গিয়ে জাহুবার আশীর্বাদ নিল।
অবৈত-নিত্যানক লোকান্তরিত, তবু তাদেরই আশীর্বাদ এল সীতা ও
জাহুবার মাধ্যমে। তারপর গেল খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের গৃহে।
অভিরাম তার জন্মকল চাবুক দিয়ে তিনবার আঘাত করল শ্রীনিবাসকে,
সঞ্চারিত করল প্রেমণজি। সেখান থেকে ফিরল শ্রীখণ্ডে, তার অধ্যাত্মসাধনার প্রথম গুরু নরহরির চরণে। নরহরিও আশীর্বাদ করে দিল। দিয়ে
দিল পথের সন্ধান।

শেষে গেল মার কাছে যাজিগ্রামে। কিশোর ছেলে, মা তবুও বারণ করতে পারল না। অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীনিবাস আবার বর ছাড়ল। গয়া কাশী অংষাধ্যা প্রয়াগ হয়ে পৌছুল মধুরায়। কংসনিধন করে কৃষ্ণ যে ঘাটে বসে বিপ্রাম করেছিল বসল সেই বিপ্রাম-ঘাটে। একের পর এক তৃ:সহ বাক্য শুনতে লাগল। কাশীশ্বর গোষামীর সঙ্গোপন হয়েছে। রশুনাথ ভট্টও অপ্রকট। সনাতন গোষামীও লীলা সংবরণ করেছে। কিছু রূপ ? হায়, রূপও জরুণ হয়েছে।

কিসের রন্ধাবন, কিসের ভাগবতপাঠ, শ্রীনিবাস শোকে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। এক মাথুর ব্রাহ্মণের সেবায় সে প্রকৃতিস্থ হল। কিন্তু তার রোদনবিলাপের ক্ষান্তি নেই।

রাত্রে ষপ্প দেখল সনাতন ও রূপ তাকে বলছে, গোপালভট্ট গোষামীর কাছে দীক্ষা নাও ও গৌড়মগুলে আমাদের গ্রন্থ প্রচার করো। এ তোমার বিলাপ-বিষাদের সময় নয়, তোমার গুরুভার দায়িত্বপালনের জন্যে প্রস্তুত হও।

খুরতে খুরতে সদ্ধায় গোবিশ্ব-মন্দিরে এসে দাঁড়াল। আরতি আরম্ভ হয়েছে, ভিতরে-বাইরে বিরাট জনতা, একপাশে পড়ে রইল শ্রীনিবাস। জীব গোষামীরও স্বপ্লাদেশ হয়েছে, সেও খুঁজছে শ্রীনিবাসকে। মন্দির-অঙ্গনে ভাববিকার নিয়ে পড়ে আছে এ মানুষটিকে? শ্রীনিবাসকে চিনতে ভুল হল না। জীব তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে 'বদ্ধু' বলে সম্ভাষণ করল। গোবিন্দের অধিকারী কৃষ্ণণিত্তিত মহাপ্রসাদ এনে দিল। সুস্থ হলে বদ্ধুকে নিয়ে এল নিজের আশ্রমে।

পরদিন জীব শ্রীনিবাসকে রাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ করে দিল। রাধারমণ-প্রাণ গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসকে মন্ত্রদীক্ষিত করল। রাধারমণকে দেখতে গিয়ে শ্রীনিবাস দেখল গৌরসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর জীবের অধীনে শ্রীনিবাসের শাস্ত্রদাধনা শুরু হল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রতিভা ক্ষ্রিত হল, অনেক হুরুহ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যায় মিলল তার প্রমাণ। সকলের অমুমতি নিয়ে জীব সভা ডাকল, সর্বসমক্ষে শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' উপাধি দিল।

মিলল এসে নরোভ্য, যাকে উপাধি দেওয়া হল 'ঠাকুরমহাশর'। ছুজনে রাঘব পণ্ডিভের সঙ্গে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমণ করতে বেরুল।

মিলল এলে হু:বী কৃঞ্চাস বা শ্রামানক।

টিক হল এই তিনন্ধন শ্রীনিবাস, নর্মেন্তম আরু স্থামানন্দ, সমন্ত ভক্তিশাল্প

বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে বহন করে নিয়ে যাবে। গোস্বামীদের লেখা এই সব গ্রন্থই তো ভক্তির জয়গান। সেই গীতলহরী সর্বত্ত ছড়িয়ে দেবার প্রতিনিধি-প্রধান শ্রীনিবাস।

গ্রন্থগুলি রাখা হল কাঠের সিন্দুকে আর সেই সিন্দুক বহন করবার জন্যে গাড়ি এল ত্থানা, বলদ চারটি আর রক্ষী দশজন। অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে গ্রন্থ নিয়ে যাত্রা শুক্ল হল। জীব গোষামী সদলে মণুরা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দেখো, সাবধান।

় গৌড়ের পথে গাড়ি বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল। এটা দুসায়ভাই রাজ। বীর হাস্বীরের এলাকা। সন্ধ্যা থেকেই তার অনুচরেরা লুটের আশায় বনে-নির্জনে খুরে বেড়ায়। আর এখন তো প্রায় মধ্যরাত্তি!

প্রকাণ্ড সিন্দুকে কত না জানি ধনরত্ব আছে। আর কত না জানি তারা মূলাবান! মূল্যবান না হলে এতগুলি প্রহরী থাকে! যদি লুট করে নিয়ে যেতে পারি রাজা কত না জানি আহ্লাদে আটখানা হবেন!

রাজার তদ্ধরের। সশস্ত্র আক্রমণ করে বইয়ের সিন্দুক তুলে নিয়ে চলে গেল। বৈষ্ণবদের মাথায় বজ্ঞাঘাত হল। ধন গেলে ধন হয়, রাজ্য গেলে রাজ্য হয়, কিন্তু এই গ্রন্থগুলি নফ্ট হলে এদের বিকল্প কোথায় ? হাজার কাঁদলেও তো এর সমাধান নেই।

তোমরা এখানে থেকে তবে কী করবে ? তুমি, নরোত্তম, খেতুরিতে ফিরে যাও, আর, তুমি, শ্রামানশ, তুমি এগোও উৎকলের দিকে।

আর তুমি ?

আমি একাকীই থাকব বিষ্ণুপূরে। শ্রীনিবাস ক্ষিপ্তের মত বললে, একটা হেন্তনেল্ড করে যাব।

শ্যামানন্দ দেউলি গ্রামের কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তীর বাড়িতে উপস্থিত হল।

কৃষ্ণবল্লভ গ্রন্থপূর্গনের কথা শুনে বিমৃচ হয়ে গেল। বললে, নিশ্চয়ই এ রাজার কাজ নয়। রাজা তো রাজসভায় ভাগবতপাঠ শোনে। এ নিশ্চয়ই কোনো বিচ্ছিন্ন দুমুদ্দের কাণ্ড।

তুমি ভালো করে খবর নাও। প্রস্থ না পেলে আত্মহত্যা করব।
কৃষ্ণবল্লভ খবর নিয়ে জানল প্রস্থের সিন্দুক রাজগৃহেই রাখা হয়েছে।
দিনে ভাগবতপ্রবণ, রাত্রে ডাকাতি, এমন আচরণ সুমূর্লভ নয়।

কিছু নিড্য ভাগবতশ্রবণের ফল কে উপেক্ষা করবে ? রাজা ধনরত্ব ভেবে

সিন্দুক খুলেছিল কিন্তু দেখল এ অন্য রত্ন-প্রস্থরত্ব। গ্রন্থ দেখে, গ্রন্থ স্পার্শ করে রাজার নির্বেদ উপস্থিত হল। দসু।দলের নায়ককে জিজ্ঞেদ করলে, গ্রন্থ নিয়ে যে আসছিল সে কোথায় ? তাকে ধরে আনোনি কেন ? যাও গ্রন্থাচার্যকে খুঁজে বের করো।

শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে বললে, আমাকে রাজসভায় নিয়ে চলো। ভাগবত-পাঠ শোনাও।

রাজসভায় উপস্থিত হল শ্রীনিবাস।

রাজপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী ভাগবত পড়ছে। তার সঙ্গে শ্রীনিবাস সহসা আলোচনায় প্রবন্ধ হল। উত্তেজিত হল ব্যাস চক্রবর্তী। কিন্তু তর্কের শেষ প্রমাধান শ্রীনিবাসের সিদ্ধান্তে।

দৈন্যরসে শুদ্ধীকৃত রাজা বীর-হাস্বীর শ্রীনিবাদের চরণে আক্সমর্পণ করল। ব্ঝতে পেরেছি তুমিই লুষ্টিত গ্রন্থের আচার্য। আমি পার্থিব অর্থ খুঁজে ফিরছি আর তোমার কাছে পরমার্থের ভাগুার। আমাকে দেই অর্থের সুধা দাও।

শীনিবাস রাজার কাছে সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা দিলে। সে ওধু গ্রন্থই ফিরে পেল না, পেল রাজার হৃদয়, সমস্ত বিষ্ণুপুরের হৃদয়। গ্রন্থ চুরি না গেলে এত বড় লাভ হত কী করে ?

রাজা বললে, আমার উপরে এ গ্রন্থের কৃপা। ভব্তিদেবীকে আমি বশিনী করে এনেছি।

রশাবনে, খেতরিতে, উৎকলে গ্রন্থপ্রাপ্তির খবর চলে গেল। শুধু গ্রন্থ-প্রাপ্তি নয়, রাজ্যপ্রাপ্তি। ভক্তিস্নিগ্ধ হৃদয়ের মত বড় রাজ্য আর কী আছে ?

বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। রাজা দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিল ব্যাস চক্রবর্তী।

রাজার অনুরোধে শ্রীনিবাস বেশ কিছুদিন থাকল বিষ্ণুপুর। কিছু মা পথ চেয়ে বলে আছেন বিবেচনা করে ফিরল যাজিগ্রাম। শুনল বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার তিরোধান হয়েছে। আদিগুরু নরহরির সঙ্গে দেখা করতে গেল শ্রীখণ্ড। নরহরি বললে, মায়ের অনুরোধ রাখো। এবার বিবাহ করো। সংসারে থেকে প্রকাশ করো ভক্তিধর্ম। আর গ্রন্থমালার অধ্যাপনা করো।

গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করল শ্রীনিবাস। যাজিগ্রামে গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করল। দ্রৌপদীর নাম বদলে রাখল ঈশ্বরী।

প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিশ্বদাসের অগ্রজ রামচক্র শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা

নিল। পড়তে লাগল ভক্তিশাস্ত্র। ছাত্রের খ্যাতিতে প্রখ্যাত শ্রীনিবাস। ভারপর শ্রীনিবাস রন্ধাবনে গেল।

সেখান থেকে আবার গোঁড়। প্রচারের জন্যে জীব এবারও অনেক গ্রন্থ দিল সঙ্গে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম কবিরাজ গোষামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত।'

এবার গাড়ি বিষ্ণুপুরে পৌছুল নির্বিছে। এবার রাণী ও রাজপুত্র দীকা নিল। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ।

তারপর সেখান থেকে নবদ্বীপ। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয় ভূত্য অতিবৃদ্ধ দিশান তখনো বেঁচে। তখনো সেই গৃহের মধ্যে। সেই বাকি যা কিছু দেখাল শ্রীনিবাসকে।

শ্রীনিবাস ফিরল শ্রীখণ্ডে। পথে শুনল ঈশানঠাকুর অপ্রকট হয়েছে। প্রায় উনসত্তর বছর বয়সে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বিবাহ করল রখুনাথ চক্রবর্তীর করা পদাবিতীকে। পরে পদাবিতীর নাম হল গৌরালপ্রিয়া।

লীলাবসানের সময় আসন্ন বুঝে শ্রীনিবাস রামচম্রকে নিয়ে রুন্দাবনে গেল। কার্তিকী শুক্লান্টমী তিথিতে লীলাসংবরণ করলে।

মহাপ্রভুর প্রেমশক্তি শ্রীনিবাসে অবতীর্ণ, তারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম নব-জীবনে প্রাণায়িত হয়ে সমস্ত বাংলাকে পরিপ্লাবিত করল। 'শ্রীচৈতন্য হল শ্রীনিবাস।'

### 1 302 1

### নরোত্তম দত্ত

আকুমারব্রহ্মচারী, সর্বতীর্থদর্শী ও পরমভাগবোতত্তম।

রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে খেতুরিতে মাঘী পূর্ণিমায় আবির্ভাব। পিতা কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। জেঠা পুরুষোত্তম, জেঠতুতো ভাই সম্ভোষ।

কৃষ্ণানক্ষ মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে একটি কুদ্র রাজ্যের রাজা। যদিও রাজ্যভার কৃষ্ণানন্দের উপর, কৃষ্ণানক্ষ আর পুক্ষোত্তম গৃই ভাইয়েরই সুমান রাজসম্মান। কানাইর নাটশালাতে পৌছে নৃত্য-কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভূ 'নরোন্তম' বলে ডাক দিয়ে ওঠেন আর পদ্মায় স্নান করতে নেমে পদ্মাবভীকে বলে যান, তোমাকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছি, যথাকালে নরোন্তম এলে ভাকে এই বিত্ত দিয়ে দিও।

নরোত্তম কোথায় ?

সে এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি। আগে জন্মাক, বড় হয়ে জলে নামতে শিধুক, ঠিক আসবে সে এখানে স্নান করতে।

তাকে আমি চিনব কিলে ?

তার গাত্রস্পর্শে। যার গাত্রস্পর্শে তুমি বেশি উচ্ছল হবে, জানবে সেই নরোত্তম।

অন্নপ্রাশনের সময় নরোত্তম কিছুতেই অন্ন মুখে নিল না। তখন তাকে বিষ্ণু-নৈবেল্য এনে দেওয়া হল। আনন্দে তাই সে নিল হাত বাড়িয়ে।

জেঠ। পুরুষোত্তম বললে, আজ থেকে ক্ষেত্র প্রসাদ ছাড়া আর কিছু ওকে খেতে দিও না।

বাল্যকাল থেকেই নরোন্তমের বৈরাগ্যভাব। তার উপর পৃজ্রি ব্রাহ্মণ পূজাশেষে রোজ তাকে চৈতনুলীলা শোনায়। মন বৈরাগ্যে আরো বেশি গাঢ় হয়। তারপর কিশোরবয়দে—নরোন্তমের বয়স তখন বারো—য়প্লাদেশে পদ্মায় স্লান করতে নেমে দেখল নদী সহসা উত্তরক্ষ হয়ে উঠেছে। এ নদীর জলোচ্ছাস, না, নরোন্তমের প্রেমোজ্ছাস! শুধু তাই নয়, প্রেম পেয়ে তার গায়ের শ্রামবর্ণ গৌর হয়ে গেল। মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। বৈরাগ্যে আরো গন্তীর হল নরোন্তম।

তার ঔদাসীন্য দেখে তার বাপ-জেঠ। বিয়ের কথা ভাবল। লাগল পাত্রী খুঁজতে।

নরোত্তম ঠিক করল রুন্ধাবনে পালাব।

কিন্তু পালাবে কী করে? তাকে পাহার। দেবার জন্যে প্রহরী রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রেমদাতা মহাপ্রভু কি পালাবার পথ করে দেবেন না?

কদিন পরে জায়গীরদারের আশোয়ার এসে হাজির—সদরে পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দের তলব হয়েছে। তারা হজন চোথের আড়াল হলেই অনায়াসে প্রহরীদের চোথে ধুলো দিল নরোত্তম। গৃহত্যাগ করল। কাশী মধুরা হয়ে নরোত্তম পৌঁছল রুক্ষাবন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আশ্রেয় নেই, আশ্বাস নেই, তবু বিক্সাত্র বিচলিত হল না। রাজৈশ্বর্থ উপেক্ষা করে এসেছে তার জন্যেও মনস্তাপ নেই। রুক্ষাবনে প্রমানক্ষ আছেন এই যথেষ্ট।

উদাসীন অকিঞ্চন বৈশুব কেউ রুন্দাবনে এলেই জীব গোষামী তার ভার নেয়। এক্ষেত্রে নরোত্তমকেও জীব গোষামীই আশ্রয় দিল।

ক্রমে মিলল এসে শ্রীনিবাস।

রাথব গোস্থামীর সঙ্গে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস সমগ্র মাধুর মণ্ডল পদ্ধিক্রমা করল। সকল সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয় হল। কিন্তু লোকনাথ গোস্থামীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই তার চরণে আত্মসমর্পণ করল নরোত্তম। প্রার্থনা করল, আমাকে দীকা দিন।

লোকনাথ বললে, আমার কোনো শিশ্ব নেই। আমি কাউকে দীক্ষা দিই না।

নরোত্তম লোকনাথের কুঞ্জের কাছে বাসা নিল। জীবের কাছে পড়তে লাগল গোস্থামী-গ্রন্থ আর অগোচরে লোকনাথের সেবায় মন দিল। নীচ সেবাকেও বরণ করে নিল।

লোকনাথ সাধন-ভজনে ডুবে থাকে, লক্ষ্যও করে না কে তার জন্যে শৌচ-মৃত্তিকা তৈরি করে রাখছে। একদিন প্রত্যুষে খুম থেকে উঠে নরোত্তমকে ধরে ফেলল—'মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।' জিজ্ঞেদ করল, ভূমি এ কাজ করছ কেন ? কে করতে বলেছে ?

কেউ বলে নি। আমি নিজের থেকেই করছি। তুমি আমাকে শিষ্য বলে মেনে না নিলেও আমি তোমাকে গুরু বলে মানছি। তুমি প্রভু, আমি দাস। লোকনাথ আরেক দিন দেখল খুব ভোরে তার অঙ্গনে কে ঝাঁট দিচ্ছে।

অন্ধকার তথনে। ভালো করে কাটে নি, লোক চেনা যাচ্ছে না, লোকনাথ হাঁক দিল: কে ?

নরোত্তম।

লোকনাথের চিত্ত দ্রবীভূত হল। রাজার ছেলে গুরুসেবায় ঝাডুদার সেজেছে, মেথর সেজেছে। লোকনাথের সঙ্কল্পভঙ্গ হল। নরোত্তমকে দিল মন্ত্রনীকা।

অল্পদিনেই বছণাত্র আয়ত্ত করল নরোত্তম। সমস্ত অগ্রণী বৈশ্ববের অনুমতি

নিয়ে জীব নরোত্তমকে 'শ্রীমহাশয়' বা 'শ্রীচাকুরমহাশয়' উপাধি দিল।

মথুরা-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে, এবার গোড়ে ফিরে যাও। আদেশ করল জীব গোস্বামী। প্রচার-প্রকাশের জন্যে নিয়ে যাও গ্রন্থাবলী।

কাঠের সিন্দুকে করে বই যাছে গরুর গাড়িতে। সঙ্গে যাছে তিনজন, হজন জীবের হুই বাহু, নরোত্তম আর শ্রীনিবাস, তৃতীয়জন শ্রামানন্দ।

যাএকিলে লোকনাথ নরোত্তমকে বলে দিল, বিয়ে করবে না, তেল মাখবে না, মাছ খাবে না, রাধাকৃষ্ণদেবা বৈষ্ণবদেবা করবে আর কীর্তন প্রচার করে বেড়াবে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পৌছুলে গ্রন্থসম্পদ অপহত হল। এত বড় বিপর্যয়েও শ্রীনিবাস ধৈর্য হারাল না। নরোত্তমকে বললে, তুমি খেতুরিতে চলে যাও আর শ্রামানন্দকে তোমার সঙ্গে নিলেও পরে উড়িয়ায় পাঠিয়ে দিও। আমি গ্রন্থ-উদ্ধার না করে ফিরব না।

তারপর যখন গ্রন্থ উদ্ধার হল তখন শ্রীনিবাস লোক দিয়ে সংবাদ পাঠাল খেতুরিতে।

নরোন্তমের অভাবে তখন খেতুরির রাজা সম্ভোষ দত্ত। গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে সে সব চেয়ে বেশি আনন্দিত। 'করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে।' সম্ভোষের এই আচরণ সকলের প্রীতিপদ হল। রাজা হলে কী হবে, সম্ভোষ নরোত্তমেরই ভাই।

খ্যামানন্দ উৎকলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল আর নরোত্তম প্রবেশ করল নবদ্বীপে।

প্রবেশপথে অশ্বথরক্ষের নিচে এক প্রাচীন বিপ্রের সঙ্গে দেখা। আগস্তুক দেখে বিপ্র কৌতৃহলী হল। তোমার নাম কী, কোখেকে আসছ ?

নরোত্তম তার নাম বলল, পরিচয় দিল। বিপ্র ব্রুল এ নি:সংশয় নিমাইমের কুপাপাত্র! নইলে এমন শ্রী হয়, চিত্তে এত আর্দ্রতা!

আমাকে নবদীপের কথা বলুন।

গৌরপৃথী সকল তীর্থের শিরোমণিষর্মণ।। কেন ? যেহেতু সে নবদ্বীপ নগরীকে ধারণ করে আছে। নবদ্বীপ নগরী মহীয়দী কেন ? যেহেতু সেধানে কনকবররুচি ঈশ্বর বা গৌরসুন্দরের অ্বভার। গৌরাবভারের বৈশিষ্ট্য কী ? গৌরাবভারে ভজিদেবী মৃতিমতী হয়ে নগরে-নগরে জনে-জনে আত্মপ্রকাশ করছেন। ব্রাহ্মণ বললে, যে অশ্বখগাছের নিচে তুমি বসেছ এখানেই নিমাই তার শিষ্যদের নিমে কত শাল্পচর্চা করেছে। এখানে এখনো সে শিষ্যদের নিমে বিহার করে দেখতে পাই মাঝে-মাঝে।

আরো বললে দব লীলাকথা। বললে, বিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী দেহ রেখেছেন, শ্রীবাসও অপ্রকট।

তারপর মায়াপুরের পথ দেখিয়ে দিল ব্রাহ্মণ। ওখানেই জগন্ধাথ মিশ্রের বাজি।

সেখানে প্রথমে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নরোন্তমের দেখা হল। তারপর দেখা হল ঈশানের সঙ্গে। শচী-ভৃত্য প্রভূ-প্রিয় ঈশান। দামোদর পণ্ডিত কাছে এসে দাঁড়াল। তোমাকে দেখতে বড় সাধ ছিল। প্রীবাসের তু' ভাই প্রীপতি শ্রীনিধিও এসে আশীর্বাদ করল।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নরোত্তম শান্তিপুরে গেল। দেখল প্রভূর মিদিরে অচ্যতানন্দ নির্জনে বসে আছে। ক্ষীণ দেহ, শোকথিয়া। তু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল নরোত্তমকে। বললে, তোমাকে এখানে বেশি দিন আটকাব না, তুমি যত শিগ্গির পারো নালাচলচন্দ্রকে দেখে এস।

হরিনদী গ্রামে গঙ্গা পার হয়ে অন্বিকাকালনায় গেল নরোত্তম। সেখানে জ্বদ্ধতৈতন্ত্রের থেকে আশীর্বাদ নিল। দেখান থেকে গেল সপ্তথামে, নিত্যানন্দের বিহারক্ষেত্রে। উদ্ধারণ দত্তেরও তখন সঙ্গোপন হয়েছে। সপ্তথাম থেকে গঙ্গাতীরের পথ ধরে চলে এল খড়দহে। খড়দহে বসুধা ও জাহ্ব। ঠাকুরাণী কয়েক দিন ধরে রাখল নরোত্তমকে। ইফ্ডকথারসে রাতদিন কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ ব্রুতেও পেল না। যাবার সময় কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে লাগল বীরভন্ত। আশীর্বাদ করতে এসে মহেশ পশ্তিতেরও সেই দশা। খানাকুলে যাবার পথ কাঁ পরমেশ্বরীদাস পথ দেখিয়ে দিল।

নীলাচল পণ্ণের পথিক নরোভম। যথা ভক্ত লয় তথা করয়ে গমন।

খানাকুলে অভিরাম ও মালিনার আশীর্বাদ নিয়ে নরোতম নীলাচলের পথ ধরল।

অবিশ্রাপ্ত ক্রত হেঁটে অল্লদিনেই পৌছে গেল নীলাচল।
ভক্তিময় কলেবর, ছই দীর্ঘ নেত্রে পুঞ্জিত অঞ্চ—নরোডমকে দেখেই

গোপীনাথ আচার্য চিনতে পারল। আজ তুমি আসবে সকাল থেকেই এ কথা মনে হয়েছে। যাও আগে জগন্নাথ দর্শন করে এস। শিখি মাহিতি নিয়ে গেল মন্দিরে।

859

ভারপর টোটা-গোপীনাথে গেল গদাধরের অবস্থান-ক্ষেত্র দেখতে। এইখানে বদে গদাধর ভাগবত পড়ত আর এইখানে বসে প্রভু তা শুনতেন। দেখল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র। কাশী মিশ্রের ভবনে গোপাল গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেখা পেল বাণীনাথের, কানাই খুটিয়ার। মঙ্গরাজের, মামুগোস্বামীর।

তারপর পুরী-পরিক্রমা শেষ করে নরোন্তম গেল নৃসিংহপুরে, সেখানে শ্রামানন্দ আছে। সমস্ত বার্তা জানিয়ে শ্রামানন্দকে বললে নীলাচলে যেতে, আর নিজে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরল। থামল এসে শ্রীখণ্ডে। নরহরি সরকার ঠাকুরকে দর্শন করল। দেখল গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। সেখান থেকে গেল মাজিগ্রামে, মিলল শ্রীনিবাসের সঙ্গে।

শ্রীনিবাস বললে, শিগণির খেতুরিতে ফিরে যাও। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো। ভক্তিধর্ম প্রচার করো।

কাটোয়ায় গদাধরদাসের সঙ্গে দেখা করে একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাস্থলকে প্রণাম করে নরোত্তম খেতুরিতে ফিরে এল।

অধম তুর্জনের দল ভক্তিতে মহামত্ত হয়ে উঠল। 'বণ্ডিলা পাষ্ড যত ভক্তি প্রকাশিয়া!'

গোপালপুরের কাছাকাছি এক থামে থাকে এক ভাগ্যবস্ত লোক, নাম বিপ্রদাস। তার গৃহে ধান্ত-সর্বপের এক গোলা আছে, তার মধ্যে বিষধর সাপের বাসা, কারু সাহস নেই কাছে এগোয়। বাইরে থেকেই সর্প-গর্জন শোনা যায়।

একদিন রজনী প্রভাতে নরোত্তম এসে হাজির। বিপ্রদাসকে বললে, গোলার দরজা খোলো, আমি ভিতরে ঢুকবু।

বিপ্রদাস শতহন্তে নিষেধ করল, জ্মন কাজ করবেন না, ভয়াবহ সাপ জ্ঞাছে ভিতরে।

চিন্তা কোরো না। সাপ পালিয়ে ষাবে।

বৃহৎ গোলা-দার উদ্ঘাটিত হল। সাপ কোথায়? ভিতরে আছেন প্রিয়াসহ গৌরাল-সুন্দরের বিগ্রহ। বিগ্রহ-উদ্ধারের পর তার প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যস্ত হল নরোত্তম। প্রতিষ্ঠার জন্যে সিংহাসন তৈরি করো। সিংহাসনের জন্যে শ্রীমন্দির।

এই আয়োজনের প্রধান উল্লোক্তা নরোত্তমের জেঠতুতো ভাই, রাজা সন্তোষ দত্ত।

সেইদিন থেকেই খেতুরিতে মহোৎসবের বাজনা বেজে উঠল। হল কীর্তনের শুভারম্ল।

সে এক বিরাট উৎসব। সারা বাংলার বৈশ্ববসমাজ সমবেত হল বৈতুরিতে। এত রহৎ সমাবেশ বাংলা দেশে আর কখনো কোথাও ঘটে নি। ভক্তদের জন্যে অসংখ্য বাসা তৈরি করাল সন্তোষ, পদ্মায় নৌকোর ব্যবস্থাও প্রভূত-প্রচুর। কত কত খোল করতালই তৈরি করাল, আর খাল্যদ্রব্যের সংস্থানও কা অপরিমেয়! কা বিশাল সংকীর্তনন্থলী, কা অপূর্ব বেদীসজ্ঞা, আর কা নয়নমনোহর মন্দির! সন্তোষ শুধুরাজা নয়, রাজার মত রাজা।

এল শ্রীনিবাস, গোকুল, দেবীদাস, গোবিন্দদাস— এল জাহ্ন বা ঠাকুরাণী। এল রখুনন্দন, এল বল্লভ দাস! কত কত মহান্ত, তার অন্ত নেই। বাদক নর্তক গায়ক কথক—তারও বা কে গণনা করে ? মহাপ্রভুর আবির্জাব-তিথি ফান্তনী পূর্ণিমার দিনে ছয় সিংহাসন ছয় বিগ্রহের অভিষেক হল। আগের পাওয়া গৌরাঙ্গবিগ্রহ আর নতুন বিগ্রহ পাঁচটি— বল্লভীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত আর রাধারমণ। যথাবিহিত মন্ত্রে শ্রীনিবাস অভিষেক করল আর নরোত্তম গোকুল বল্লভ দেবীদাসকে নিয়ে সংকীর্তনসমূদ্র উতরোল করে তুলল। অনিবদ্ধ গীতে কত য়রালাণ, কত গমকমন্ত্র, কত মূর্ছনা, কত বা বিচিত্র ভণিতা। 'রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।' মহাপ্রভুর সঙ্গীত-আসরে যে পুলকাবেগ উথলে উঠত এখানে এখনো বৃঝি সেই ভাববনা। তবে কি সপার্ষদ মহাপ্রভুই এলেন বিলাস করতে ?

খেতুরির এই মহামিলনোৎসবই ভক্তিধর্মের শ্রোতকে সারা বাংলায় উজ্জীবিত করে তুলল। এই উৎসব নিয়মিত চলল প্রতি বৎসর।

উৎসবাস্তে নরোত্তম খেতুরিতেই থেকে গেল। সমপ্রাণ-সখা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে বসে শাস্ত্রালোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও নামসংকীর্তন নিয়ে মেতে রইল! বিপ্র-বৈঞ্চব একত্রে বসে পাঠ নিতে লাগল।

শৃদ্র হয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র পড়াচ্ছে, পাছপাড়া গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণ গুরুদাস ভট্টাচার্য দারুণ ক্ষুক্ত হয়ে নরোত্তমের নিন্দা করতে লাগল। ভক্তনিশার ফল হাতে-হাতে পেল, গুরুদাদের কুষ্ঠ হল। তথন উপায়ান্তর না পেয়ে নরোভ্যমের কৃপা প্রার্থনা করল। নরোভ্যম তাকে প্রেমালিলন দিল। প্রেমালিলন নিতে গুরুদাদের আপত্তি হল না, দেখল রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গোয়াদের শিবাই আচার্যের ছুই ছেলে—হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। বাপের কথায় পদ্মাপারের হাটে ছাগ-মেষ কিনতে এসেছে—ভবানীপূজার জন্তে। কেনাকাটা করে সবে ফিরছে, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। জীবহিংসা অন্যায়, অসঙ্গত—ছু ভাইকে বোঝাল নরোত্তম। ছু ভাইয়ের মন গলে গেল, ক্রীত পশু ছেড়ে দিয়ে চলে এল খেতুরিতে। নরোত্তমের কাছে দীক্ষা নিয়ে বসল। গোয়াসে ফিরে সরাসরি বাপের সামনে হাজির হতে সাহস হল না। বলরাম কবিরাজের বাড়িতে রাত কাটাল।

প্রভাতে দেখা হতেই শিবাই আচার্য হুই ছেলেকে নিদারুণ তিরস্কার করল। ব্রাহ্মণ হয়ে শৃদ্রের কাছে দীক্ষা। ডাকো নরোন্তমকে, পণ্ডিতসমাজের সামনে, দেখি কেমন তার শাস্ত্রব্যাখ্যা।

হরিরাম বললে, পশুতসমাজকে ডাকুন, গুরুর আশীর্বাদে আমিই তাদের পরাস্ত করতে পারব।

তখন মিথিলা থেকে দিখিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনাল শিবাই। নরোন্তম পর্যন্ত যেতে হল না, বলরাম কবিরাজই তাকে পরাভূত করল।

সকলে তখন বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্মা স্বীকাব করে নিল।

কিন্তু গান্তীলার গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নিরস্ত হয় না। সর্ববিভাবিশারদ বলে তার খ্যাতি। সেও নরোত্তমের সংস্পর্শে এসে নিরবধি-সংকীর্তনে মগ্র হয়ে গেল। প্রেমধনে ধনী হয়ে উঠল আর তারই ফলে শত শত শিল্পের নিত্যকার অন্ন যোগানোর ভার নিল। নাম হল চক্রবর্তী-ঠাকুর।

ভগবতী-পূজক জগন্নাথ আচার্যও নরোত্তমের বশীভূত হল।

পকপল্লীর নরসিংহ, তার সভায় অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপনারায়ণ। রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ এদ্যে নালিশ করল নরোন্তম কৃহকবলে বিপ্রদের বৈশ্বর করে ফেলছে, এর প্রতিবিধান প্রয়োজন। রাজা বললে, আমিই নরোন্তমের সমুখীন হব। সে পশুবধ বন্ধ করে দিচ্ছে, তান্ত্রিক ক্রিয়া হতে দিচ্ছে না, এরও প্রতিকার চাই। ক্রপনারায়ণ, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

রাজপণ্ডিত ও আরো পণ্ডিত নিয়ে খেতুরির দিকে যাত্রা করল রাজা।

রাজা ও তার লোকজন কুমারপুরে বিশ্রাম করছে, কয়েকজন কুন্তকার ও বারুজীবী তাদের পণ্য বেচতে এল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, গ্রাম্য বেপারী, কী চমংকার শংষ্কৃত বলছে!

ভোমরা এত সুন্দর সংস্কৃত শিখলে কোথায় ?

খেতুরির মন্দিরের কাছে আমরা বেসাতি করি, ওখানকার বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসেই আমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ বিভালাভ।

রাজার লোকজন মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজাকে গিয়ে বললে, আগে খেতুরির বারুই-কুমোরদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করে পরে যেন তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিন নরোভমকে।

কী, এত বড় কথা ! ডাকো ওসব বেপারীদের। দেখি কেমন তাদের শাস্তুজান।

এ বেপারীরা আর কেউ নয়, ছন্মবেশে রামচন্দ্র কবিরাজ, চক্রবর্তী-ঠাকুর, ছরিরাম রামকৃষ্ণ আর জগন্নাথ। রূপনারায়ণ এদের সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠল না, আর সব পণ্ডিতেরাও শুক্ত হল।

তখন রাজা নরসিংহ সদলবলে খেতুরিতে গিয়ে নরোত্তমের চরণে শরণ নিলে।

জ্লাপত্তের জ্মিদার হরিশ্চক্র রায়ও দীক্ষা নিল নরোভ্যের কাছে। হ্রিশ্চক্র নাম বদলে নতুন নাম হল হরিদাস।

রাজমহলের রাজ। রাঘবেন্দ্র রায়, তার হুই ছেলে—চাঁদ আর সন্তোষ।
চাঁদ রায় ডাকাতি করে বেড়ায়, বাদশার খাজনা দেয় না অথচ পরের ধন লুঠ
করে। সন্তোষও তার অনুগামী। 'শক্তি-উপাদনা সদা মংস্য মাংস খায়।
পরস্তী ঘরদ্বার লুটি লঞা যায়।'

চাঁদ রায়ের ঘোরতর অসুখ হল। আর বৃঝি বাঁচে না।

বাপকে বললে, বন্তি কবিরাজ ছাড়ো, নরোত্তমকে লেখ। সে এসে মন্ত্রদীকা দিলেই আমি ভালো হবঃ।

নরোত্তমের কাছে চিঠি গেল। সে দ্বিরুক্তিনা করে চলে এল রাজমহলে। দস্যুকে মন্ত্রদীকা দিলে। চাঁদ রায় সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে নৌকা করে যাচ্ছে চাঁদ রায়, পাঠানের পেয়াদার। এসে তাকে পাকড়াও করলে। সে যে ভাকাতি ছেড়ে দিয়েছে, সে যে এখন চলেছে গলায়ানে, এ খবর তাদের জানা নেই। চাঁদ য়ায় বাধা দিল না, নয়মুখে

নবাবের সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, যে জ্বিমানা কর্বেন তা বিনা আপত্তিতে দিয়ে দেব।

তোমার অপরাধের শান্তি জরিমানায় শোধ হবে না। দেখতেই পাবে কীহয়।

'তলগবে' বন্দী হল চাঁদ রায়। তারপর তাকে এক মন্ত হাতির পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া হল। চাঁদ রায় তু হাতে হাতির ভুঁড় ধরে তুর্বার শক্তিতে এমন টান মারল যে হাতিই ভূপতিত হল। চাঁদ রায়কে কে আর তথন শাস্তি দেয়!

নবাবের পেয়াদারা হতভন্ধ, স্বয়ং নবাবের চক্ষুস্থির।

এই বিপুল শক্তি ত্মি কোথায় পেলে? চাঁদ রায়কে জিজেস করল নবাব।

নরোত্তমের কাছ থেকে। এ শক্তি তাঁরই কুপাশক্তি—নামশক্তি। নবাব চাঁদ রাষ্টকে ছেড়ে দিল। পত্তন দিল নতুন পরগণা। যাও নিজের রাজ্য স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

নরোত্তমের নাম—গৌরহরির নাম—দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবু তার শৃত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান—সংস্কারান্ধের দল মেনে নিতে চাইল না, ঘোঁট পাকাতে লাগল: তখন বসল আরেক ধর্মসভা। সারা বাংলার অগ্রণী পণ্ডিতদের আনা হল নিমন্ত্রণ করে। এল শ্রীনিবাস, এল বীরভন্ত, সাধনসঙ্গী রামচন্দ্র তো পাশেই আছে। সে সভায় বিরুদ্ধবাদীদের মভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নরোত্তমই যে 'দিজ'—সেই তত্ত্ব সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে।
সাধকের হাদে পৈতা সদা থাকে গোপে।
তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সবার আজ্ঞামতে।
হাদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে।

কার্তিক মাদের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিখিতে গ্রান্তীলায় অর্ধগলাভলে নয়োত্তম যেচ্ছায় অপ্রকট হল।

নরোন্তম কীর্তনসাধক, পদকর্তা ও গ্রন্থকার। ধেমন সুকবি তেমনি সুগায়ক। নরোন্তমের প্রার্থনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

> নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। অনস্ত কুন্ডের নাম মহিমা **অ**পার র

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি॥ ভক্তরাঞ্গপূর্ণকারী নন্দের নন্দন। নরোত্তম কহে এই নামসংকীর্তন॥

#### 1 500 1

### রামচন্দ্র কবিরাজ

তুই ভাই, বড় রাম ছোট গোবিন্দ। বাবা চিরঞ্জীব সেন, মা সুনন্দা। পূর্বনিবাস কুমারনগর, পরে শ্রীখণ্ড।

মাতামহ দামোদর সেন্ বিখ্যাত কবি। শক্তি-উপাসক।

গোবিন্দের জন্মকালে সুনন্দ। তুর্বই প্রস্বযন্ত্রণা ভোগ করছিল, দাসী ছুটে দামোদরকে খবর দিতে গেল—মেয়ে বৃঝি আর বাঁচে না। দামোদর ভগবতীর পূজা করছিল, ক্ষণমাত্র চঞ্চল হল না, মৌনে তুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখিয়ে দিল আর ভঙ্গিতে নির্দেশ দিল এ নিয়ে গিয়ে সুনন্দাকে দেখানো হোক। পূজায় ব্যাপৃত আছে বলেই এই মৌন নির্দেশ। কিন্তু দাসী দে নির্দেশ বৃঝতে পারল না। সে যন্ত্র ধুয়ে সেই জল খাওয়াল প্রস্তিকে। আর তাতেই শুভ লাভ—গোবিন্দের জন্ম।

ফলে গোবিনের উপর শাক্ত প্রভাব দৃঢ় হল।

কিছ্ক জোষ্ঠ রামচন্দ্র বাপের মতন কৃষ্ণভক্ত, গৌরগতপ্রাণ।

তাদের শৈশবেই বাবা মারা গেল, তারা মাতামহের আলয়েই মানুষ হতে লাগল। পরে চলে এল কুমারনগরে। তুই ভাইই বিপুল পাণ্ডিতা অর্জন করল— রামচন্দ্র হল দিয়িজয়ী চিকিৎসক আর গোবিন্দ হল দিকপাল কবি। 'গীতপত্যে ক্রে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গীগণ।'

় জুই ভাইই বিয়ে করল। রামচন্দ্রের স্ত্রী রত্নমালা আর গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়।

গোবিন্দের ছেলে দিব্যসিং। রামচক্র নিঃসস্তান।

বিৰাহাত্তে দোলাম করে ফিরছে রামচক্র, যাজিগ্রামের পথ দিয়ে, পৃস্কুর-

পাড় থেকে শ্রীনিবাস তাকে দেখতে পেল। এ সুন্দর সুপুরুষ কে ছে । গদ্ধতনয়, না অধিনীকুমার । এমন উজ্জ্বন যে দেখতে, সে কৃষ্ণভজ্জন করে তো । 'এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজ্ম।' লোকটি কে । নাম কী । থাকে কোথায় !

এর নাম রামচন্দ্র সেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক। থাকে কুমারনগরে। মৃত্ হাসল শুধু শ্রীনিবাস। পলকে বুঝে নিল এ তার আগনজন।

রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে শুনল সব দোলায় বসে। কেন কে জানে প্রথম দর্শনেই শ্রীনিবাসের কাছে আস্থসমর্পণ করল। মনে হল আবার কতক্ষণে দেখব আচার্যকে।

দিন কোনোরকমে কাটল। রাত্রে সুখশয্যায় স্ত্রী—রামচন্দ্র ধরা না দিয়ে চলে গেল যাজিগ্রাম। এক ত্রাক্ষণের গৃহে রাভ কাটিয়ে প্রভাতে আচার্ষের খরের দরজায় ধরনা দিল।

দরজা খুলে দেখা দিতেই শ্রীনিবাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল রামচন্ত্র। শ্রীনিবাস ভাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললে, তুমি আমার গত-গত জন্মের বান্ধব। আমার প্রথম নেত্র নরোন্তম, দ্বিতীয় নেত্র তুমি।

নরোভ্রম কে ? কোথায় ?

এখন আবার নরোন্তমের জন্যে উতলা হল রামচন্দ্র।

শ্রীনিবাস বললে, স্থির হও। আগে গোষামী-গ্রন্থাবলী পাঠ করো। দীকা নাও।

আচার্যের কাছেই রামচন্দ্র পাঠারস্ত করল। অল্প কদিনেই পারদর্শী হয়ে উঠল। ভারপর রাধারুঞ্চ মন্ত্রে দীক্ষা পেল।

> শিশ্ব হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে। বাড়িল অভুত প্রেম দিবসে দিবসে।

এদিকে নরহরি ঠাকুর মশাইরের ভিরোধান হল। ঐতিনিবাস শোকবিহ্বল হয়ে রন্দাবনে পালাল। সেখানে গিয়ে আর ত্বার খবর নেই। ॐীনিবাসের ব্রী উদ্বিশ্ব হয়ে রামচক্রকে অনুরোধ করল, ভূমি যদি তাঁর তত্ত্ এনে দাও।

त्रोमठळ द्रन्यावनयांखांद चार्यांखन कदन।

অমুজ গোবিন্দকে বললে, আমি আচার্যকে আনতে রুন্দাবন যাচ্ছি। আর শোনো, আমাদের আর কুমারনগরে থাকা ঠিক হবে না। তেলিয়া-বুধরি গ্রামে আমাদের কিছু জমি আছে, স্থামার ইচ্ছে আমাদের বাসা সেখানে তুলে নিয়ে যাই।

সেখানে কেন ? গোবিশ তাকাল সৰিশ্বয়ে।

আচার্য ফিরে এলেও নিশ্চয় গৃহে বন্দী হয়ে থাকবে না। প্রায়ই নরোত্তমকে দেখতে খেতুরিতে যাবে। খেতুরি যাবার পথেই তো তেলিয়াব্ধরি। আমরা ওখানে থাকলে ওঁর যাওয়া-আসার সময় ওঁকে আমরা দেখতে পাব। হয়তো কপা করে কখনো-সখনো আমাদের বাসায়ও পায়ের ধুলো দিতে পারবেন।

সানন্দে সম্মত হল গোবিন্দ।

গোবিন্দের মন ক্রমশই বৈশ্ববভার দিকে ঝুঁকছিল। তার পিতা চিরঞ্জীব চৈতনাভক্ত, দাদা রামচন্দ্রও সেই পথে, সে যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। তেলিয়া-ব্ধরিতে এসে সে স্থিতি পেল বটে কিন্তু মন সর্বক্ষণ অন্থির হয়ে রইল। কী করি, কোথায় যাই, আমার কী হবে ! দাদা কবে ফিরবে ! আচার্য কি আমাকে আশ্রয় দেবে না !

রন্দাবনে লোকনাথ ভূগর্ভ জীব গোপাল ভট্ট রন্থুনাথদাসের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় হল। মিলল খ্যামানন্দের সঙ্গে। ভারপর শ্রীনিবাসের সঙ্গে খুরল দ্বাদশ বন। এবার তবে ভোমার রচিত পদ-গীত শোনাও।

শোনাল রামচন্দ্র। সকলে তার কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'কবিরাজ' আখ্যা দিলে।

কয়েক মাস কাটল রুন্দাবনে। তারপর শ্রীনিবাস যখন ফিরল গৌড়ে, একা ফিরল না। তার প্রভ্যাবর্তনের সঙ্গী হল খ্যামানন্দ আর রামচন্দ্র।

যা বলেছিল রামচন্দ্র, ঠিক খেতুরির পথে ভেলিয়া-ব্ধরিতে থেমেছে প্রীনিবাস। কই গোবিন্দ কোথায় ? চরণশরণাকাজ্জী গোবিন্দ প্রস্তুত ছিল, আচার্যের পায়ে এসে পড়ল। জানি তোমার চিত্ত অতৃপ্ত। আর এও জানি কিসে এই ব্যাধির নিরসন হবে।

আপনার কুপা।

আমার রূপা নয়, ভোমার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের রূপা।

নিশ্চয়, তাঁরই কৃপায় আপনাকে পেয়েছি। দাদার পদবন্দ্র। করল গোবিন্দ। বললে, আমাকে আচার্য প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দাও।

শ্রীনিবাস তথন গোবিন্দকে রাধারক মন্ত্রে দীক্ষা দিল। এবার ভোমার সমস্ত শ্রুভার পুরণ হোক। কিছ নরোত্তম কোথায় ? তাকে কে খবর দেয় ?

খবর ঠিক পৌছে গেছে তার কাছে। পরদিন প্রভাতেই নরোত্তম এসে হাজির হল। সারা রাত না শুয়ে না খুমিয়ে কাটিয়েছে রামচন্দ্র— নরোত্তমের দর্শন পেতেই মনে হল কত জন্মের আত্মীয়। এ জন্মে যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয় এমনি গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হল পরস্পর।

খেতুরি মহোৎসবের পরিকল্পনা বুধরিতে বসেই স্থির হল, রামচন্দ্রালয়ে। তারপর রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাস নরোত্তমের হাতে সমর্পণ করে দিল। এমন সমর্পণ যে রামচন্দ্র গৃহ ছেড়ে নরোত্তমের সঙ্গেই থাকতে লাগল।

তখন গোবিন্দকে নিয়ে পড়ল শ্রীনিবাস। তুমি কবি, আমি শুনেছি তোমার কবিছ আরো লোককান্ত, তুমি এবার কৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণনা করে।।

গোবিন্দ নতুন কালিতে লেখনী ডোবাল। গল্পে-পল্পে-গীতে সহস্রধারে গোরাঙ্গগুণগান রচনা করল। গাম্বকদের দিয়ে গান গাইয়ে শোনাল আচার্যকে। 'গীতামৃত রৃষ্টি হৈল সর্বমনোহিত।' শ্রীনিবাস গোবিন্দকেও 'কবিরাজ' বলে আখ্যাত করল।

ভারপর দলবল নিয়ে শ্রীনিবাস খেতুরিতে গেল। রামচন্দ্র আর গোবিন্দের উপরেই উৎসবের রহন্তম ভার পড়ল—সমাগত ভক্তদের বাসা-বাবস্থা—আর ভক্তের সংখ্যা কিনা গণনার বাইরে! শ্রীপাট খড়দহ হতে ষয়ং জাহ্লবা-মাতা এসেছেন, সলে অনেক মহাস্ত, অনেক পদকর্তা। প্রেমের পারাবার উথলে পড়ছে চারদিকে। ঘাটে মাঠে পথে অঙ্গনে দিবারাত্র উদ্ধশু কীর্তন হচ্ছে। সংকীর্তনরঙ্গে ক্ষণকালের জন্যে সপার্যদ দেখা দিলেন প্রভু।

উৎসব শেষে মাতা জাহ্বা রুক্ষাবন যাত্রা করঙ্গেন। গোবিস্ফ কবিরাজ বললে, আমিও যাব।

আর সবাই যার-যার জায়গায় ফিরে গেল কিন্তু রামচন্দ্র ফিরল না। সে খেতুরিতে থেকে অভিন্নহাদয় বন্ধু নরোজমের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে রইল। কৃষ্ণকথার মধ্যেই নামগান, নামপ্রচার। সংসারে পুত্র-কল্যা নেই বটে কিন্তু গৃহিণী তো আছে, তার কথাও ভূলে গেল। ভৃত্যসহ ত্জন দাসী থাকে বাড়িতে, তাতেই নিশ্চিন্ত রামচন্দ্র, আর অন্ধরন্ত্রাদির বায় তো নরোজমই পাঠিয়ে দেয়। তুমি অমনি থাকো, আমাকে নরোজমের সহায় হয়ে সারা দেশে বৈক্ষবধ্য প্রচার করতে দাও।

भृष्' अक बाजिव बर्ग छैं। कि शृंदर शांद्रिय मिन। नरवाक्रमव कार्ष

রত্বমালা প্রার্থনা করে পাঠাল। অনেক বৃঝিয়ে-সুঝিয়ে রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিল নরোত্তম। কিন্তু একটি পূর্ব রাত্তিও রামচন্দ্র খরে কাটাল না, দ্বিতীয় প্রহরেই বেরিয়ে গেল।

বাকি জীবন নরোত্তমের প্রধান সহায় হয়ে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করল।

(एर्थ এन नवद्योश। (एर्थ अन नेमानरक।

ভারতবর্ষ নয়টি দ্বীপের সমাহার। নবদ্বীপেই নবম দ্বীপ। ভক্তিও নববিধা।

> নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্ৰৰণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদদেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন
—এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়ে সাধিত হলেই সর্বসিদ্ধি।

এই নবদ্বীপধামই ধ্যেয় বস্তু। এই ধাম জাহুৰীতটে শোভমান নিতা বুন্দাবন। পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত শক্তিগণবিরাজিত ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। এই ধামের মধ্যম্বলে মায়াপুর। মায়াপুরেই ভগবদগৃহ, জগন্নাথের আলয়।

এখানেই ক্রতকনকগৌর মহাপ্রেমানশেচ্ছেল রসবপু গৌরাঙ্গদেব করুণায়
ভাবিভূতি হয়েছিলেন। বৈকুঠের চেয়েও রমণীয় এই স্থান, এখানকার প্রতি
গুহেই ভক্তি-উৎসব।

হে কৃষ্ণ, তুমি দেব ঋষি নর বছরপে অবতীর্ণ হরে লোকপালন করো, জগৎস্রোহীদের বিনাশ করো। কলিকালে যুগামুরূপ নামকীর্তনধর্ম প্রজন্মভাবে প্রচার করবে বলে তোমার নাম ত্রিযুগ। ছন্নাবতার কবে আবার শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করে!

রামচক্র শুধু বৈষ্ণবভায় মণ্ডিভ নর, সংস্কৃতেও নিষ্ণাভ। আর গোবিন্দ কৰিরাজের আরেক নাম ছো দ্বিতীয় বিয়াপতি।

মাঝে মাঝে তিন বিশারদে—রামে-গোবিক্সে-নরোভ্যমে শান্তব্যাখ্যা বা ভত্ব-ভাংপর্য নিয়ে তর্ক হত্ত-শেষ সমাধান কোথায় ? পত্রসহ লোক পাঠানো হত বৃক্ষাবনে, সেখান থেকে সমাধান আসবে। নয়ভো পাঠাও বাজিগ্রামে, আচার্য ঠাকুরের কাছে। তাঁর ব্যাখ্যাই শিরোধার্য।

त्म यूट्य र्थाफ् (थट्क क्ष्मायम, क्ष्मायम (ब्र्क् मीनावन, नीनावन रथटक

গৌড় যেন কত সহজ্পাধ্য! কিন্তু ভক্তির কাছে, অন্তরের আকুসভার কাছে দুর্ভ্ব কোথায়, ব্যবধান কোথায়! প্রভায়ের এত শক্তি, প্রেমের এত বেগ!

বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস ভাবাবেশে সন্থিৎ হারালে রামচন্দ্রকে ভাকো, রামচন্দ্র মর্মবেন্তা, সেই পারবে সন্থিৎ ফিরিয়ে আনতে। তেমনি রামচন্দ্র ভাবাকুল হলে শ্রীনিবাসকে ভাকো, সেই জানে এ আবেশের তত্ত্ব কী।

একদিন হঠাৎ নরোন্তমের কাছে রামচন্দ্র এসে হাজির। কী ব্যাপার ?

বিদায় নিতে এলাম। যাজিগ্রামে যাচ্ছি।

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। বললে, রুন্দাবন যাচ্ছি। আমিও যাব। বললে শ্রীনিবাস।

পথে বেরিয়ে পড়ল ছ্জনে। কৃষ্ণনাম যেখানে পাথেয় সেখান পথ দীর্ঘ হলেই বা কী, ছুর্গম হলেই বা কী।

বৃন্দাবন পৌছে কিছুকাল পরেই রামচন্দ্রের লোকাস্তর হল। অল্পকালের মধ্যেই গোবিন্দ জ্যেঠের অমুগমন করলে।

### 1 8°C 1

# বীর হাণীর

বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজ। হাস্বীর মল্ল। গৌরাধিপতি সোলেমানের পুত্র দাউদ খাঁ-কে যুদ্ধে পরাভূত করে 'বীর হাস্বীর' নামে পরিচিত।

প্রথম বয়সে হাম্বীর অভ্যম্ভ চুর্ধ্য ছিল। দল্যভা করভেও ভার বাধত না। 'দল্যকর্ম করে সদা লৈয়া দল্যগণ।'

গোষামী-গ্রন্থ নিয়ে বৃন্ধাবন থেকে জাসছে জ্রীনিবাস, সলে শ্রামানক জার নরোন্তম। গ্রন্থভালি রয়েছে কাঠের সিন্ধুকে, গরুর গাড়িতে চাপানো। বনপথ দিয়ে বাছে, যে-পথ দিয়ে জ্রীচৈতন্য গিয়েছিলেন, সনাতন গিয়েছিল — সে-পথে যেতে কী জানক।

সর্বত্ত ধ্বনি উঠল-এক মহাজন বহু ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে নীলচলে যাচ্ছে।
হাষীরের রাজধানী বনবিঞ্পুরের কাছাকাছি এসে পৌছুল গাড়ি।

রাজার গুপ্তচরেরা সংবাদ পেয়ে দস্যদের জানাল। দস্যুরা গণকের কাছে গোনাতে গেল—লুগ্ঠনের মত সামগ্রী কিছু আছে কিনা। গণক বললে, অমূল্য সম্পদ আছে সিন্দুকে। সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

দসূরো রাজাকে ধবর দিল। কোন এক মহাজন গাড়ি ভরে ধনরত্ন নিয়ে যাছেছ।

এর আবার কথা কী। হাস্বীর উল্লসিত হয়ে উঠল: এখুনি সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ো। অর্থসহ সমস্ত গাড়িটাই এখানে নিয়ে এস। আরি দেখ, শুধু ভয়ই দেখাবে, কাউকে প্রাণে মারবে না।

তামড়গ্রাম, মালিয়াড়া ও রখুনাথপুর অতিক্রম করে শ্রীনিবাস আর তার সঙ্গীরা গোপালপুর এসে পৌছেছে। ক্বস্তুকথাসুখে অর্থেক রাত কাটিয়ে খুমিয়েছে, দসুরা এসে চড়াও হল। রাজার আদেশ মতো কারু গায়ে হতুক্রেপ করল না, সিন্দুক-সমেত গাড়ি নিয়ে বনে প্রবেশ করল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত নিয়ে হাজির করল রাজসমীপে।

অপহরণের খবর পেয়ে বন-বিষ্ণুপুরের লোকেরা বিক্লুদ্ধ হল। ধনী মহাজন তার সম্ভার নিয়ে জগলাধদর্শনে নীলাচলে চলেছে, তার উপর বলদর্শী রাজার এ কী দৌরাত্মা! এ পাপিষ্ঠকে কে উদ্ধার করবে ? যে প্রভু নদীয়া-বিহারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি তো নীলাচলে সংগোপিত হয়েছেন, তবে এ হ্রাচারের কী করে ত্রাণ হবে! 'সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন। একে কে করিবে হেন হুষ্টের তারণ॥' কেউ কেউ বললে, বলা যায় না। হুষ্টের ছুর্দ্ধিমোচনের জন্যে ভক্তকে দিয়েই প্রভু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিচ্ছেন। কে জানে হয়তো এই পাপ-দেশেই তেমনি কোনো ভক্তের শুভাগমন হবে।

প্রকাণ্ড সিন্দুক দেখে হামীর পুলকিত হল। কত না জানি মহামুল্য ধনরত্ন বয়েছে লুকোনো। প্রচুর প্রশংসা করল হামীর, বসন-ভূষণ দিয়ে দসুদের পরিতৃপ্ত করল। পরে নির্দ্ধনে নিজে গেল সিন্দুক খুলতে।

গণককে ডেকে পাঠা**ল।** 

কী জানি কী ব্যাপার, গণক ত্রন্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।
ভূমি এমন অভূত গণনা কী করে করলে!
গণনা ঠিক হয় নি ?

আশ্চর্ষ ঠিক হয়েছে। হানীর উল্পাসিড হয়ে উঠল: সিপুকের মধ্যে অমূল্য স্ব গ্রন্থ। তুমি যে বলেছিলে গাড়িতে অমূল্য সম্পদ আছে, সভিট্ই ভাই। তোমার কোনো গণনাই কোনোদিন মিথ্যে হয় নি। যতই গ্রন্থগুলি দেখছি স্পর্শ করছি, ভতই আমার চিত্ত চঞ্চল হচ্ছে, এ কী অনন্য সম্পদ আমি লুঠন করে এনেছি! এখন বলো যার গ্রন্থ তাকে আমি কোধায় পাব ?

রাজমহিষী সুলক্ষণাও এল গ্রন্থ দেখতে। গ্রন্থ দেখে সেও অভিভূত হল। বলুলে, এখন এগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থার ক্রটি হল না। কিছু এ আমার কী হল ? হাসীরের চোখে ঘুম নেই। কেবলই ভাবতে লাগল, ভক্তক্পার কথা শুনেছি, আমার বেলায় এ যে দেখছি গ্রন্থকপা।

এদিকে গ্রন্থ হারিয়ে শ্রীনিবাস পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। এদের যে কোনো প্রতিলিপি নেই, এদের যে কোনো বিকল্প হয় না। যেমন করে হোক এদের উদ্ধার করতেই হবে, নইলে জীবনধারণই অর্থহীন।

নরোত্তম আর শ্রামানন্দকে ফিরে যেতে বলে শ্রীনিবাস গ্রন্থসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল দস্যুতার প্রতিকারে রাজদারে গিয়ে দাঁড়ালে ক্ষতি কী। রাজা কি তথু দস্যুদেরই রাজা, সর্বস্বাস্ত প্রজার রাজা নয় ?

খুঁজতে-খুঁজতে দেউলি থামে এসে পৌছুল শ্রীনিবাস। উঠল কৃষ্ণবল্পত চক্রবর্তী নামে এক বান্ধণের বাড়িতে। সেখানে কথায়-কথায় শুনতে পেল মল্লপাটের রাজা বীর হান্ধীর ছই গাড়ি ধন লুট করে এনেছে। আর, শোনো মজা, দস্যবৃত্তি থাকলে কী হবে, রাজা আবার ভাগবত শোনে।

ভাগৰত শোনে, কোথায় ?

কেন, রাজসভায়। ব্যাস চক্রবর্তী পাঠ করে। অনেকে শোনে।

তুমি শুনেছ !

छात्रि रेविक।

আমাকে তবে শোনাও একদিন। রাজসভায় নিয়ে চলো।

শ্রীনিবাস যখন রাজসভায় এসে দাঁড়াল, বীর হাস্বীরের মনে ডাক দিল এই অপূর্বসূদ্দর পুরুষ নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত।, নইলে মন-প্রাণ এর চরণে আশ্বসমর্পণ করতে ছোটে কেন ?

বীর হাম্বীর সম্মানিত আসন দিল আগদ্ভককে।

কে রাজা, কে পাঠক, সমন্ত সভার অধিপতি শ্রীনিবাস। রূপে ভেজে সম্ভ্রম-গান্তীর্বে অপরূপ। হয়তো ইনিই গ্রন্থরতের অধিকারী।

পাঠশেষে রাজপণ্ডিভের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অমুযোগ করল ঐনিবাস।

ব্যাস চক্রবর্তী প্রথমে রুম্ভ হল বটে কিন্তু শ্রীনিবাদের শাল্ভ যুক্তির কাছে সে রোষ স্থায়ী হল না। রাজা বললে, আমাদের আপনি কিছু শোনান। যদি ভ্রমরগীতা পাঠ করেন তো কৃতার্থ হই।

শ্ৰীনিবাস ভ্ৰমন্ত্ৰীত। পাঠ কৰে শোনাল। রাজা তো আর্দ্র হলই, ক্রই পাঠকও আর্ড হয়ে উঠল।

আপনি কী উপলক্ষে এসেছেন এখানে । নিভূতে বীর হাস্বীর **জিজে**স করল শ্রীনিবাসকে।

তথন শ্রীনিবাস আভোপাস্ত বললে রাজাকে। গোষামীদের গ্রন্থ প্রকাশ করতে গৌড়ে আসছিলাম, আসছিলাম রুন্দাবন থেকে, গোপালপুরে মধ্য-রাত্রিতে বিশ্রাম করছিলাম, দস্যু এসে গ্রন্থ-সম্পুট হরণ করে নিল। বলুন আমি এখন কী করি, কোথায় যাই, কী করলে কোথায় আবার গ্রন্থের দেখা মেলে? মনে শাস্তি নেই, ভাবলাম ভাগবত-পাঠ শুনে যদি কিছু শান্তি পাই, তাই এসেছি এখানে।

বীর হাস্বীর শ্রীনিবাসের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বললে, প্রভু, আমিই সেই দস্য। আমার সমন্ত পাপভার আপনার চরণে এনে রাখছি, আমাকে মার্জনা করুন। সমন্ত গ্রন্থ অটুট আছে, ষত্নে রক্ষিত আছে, আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

পুরীর অভ্যন্তরে গিয়ে এছ দেখতে পেয়ে ঞ্জীনিবাসের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী, এছই সমস্ত এছি ছিন্ন করে দিয়েছে।

রাণী সুলক্ষণাও আচার্যের পায়ে প্রণত হল।

वीत राष्ट्रीत वनान, जाभारक शास द्वान मिलन किना वनून।

শ্রীনিবাস বললে, ভোমাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতল্যের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম।
সেই পাদপন্মই নিরম্ভর চিম্পা করে।।

थांत की कत्रव ? वांकून इन तांका।

নিজেকে সর্বন্ধণ অপরাধী জ্ঞান করে নামসংকীর্তন করবে। আগে তোমাকে গোস্বামীদের প্রহাষাদ করাই, পরে তোমাকে রাধারুক্ষ মন্ত্রে দীক্ষা দেব।

প্রস্থার কথা বৃন্দাবনে জানানে। হয়েছে, এখন প্রাপ্তির কথাটাও জানাতে হয়।

त्रांका रमाम, त्नरे नाम अरे ममात्र छेवादात कथागे। कानिएव त्मादन।

আর বলবেন, গোস্বামী যেন কুপা করেন আমাকে।

গ্রন্থ-শকট রন্ধাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হল, খেতুরিভেও লোক গেল নরোভমকে খবর দিতে। শ্রীনিবাস বললে, এবার তবে আমিও যাজিগ্রামে ফিরে যাই।

রাজা বললে, আমার তবে কী হবে ?

শ্রীনিবাস বললে, আরো কিছুকাল অপেকা করুন। গ্রন্থাদের ফলে রঙ ধরুক।

রাজার প্রেরিত লোক মারফং জীব গোস্থামী হালীরের কাছে চিঠি পাঠাল। এযে বৃন্দাবনের অনুরাগ দিয়ে ভরা। গোস্থামী-প্রভূ তাকে চৈতন্যভক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। রাজার আনন্দ আর ধরে না। সলে সলে নেমে এল অশ্রুর নিঝ্রি। আমি কি চৈতন্যভক্ত ?

শ্রীনিবাদ ফের বৃন্দাবনে গেল। ব্যাদ কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ছে না। সেও বৃন্দাবনের যাত্রী হল। বৃন্দাবনে পৌছে ব্যাদ জীব গোষামীর কাছে দীক্ষা নিতে চাইল। জীব গোষামী বললেন, না, আমার কাছে নয়, দীক্ষা নেবে শ্রীনিবাদের কাছে।

বৃন্ধাবন থেকে ফিরে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে এল। সঙ্গে ব্যাস ছাড়া আরো হজন—রামচন্দ্র আর শ্রামানন্দ। নতুন ছজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল হাস্থীরের। শ্রামানন্দ উৎকলে যাবে, সম্ভার-সামগ্রী সাজিয়ে দিল রাজা। ভজ্জসেবায় উদ্বারিত হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাস দেখল, রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার জন্মেছে। ফল গাঢ়-পক হয়েছে। বললে, এবার আপনাকে দীকা দেব।

আষাটা কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীনিবাস হাস্বীরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। বললে, জীব গোস্বামী ভোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভোমার নতুন নাম রেখেছেন।

কী নাম ?

নাম চৈতন্তদাস।

वानी नुनक्षणा भीका निन।

বীর হাসীরের ছেলের নাম ধাড়ি-হাসীর। সেও দীক্ষিত হল।

জীব গোস্বামী ভাকেও নতুন নাম দিলেন—গোপালদাস। চৈতন্যদাসের পুত্র গোপালদাস।

সমগ্র মলবাজবংশ বৈঞ্চবধর্মে দীক্ষিত হল ।

পিতা-পুত্র চৈতন্যদাস আর গোপালদাস গুজনেই পদকর্তা হয়ে উঠল।
সূলকণা দেশল বীর হালীর স্বপ্নাবেশে শ্রীনিবাসের প্রশন্তিমূলক পাঠ
মনে-মনে রচনা করে মুখে আর্ত্তি করে চলেছে। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল
সূলকণা।

গ্রন্থকা আর কাকে বলে! দর্শনে-স্পর্শনেই চিত্তের পরিবর্তন আর আয়াদনেই একেবারে ক্রান্তদর্শন।

রাজার মত ব্যাসাচার্যও সবংশে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিল কৃষ্ণবল্লত। বিষ্ণুপুরের আরো অনেকে।

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের জন্যে বাড়ি করে দিল হাস্বীর। কিছু শ্রীনিবাসকে বাঁধতে পারল না। রাজা বললে, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাতেও রাজী নয় শ্রীনিবাস। রাজা রাজধানী ছেড়ে থাকলে রাজ্য চলবে কী করে ?

শেষে খেতুরি-উৎসবের পর নবদ্বীপ-পরিক্রম। শেষ করে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্ত্রসহ যাজিগ্রামে ফিরে এল। তখন বীর হাদ্বীর সেখানে এসে উপস্থিত হল। গ্রামের বাইরে অশ্ব-গজ-পদাতিকের সমারোহ ছেড়ে রেখে কয়েকজন নিরীহ লোক সঙ্গে নিয়ে রাজা গুরুর চরণে বছবিধ দ্রব্যসন্তার সমর্পণ করল, নরোত্তম আর রামচন্ত্রকেও প্রণতি জানাল। রাজার এই প্রথম নরোত্তম-মিলন।

দীনহীনের মত সর্বত্ত ভ্রমণ করে রাজা বৈঞ্চব মহাস্তদের আশীর্বাদ কুড়োল। রাজার সঙ্গে রাণীও এসেছে। গুরুপত্নীকে দিয়েছে অনেক বস্তালভার।

রাণী চতুর্দোলায় এসেছে, চতুর্দোলায়ই চলে গেল, রাজা কিছু প্রামের সীমাস্ত পর্যস্ত গেল পদত্রজে। পরে যথাযুক্ত যানে আরোহণ করল।

বৈষ্ণবতাই বীর হামীরকে যথার্থ বীর্যে মণ্ডিত করেছে। সে ভিতরে প্রেমার্ক্ত ভক্ত কিন্তু বাইরে সুকঠিন সমাট। সে প্রেমে ভক্তবংসল, মুদ্ধে শক্কপ্রয়। বৈক্ষবতাই তাকে যথার্থ ন্যায়ে-নিঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাহুবা দেবী রুশাবনে রাধিকাবিগ্রহ পাঠাছেন, ভক্তরুশ কৃণ্টকনগরে পৌস্কুসে বীর হাখীর গোপনে ভাদের সহস্র মুদ্রা পাঠিয়ে দিল। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহেও দে কম খরচ করে নি।

্রন্দাবনের অনুকরণে বিষ্ণুব্রে খ্যামকুও ও রাধাকুও নির্মাণ করল রাজা,

তাল তমাল ভাণ্ডির বন ছাপন করল, ছাপন করল যমুনা ও কালিন্দী বাঁধ, মধুরা, দারকা, গোকুল নামে জনপদ। গিরি-গোবর্ধনের অমুকরণে এক মন্দির-নির্মাণ শুক্র করল, শেষ করতে পারে নি। তাই লোকে এখন রাসমঞ্চ বলে। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন বীর হাস্বীরেরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবাসের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বীর হান্ধীর চলেছে যাজিগ্রামে। পথে র্ষভানুপুরে এক বাক্ষণের ঘরে রাত কাটাল, দেখল সেখানে সুন্দর মদনমোহনের বিগ্রহ। দেখে রাজার খুব লোভ হল এবং যাজিগ্রাম থেকে ফেরবার সময় ঐ বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এল। বাক্ষণ দারুণ শোকে মৃত্যান হলে মদনমোহন তাকে ষপ্লে দেখা দিয়ে বললেন, দিবাভাগে বিষ্ণুপুরে এবং নিশাকালে র্ষভানুপুরে তোমার আলয়ে থাকব।

মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হলে মদনমোহনের স্বপ্লাদেশ হল—আমার বিগ্রহ তুমি বাগবাজারের গোকৃল মিত্রের কাছে বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করে ঋণমুক্ত হও।

লক্ষাধিক টাকায় শ্রীবিগ্রহ গোকুল মিত্রের বাড়িতে আবদ্ধ রইল। সেই থেকে মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠান করছেন।

# 1 706 1

# জাহ্নবা বা জাহ্নবী ঠাকুরাণী

পিতা সূর্যদাস পণ্ডিত, রাজদত্ত উপাধি সরবেশ, মাতা ভদ্রাবতী দেবী। জন্মস্থান অম্বিকা কালনা।

সুর্যদাসের ছুই কন্যা—বড় বসুধা, ছোট জাহ্নবা বা জাহ্নবী।

মহাপ্রভূ নিত্যানন্দকে বললেন, তুমিও বদি মুনিধর্ম অবলম্বন করে থাকো তাহলে পভিত সংসারের উদ্ধার হবে কী করে । তুমি যাও, গৌড়ে ফির্রে যাও, গৃহী হয়ে ভজন স্থাপন করো। অনর্গল প্রকাশ করো প্রেমভজি।

প্রিয়শিয় উদ্ধারণ দম্ভকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ সূর্যদাসের গৃহে উপস্থিত হল। প্রস্তাব করল ভোমার কলাকে বিবাহ করব। 'বিবাহ করিব, মোরে কলা দেহ তুমি।' বেহেতু নিত্যানন্দ বর্ণত্যানী, সূর্যদাস প্রস্তাবে রাজী হল না।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিত্যানন্দ ফিরে চলল।

এদিকে বসুধার কা দশা ? 'পূর্ণ নারায়ণ' তার পাণিপ্রার্থী জেনে তার অন্তরে প্রেম জেগেছিল, এখন এই প্রত্যাখ্যানের পর সে মুছিত হয়ে পড়ল। চিকিৎসক ডাকা হল কিন্তু মুছাভঙ্গ হল না। মুছা মৃত্যুকে ডেকে আনল।

গৌরীদাস খবর পেয়ে ছুটে এসে জ্যেষ্ঠ ল্রাভা সূর্যদাসের পায়ে পড়ল।
বললে, শিগগির প্রভুকে ফিরিয়ে আনো। একমাত্র প্রভূই বসুধাকে পুনর্জীবন
দিতে পারেন।

গঙ্গাতীরে বসুধার মৃতদেহ সংকার করতে আনা হয়েছে, নিত্যানলৈর দেখা মিলল। সুর্যদাস ভার পায়ে পড়ল, বললে, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিন।

নিত্যানন্দ বললে, মেয়ের জীবন ফিরে এলে তাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবেন স্থীকার কফন, বাঁচিয়ে দিছি।

সূর্যদাস খীকৃত হল।

বসুধার গায়ে নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের বাতাস লাগল, অঙ্গগন্ধ লাগল বৃঝি নাসিকায়, মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে ফিরে এল চেতনা। বসুধা চোখ মেলে দেখল প্রভূকে।

এবার তবে বিবাহের আয়োজন করে।।

তার আগে তুমি অবধৃত, বেদবিহিত সংস্কার করে উপবীত ধারণ করো।
তাই করল নিত্যানন্দ। বললে, 'যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্রমাত্ত চৈতন্ত গোসাঞি॥'

বিষের পর একদিন খেতে বসেছে নিত্যানন্দ, বসুধার ছোট বোন জাহ্বা পরিবেশন করছে, হঠাৎ জাহ্বার মাধার কাপড় স্থালত হয়ে পড়ল, নিত্যানন্দ দেখল, বুঝল এই আমার পূর্ণশক্তি। আমার প্রাণপ্রিয়া। সূর্যদাসকে বললে, আপনার এই কনিষ্ঠ কলাকে আমার যৌতুক্ষরূপ দান করুন।

সূর্যদাস বললে, ভোমাকে আম্লার অদের কিছু নেই। জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার সমস্ত ভোমার।

বিষের পর স্ত্রীদের নিয়ে নিত্যানক্ষ বড়গাছিতে এল। সেখানে শ্রীবাস-বরনী স্থালিনীর আশীর্বাদ নিল। ভারপর নবন্ধীপ গেল শ্চীমাতার আশীর্বাদ নিভে। কিছুকাল সপ্তপ্রামেও বাস করল। শেষে বড়দহে এল।

্ৰিমুধার গর্ভে আট পুত্র ও এক কল্পার জন্ম হল। একে একে সাত পুত্র

মারা গেল। বেঁচে রইল মেয়ে গলাও কনিঠ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভন্ত। জাহ্নবা নি:সম্ভান।

তা হোক, বীরচন্দ্রই তার একশ্চন্দ্র।

বীরচন্দ্রকে মাতা আহ্নবাই দীকা দিল। বীরচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল অছৈতের কাছে দীক্ষা নেয়, তাই তেবে সে শান্তিপুরে যাবার উদ্দেশে বেরিয়েছিল কিন্তু জাহুবা তাকে ফিরিয়ে আনল। বললে, দুরে যাবার দরকার নেই। আমার থেকে দীক্ষা নিলেই হবে।

वीवहल भाराव (थरकर मीका निम।

'প্রেমভক্তিরত্বপ্রদানে প্রবীণা' বা বিশেষজ্ঞা জাহ্নবা সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ সম্মানের পাত্রী। খেতুরির মহোৎসবে তাই তার ডাক পড়ল। বসুধা-গঙ্গা ও বীরচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খড়দহ থেকে যাত্রা করল জাহ্নবা, সঙ্গে বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি অনেকানেক মহাস্তা। হালিশহর থেকে নয়ন মিশ্র এসে দলে ভিড়ল। গ্রামে-গ্রামে লোকসংঘট্ট বেড়ে চলল, বয়ে চলল নামপ্রেমের প্রবাহ। পথিমধ্যে স্থানে-স্থানে বিশ্রাম করল জাহ্নবা—নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়িতে, আকাইহাটে ক্ষঞ্চনাসের বাড়িতে, কন্টকনগরে গদাধরদাসের গৌরাঙ্গ-মন্দিরে আর ব্ধরিগ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজের বাড়িতে। তারপরে খেতুরিতে গিয়ে পৌছুলে সে কী সংবর্ধনা! সে কী আনন্দ-উদ্বেশতা!

শ্রীঈশ্বরী জাহুবা এসেছেন।

তাঁর জন্মে আলাদ। বাসা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে তিনি উঠলেন ভক্তদের নিয়ে।

ফাল্পনী পূর্ণিমায় ছয়টি বিগ্রহ স্থাপিত হল। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পর জাহ্নবা দেবী শ্রীনিবাসকে বললেন, চৈতনাভক্তদের মাল্যচন্দন দাও। সে-নির্দেশ পালিত হলে আবার নৃসিংহ-চৈতনাকে মাল্য দিতে বললেন। তারপর নিজে মাল্যচন্দন গ্রহণ করলেন। বললেন, এবার তবে গৌরগুণগান করে।, শুরু করো সংকীর্তন।

খেতুরিতে প্রেমের পারাবার উৎলে উঠল।

গীতপ্রিয় ইচ্ছাময় প্রীমন্মহাপ্রস্থ সংকীর্তনরকে বিলাস করতে এলেন। একা নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন সমস্ত পারিষদ। ক্ষণকালের জন্মে সকলে দেখতে পেল 'মেনেতে উদয় বিহাতের পুশ্ধ বৈছে। সংকীর্তন মেনে প্রস্থু প্রকটয় তৈছে।' 'প্রকটাপ্রকট একতা চমৎকার।' ক্ষণপরেই আবার সকলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সংকীর্জনন্থলে ক্রন্ধনের রোল উঠল—গৌরচন্দ্র গেলেন কোথায় ? কেউ বললে, এই তো এখানে নাচছিলেন অবৈত আর নিত্যানন্দ, তাঁরা কোথায় লুকোলেন ? আর শ্রীবাস মুরারি ? হরিদাস গদাধর ? বক্রেশ্বরকে দেখনি ? দেখেছি বৈকি। দেখেছি ম্বরূপদামোদরকে, রামানন্দকে, সার্বভৌমকে, এমন কি নরহরিকে। গণসহ দর্শন দিয়ে প্রভু চকিতে কোথায় অন্তর্ধান করলেন ?

জাহ্নবা বললেন, এ নরোত্তম আর শ্রীনিবাসের প্রতি প্রভুর করুণা। তিনি তাঁর বাক্যকে সত্য করে দেখালেন। যেখানেই কীর্তন সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। এবার তবে ফাগুখেলা আরম্ভ করো।

জাহুবা মন্দিরে চুকে নিজেই প্রথমে প্রভু-অঞ্চে ফাগু দিলেন। সকলেই সে খেলায় মেতে উঠল। শুধু মানুষে-মানুষে খেলা নয়, দেবতা-মানুষে খেলা। 'ফাগুময় হইল গগন-মহীতল।'

> প্রভূর ইচ্ছায় সে অস্তৃত ফাগুখেলা। অলক্ষিত দেবতা-মনুষ্টে এক মেলা।

তারপর সন্ধ্যারতির পর জাহ্ব। শ্রীনিবাসকে বললেন, এবার গৌরাঙ্গের জন্মাভিষেক করো।

> কেহ কহে ধন্য ফাল্কন পৌৰ্ণমাসী। এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী।

পরদিন প্রভাতে স্নানাহিক সেরে জাহুবা রাঁধতে বসলেন। বছবিধ খাছ-সামগ্রী প্রস্তুত করে মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহদের ভোগ দিলেন। পরে সেই মহাপ্রদাদ নিজের হাতে মহাস্তদের পরিবেশন করলেন। সকলকে খাইয়ে নিজে খেলেন।

পরদিন নরোত্তমকে বললেন, আমি বৃন্ধাবনে যাব।

আর তাঁকে কে নিরন্ত করে ? সঙ্গে চলল খুল্লভাত কৃষ্ণদাস সরখেল, জামাতা মাধবাচার্য, গোপাল পরমেশ্বনীদাস। আরো কেউ-কেউ।

াঁ পায়ে হাঁটা পথ—দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর—ভয় পেলেন না জাহ্নবা। ক্লেশ ক্লেশ নয়, সমন্তই নিত্যানন্দ।

এক আমে চুকে বিশ্রাম করছেন জাহবা, প্রামন্থ ভজেরা এলে তাঁকে

প্রণাম করছে। হুর্জন পাষগুও সে প্রামে কম নয়, যারা বৈষ্ণববিক্ষ। বলে, লোকগুলোর হুর্মতি দেখেছ, মাহ্মকে প্রণাম করে। চণ্ডীর কাছে এদের যে কী অপরাধ হচ্ছে ব্রুতে পাছে না। 'বিপ্রপত্নী, বিপ্র কিনা প্রণামে চণ্ডীরে, এগুলার অপরাধ হৈল চণ্ডীদারে।' চণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে আক্ষালন করে বললে, আজই এগুলোকে সংহার করে।। মোচন করে। অনাচার।

পাষওদের ম্বপ্ন দেখালেন চণ্ডী, বিপ্রপত্নী বলে যাকে হেয় করছ সে আসলে ঈশ্বরী, আমারও শিরোধার্যা।

> জাহুবা ঈশ্বরী—নাম অতি সুমধুর। এ নাম গ্রহণে ভবভয় হবে দুর॥

যাও, সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে শরণ নাও নচেৎ আমি তোমাদের উচ্ছেদ করব।

নিদ্রাভঙ্গে পাষণ্ডেরা নিজেদের ধিকার দিতে লাগল। সজল নেত্রে মহাস্তদের পায়ে গিয়ে পড়ল, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। উদ্ধার করুন আমাদের।

ভোমাদের উদ্ধার করব বলেই ভো এই গ্রামে আমাদের আদা। বললে মহাস্তেরা, ভয় নেই, ঈশ্বরী ভোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

পাষতেরা জাহ্নবীকে প্রণাম করল। প্রণামেই পেম্বে গেল ভক্তিরস।

আারেকদিন আরেক গ্রামে নদীতীরে বিশ্রাম করছেন জাহুবা, দস্যদের দৃষ্টি আহুন্ট হল। দলপতি কুড়ুবৃদ্দিন বললে, এই গৌড়ীয়াদের সঙ্গে অনেক ধনরত্ব আছে, সব লুটে নিতে হবে। গুপ্তচরকে বললে, দেখে এস তো কী করছে লোকগুলো।

শুপ্তচর বললে, নামসংকীর্ডন করে শুয়েছে এভক্ষণে।

এই তবে প্রশন্ত সময়। তোমরা অস্ত্রশন্ত্রে সচ্ছিত হয়ে নাও। তারপর এস আমার সঙ্গে।

নদীতীর কভটুকুই বা পথ কিন্তু কুতুবৃদ্ধিন যত চলে পথও তত অফুরস্ত হয়। মহাবেগে ছুটে চলে, পথও মহাবেগে বিস্তীর্ণ হয়। এদিকে ওদিকে যেদিকেই যায়, পথকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না। এ আমরা কি শৃন্যের উপরে হাঁটছি, আমাদের কি নিশিতে পেয়েছে ?

রজনী প্রভাত হয়ে গেল তবু ভাকাতেরা গৌড়ীয়াদের ভেরায় গিয়ে পৌছুতে পারল না। সন্মুয়াক্স ভয় পেয়ে গেল। বললে, ওরা বাকে ঈশ্বী বলে নিশ্চরই এ তাঁরই মহিমা। চলো তাঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করি। ছেড়ে দিই দস্যতা।

মনে অভিমূখিত। নিয়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই দস্যুরাজ নদীতীরের পথ পেয়ে গেল। জাহুবাসকাশে উপনীত হল। বললে, আমাদের উদ্ধার করুন।

শ্রীঈশ্বরী করুণা করলেন। দস্যুরা কৃষ্ণনাম করতে লাগল।

ক্রমে মথুরায় এসে পৌছুলেন জাহুবা। যমুনায় বিশ্রামণাটে স্থান করলেন। মথুরার ভাগবভেরা ঈশ্বরীদর্শনে আসতে লাগল। খবর পাঠাল রন্দাবনে। রন্দাবনের গোস্থামীরা ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এল। ছই দলের দেখা হল অকুরে।

পরমেশ্বরীদাস জাহুবার সঙ্গে সকলের পরিচয় করে দিল—এই গোণাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্জ—এই জীব গোয়ামী। এই কৃঞ্চাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ পশুড, মধু পশুড ।

তোমাদের মধ্যে ইনি কে ?

ইনি রামচন্দ্র কবিরাজের ছোট ভাই গোবিন্দ। অনবস্ত পদকর্জা। তুই দলেই আনন্দের বান ডেকে এল।

জীব গোয়ামী জাহ্নার জন্যে বাসা স্থির করে দিল। জাহ্না বুরে সুরে মন্দির ও বিগ্রন্থ ও ক্রউব্য স্থান দেখে বেড়াতে লাগলেন। রাধাকুওে রখুনাথ দাসের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল ফুক্টদাস কবিরাজের সঙ্গে। তিন চার দিন সেখানে থাকলেন জাহ্না। রাল্লা করে খাওয়ালেন সকলকে। খাওয়ালেন কৃষ্ণকে।

একদিন মুপুরবেলা কুগুতীরে বাঁশি শুনতে পেলেন জাহুবা। অদ্বির হয়ে তাকালেন চারদিকে। দেখলেন শ্রামলসুন্দর কৃষ্ণ কদমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাছে আর তাকে বেন্টন করে আছে শ্রীমতী ও তার সবীর্ন্দ। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে জাহুবা মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে দ্বির হয়ে ভারতে লাগলেন এ নির্জন রঙ্গের কথা কার কাছে বলা যায়।

জীব গোৰামী গোৰামীগ্ৰন্থ পড়ে শোনাল জাহবাকে। তারপর জাহবা বনস্তমণে বেরুপেন—ছাদশ বন। অমণ সাল করে যমুনাতীরে এক গ্রামে চুকেছেন, ভনভে পেলেন এক হুছের কারা। কী ব্যাপার ? ভনলেন এক নিরীহ রাজ্ঞণ হুত্ব বয়সে একটি পুরুসন্তান লাভ করেছিল, পৌগও বয়সে সেই হেপেটির আজ্ঞ যুক্ত হল। তার যা হুত পুত্র কোলে নিরে কাঁদহে আর ব্রাহ্মণ করছে গগন-বিদারণ হাহাকার।

· করুণায় আর্দ্রচিন্ত, জাহুবা অন্থির হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে স্পূর্ণ করবার জ্বন্যে হাত বাড়ালেন।

मा वादन कदन। वनल, आमात्र एटल्ट हूँ या ना।

জাহুবা বললেন, সে কী, ভোমার ছেলেকে ছুঁলে আমি পবিত্র হব। বলে মৃত বালকের মাথায় হাত রাখলেন। বালক চোখ মেলল, চোখ মেলে তাকাতে লাগল চারদিকে। জাহুবাকে প্রণাম করে উঠে পড়ল।

এ কী অঘটন! এ কী করুণা-বিতরণ! ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী জাহুবার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

জাহুবা বললে, এ আমার কুপা নয়, কুকের রূপা। কৃষ্ণই করুণাময়। তোমাদের ছঃখে বিচলিত হয়ে করুণা করে তোমাদের পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর কাল্লার প্রয়োজন নেই। শুধু রুঞ্নাম করো।

মন্দিরে গিয়ে রাধাগোপীনাথ দর্শন করলেন, জাহুবার হঠাৎ মনে হল, দৈর্ঘ্যে রাধিক। যেন গোপীনাথের চেয়ে খাটো। 'শ্রীরাধিক। কিছু উচ্চ হইলে ভালো হয়।' ঠিক করলেন গৌড়ে ফিরে একটি নতুন রাধিকাবিগ্রহ তৈরি করাবেন। নয়ন-ভাস্করকে বললেন সেকথা। বললেন, এখন খেকে গোপীনাথকে নিরন্তর ধ্যান করবে, সেই খ্যানেই পেয়ে যাবে তাঁর প্রেয়সীর আভাদ।

জাহবার মনোবাঞ্চা বুঝতে পারল নয়ন।

তারপর গৌরীদানের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে জাহ্ন তাঁর মাসির ছেলে বছু-গঙ্গাদানের দেখা পেলেন। বললেন, আমার সঙ্গে গৌড়ে চলো।

জাহুবা গৌড়ে ফিরে যাচ্ছেন শুনে এক বৃন্দাবনভক্ত তাঁকে একটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ উপহার দিল। জাহুবা গলাদাসকে বললেন, আর কথা নেই, তুমি গৌড়ে গিয়ে এ বিগ্রহের সেবা করবে।

জাহ্বার সঙ্গে গলাদাসও ফিরে চলল। , বিদায়ের ক্ষণে সমস্ত বুন্দাবন শোকাভিভূত হয়ে গেল।

গৌড়মপুলে প্রবেশ করে জাহ্বা প্রথমেই থেডুরি গেলেন। সেখানে তিন-চার দিন থেকে গেলেন ব্ধরিতে। সেখানে খ্যামাদাস চক্রবর্তীর মেরে হেমলতার সঙ্গে গলাদাসের বিষে দেওয়ালেন। সেখান থেকে গেলেন নিত্যানক্ষের জ্নাভূমি একচক্রার। একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন সব পুরার্ভ। 'এই একচক্র। ক্রমনের ধাম।' 'এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভূ বলরাম।' শুনলেন নিত্যানন্দ প্রভূর পিতৃকুলের বিবরণ, মাতা পদ্মাবতীর চরিতক্থা। নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ব্রজলীলা বিচিত্রতর অবতারলীলা। পরিশেষে গৃহত্যাগ।

একচক্রা ছেড়ে জাহ্বা গেলেন যাজিগ্রামে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে গেলেন শ্রীখণ্ডে। রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে, শ্রীবাসগৃহে। তারপরে অম্বিকা হয়ে খড়দহে। সেখানে মিললেন পুত্র কন্যা ও ভগ্নীর সঙ্গে—বীরচন্দ্র গঙ্গা ও বসুধার সঙ্গে।

কিছুদিনের মধ্যেই নয়ন ভাদ্ধর রাধিকা-মুর্তি নির্মাণ করে আনল। চিত্তের সমস্ত ভক্তি, মাধুর্য ও পবিত্রতা দিয়ে মুর্তি নির্মিত হয়েছে, দবাই ধন্য-ধন্য করে উঠল। জাহ্নবা বললেন, এখন একে কে নিয়ে যাবে রুশাবনে ?

পরমেশ্বরীদাস রাজি হল। তার পথের সঙ্গী হল নুসিংহটৈতন্য।

পথিমধ্যে কাটোয়ায় শ্রীনিবাস দেখল বিগ্রহ। রাজা বীর হাস্বীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্যে গোপনে এক হাজার টাকা দিল। বিগ্রহ রন্দাবনে পৌচুলে
কথা উঠল আদি-বিগ্রহ কোথায় যাবে ? জয়পুরের রাজা আদি-বিগ্রহ গ্রহণ
করলেন। গোপীনাথের বামে নতুন বিগ্রহ বসানো হল। এই নতুন বা
প্রতিজ্-বিগ্রহের নাম হল জাহ্না-ঠাকুরাণী বা জাহ্না-রাধিকা।

পরমেশ্বরীদাস ফিরে এসে সবিস্তার সব বললেন জাছবাকে। জাছবা তাকে আদেশ করলেন, তড়াআটপুর প্রামে গিয়ে রাধা-গোপীনাথ সেবা প্রকাশ করো।

পরে আবার স্বগণ-সহ চললেন রন্দাবন। রাধাসহ গোপীনাথকে দর্শন করে আসি।

রন্দাবনে পৌছে রাধা-গোপীনাথকে দেখতে গেল জাহ্নবা! কিছু এ কী দৃশ্য । 'মধ্যে গোপীনাথ, রাধা দক্ষিণে বামেতে।' গোপীনাথের ছই পাশে ছই রাধিকা! ছই প্রেমলতিকার মধ্যে শ্যামল তমাল রক্ষ। মধ্যে মেঘপুঞ্জ ছই পাশে ছই বিদ্যাৎ-উদ্ভাস!

গৌড় থেকে যেগব দ্রব্য এনেছিলেন সমস্ত রাধা-গোপীনাথকে সমর্পণ করলেন, বিচিত্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে খাওয়ালেন হুজনকে। তারপর একদিন নিভূতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল।

त्शानीनाथ जास्तात वज जाकर्षण करत जात वामनार्स्य विनय मिन।

গোপীনাথ জাহ্নবার বস্তু আক্ষিয়া। বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া।

সেবকের। যখন দরজা খুলল, দেখল জাহ্না কাঞ্চনপ্রতিমা হয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বিরাজ করছেন।

সবে দেখে কাঞ্চনপ্রতিমা মূর্তি হইয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের দক্ষিণে বসিয়া॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা দক্ষিণে জাহ্ব।
মধ্যে গোপীনাথ ইথে উপমা কি দিবা॥

#### 11 200 11

## বীরচন্দ্র বা বীরভন্ত

ঠাকুর নরহরির তিরোভাব তিথিতে শ্রীখণ্ডে মহোৎসব হচ্ছে।

রাত্রে কীর্তনোৎসবে এ কে নৃত্য করছে ? দেখামাত্রই দেহ-মনের তাপ শীতল হয় এ কার অঙ্গ, এ কার ভঙ্গি ?

त्म कि, त्रम ना अतक १ अ निकानित्मत (इतन।

তাই বৃঝি নৃত্যানন্দ। কিন্তু হু চোখে দেখে আতির পৃতি হচ্ছে না, যদি সহস্র নেত্র থাকত। অতৃপ্ত দর্শকের দল বলাবলি করছে।

তোমরা তো হাজার চোধ কামনা করছ, আমার যদি সামান্ত হটি চোধ থাকত। দর্শকের মধ্যে ছিল এক অন্ধ, সে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল: আমি যে কোন্ দিকে তাকাব তাই ব্যতে পারছি না। আমার যে চার দিকেই অক্ষকার।

না, ছুটোছুটি না করে এক জামগাম বোসে স্থির হয়ে। একাগ্র তন্ময়তায় তাকাও সামনের দিকে।

নিত্যানন্দ-তনয়ের নাম কী ? অন্ধ পাশের লোককে জিজ্ঞেদ করলে। নাম বীরভদ্র।

ঠিক নাম, সৃস্ধর নাম। বললে সেই অন্ধ। তাঁর হুই পদ—বীর আর ভত্ত।
এক প্রদে শাসন, আরেক পদে করুণা। বীর পদে তিনি হুটের সংহার

করছেন, অশু ভ-অশিব বিনাশ করছেন, ভদ্র-পদে করুণা বিভরণ করে সর্ব-জগতের মঙ্গল বিধান করছেন, অগ্ধকেও দেখতে দিচ্ছেন সেই করুণার বিগ্রহকে।

এ কী, আদ্ধা যে সভ্যি-সভ্যিই দেখতে পাচ্ছে চোখ মেলে। এ কি মপ্প, না মায়া, না বিসদৃশ প্রভীতি! আমি সভ্যিই দেখছি, না, দেখছি বলে মনে হচ্ছে! এ কি শুধু অনুভবে, না, প্রভ্যক্ষগোচরে!

কী আশ্চর্য, চোখের জলে চোখের আচ্ছাদন ক্ষয় হয়ে গেছে, স্থুলে স্পাষ্টেবছলে দেখতে পাছি উদ্ধণ্ড নৃত্য—হাঁা, এই তো বীরভন্ত, চৈতন্য-পরিকর,
নিত্যানন্দের পুত্র, বলবীর্য ও শিবশুভের প্রতিমূতি। অন্ধ সোল্লাসে জন্মধনি
করে উঠল আর সেই জয়ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠল কীর্তনানন্দের সমৃদ্র! সবাই
উচ্চকুঠে ভাকতে লাগল:

কোথা গৌরচন্দ্র প্রাড়ু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ রাম চু:খীর জীবন॥
কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গুণের আলর
কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়।।
হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ, রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাদু মুরারি মুকুন্দ।

সবার কণ্ঠে এক কাল্লা, এক ডাক এক আনন্দধ্বনি—গণসহ দেখা দাও গৌরবিনোদিয়া। গৌরনামে যা কাল্লা তাই আনন্দ, যা আনন্দ তাই কালা। গৌরনামে আর্তি আকৃতি আর আহ্লাদ সমস্ত একাকার।

বীরভন্ত ধর্মপ্রচার করতে পূর্বক্ষে গেলেন। সমাজের বিচিত্র অত্যাচারে বছ হিন্দু বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বছ চেফ্টাভেও তাদের সমাজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। বীরভন্ত তাদেরকে 'ভেক' দিয়ে 'নেড়া' ও 'নেড়ি'র সৃষ্টি করল। এরাই হয়ে দাঁড়াল বীরভন্তের প্রধান সহায়ক।

একেবারে গৌড়ের বাদশার সকাশে এসে উপস্থিত হল বীরভন্ত। বাদশা ঠিক করল এই আতিথ্যের সুযোগে বীরভন্তের ধর্মনাশ করবে। যখন হাতে এসে পড়েছে 'খানা' খাইয়ে দিতে হবে। 'পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

বেশ ভো ধাৰ। বীয়ভদ্ৰ বদদে, নিয়ে আসুন আপনায় ধানা। বাবুৰ্টি ধানা নিয়ে এদ। কিছু সাবয়ণ ভূলে নিভেই দেশল, এ কী, খান্ত কোথায়, তার বদলে এ যে দেখি ফুল, ফুলের স্কুণ। স্বাই বিমৃঢ় হয়ে গেল।

না, ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আবার নিয়ে এস খানা। ই্যা, ভয় কী, ঢাকা দিয়েই নিয়ে এস। তারপর ফের ঢাকা তুলে ধরে দাও সামনে!

কিন্তু কী আশ্চর্য, খানা আবার পুষ্পভূপে পরিণত হয়েছে !

বাদশা অধোমুখ হয়ে রইল। বললে, মার্জনা করুন। বলুন কী দিয়ে আপনার পরিতোষ করতে পারি ?

আর কিছু নয়, আপনার কাছে যে বহুমূল্য 'তেলুয়া' পাধরধানি আছে সেধানি আমাকে দান করুন।

আপনার মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই আপনি যখন চেয়েছেন, বললে বাদশা, তথন আপনাকে আমি তুই করব। আপনার পরিতোষেই আমার মার্জনা হবে।

বীরভদ্র সেই পাথরে শ্রামসুন্দরের বিগ্রন্থ নির্মাণ করাল। স্থাপিত করল খড়দতে। নিত্যানন্দ পিঞালয় একচক্রা থেকে খড়দায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কুলদেবত। বিষ্কিমদেবকে, সঙ্গে অনস্তদেব শিলা আর ত্রিপুরাসুন্দরী। শ্রামসুন্দর তাদের পাশে এসে বসল।

নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ও মন্ত্রশিশ্বদের মধ্যে সচিচদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
একজন। তার হুই ছেলে গোপীজনবল্পভ ও রামকৃষ্ণ। সচিচদানন্দ অপ্রকট
হলে তার হুই ছেলেকে জাহ্নবা দেবী পুত্রের মত পালন করেন। কেউ-কেউ
বলে, রামকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র জাহ্নবারই দত্তক পুত্র।

এই রামচন্দ্রের সঙ্গে নেড়া-নেড়ি নিয়ে বীরভদ্রের ঝগড়া হল। নরনারী একতা করে বীরভদ্র ক্ষয়ভজন করছে, এটা রামচন্দ্রের মনঃপৃত নয়। বললে, কোন শাস্ত্রেই নারীর স্বাতস্ত্রাধর্মের বিধান নেই।

কিন্তু বীরভদ্র তা মানতে চাইল না।

কণ্টকনগর পেরিয়ে অন্বিকার পশ্চিমে গৃষ্ট ক্রোশ দূরে নদীর দক্ষিণ তীরে গভীর বন-জঙ্গল কাটিয়ে বাঘনাপাড়া পাটের পত্তন করে রামচন্ত্র। বনে বাদের উপদ্রব ছিলু বলে গ্রামের নাম হল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম—শেষে তারই অপভংশে নাম দাঁড়াল বাঘনাপাড়া, মন্দিরে-বিগ্রহে লোকবসভিতে বাঘনাপাড়া শ্রীমন্ত হরে উঠল।

त्नरे यत्रव थएम्टर वीत्रष्टास्य कारन शिर्म (नीष्ट्रम । वीत्रष्टास द्वाप

হল, পাটের প্রতিষ্ঠাতা কে খোঁজ না নিয়েই নাড়াদের পাঠিয়ে দিল সেখানে। পৌষের দ্বিপ্রহর রাত্রে বারো শো নাড়া বাঘনাপাড়ায় চড়াও হল। বললে, ইলিশ মাছ আর আম খাওয়াও। নইলে—

রামচন্দ্র বললে, প্রথমটা দিতে পারব না, তবে আম খাওয়াচ্ছি এস। পৌষ মাসে ?

হাঁ।, পৌষ মাসে।

আশ্রমে আম গাছ আছে ?

না। এ যে দেখছ এ তো বকুল গাছ।

তবে আম খাওয়াবৈ কী করে ?

বকুল গাছ থেকেই আম পাড়ব। রামচন্দ্র আখাদ দিলে।

বারো শো নাড়া মৃচ্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর, আশ্চর্যের আশ্চর্য, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বকুল গাছই আশ্রময় হয়ে উঠল।

নাড়ারা খড়দায় ফিরে এসে বীরভদ্রকে বললে এই অপরূপ কথা। আরো বললে, বাঁর আশ্রম সেই শক্তিধর পুরুষের নাম রামচন্ত্র।

এক ডাকে চিনতে পারল বীরভদ্র। তথুনি ছুটল বাখনাপাড়ায়। ত্ইজনের মিলন হয়ে গেল। কোনো মতভেদ বা মনোমালিন্য রইল না।

রাজবলহাটের কাছাকাছি ঝামটপুর, সেই গ্রামের যত্নন্দন চক্রবর্তী, পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী—তাদের ত্ই মেয়ে শ্রীমতী আর নারায়ণী। এই ত্ই মেয়েকেই যত্নন্দন বীরভদ্রের হাতে সম্প্রদান করল। যৌতৃক দিল অভিনব। শিশুত্বই সেই যৌতৃক। যত্নন্দন জামাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তার শিশ্র হয়ে গেল। বীরভদ্র যে চৈতন্যেরই অভিন্ন বিগ্রহ।

বধুদের দীক্ষা দিলেন জাহ্বা। দীক্ষা দিয়ে বধুদের নিয়ে শ্রীপাট খড়দহে ফিরলেন।

শ্রীনিবাদের দিতীয় স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। সুন্দরী স্ত্রী কিন্তু সন্তান নেই। বীরভদ্র বিষ্ণুপুরে গেলে শ্রীনিরাস তাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। পদ্মাবতীর মৃহন্তের রাল্লা, তাই এত স্থাদ। পদ্মাবতীর স্বহন্তের পরিবেশন, তাই এত শ্রী।

কিন্তু সেবা যে চালাবে এর গর্ভের সন্তান নেই। শ্রীনির্বাস মিনতি করল: তুমি যদি কুপা করো তবেই আমার পুত্রলাভ হয়। 'ডোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিন্ধ শক্তি। পঙ্গু কুজ এই গর্ডে জন্মায় সন্ততি।'

ৰীরভদ্র পদ্মাব্দটী নাম বদলে রাখল গৌরালপ্রিয়া। তারপর তার হাতে

নিজের চর্বিত তামুল দিয়ে শক্তি সঞ্চার করে দিল। দশ মাস অস্তে যথাসময়ে শ্রীনিবাস পুত্রলাভ করল। কিন্তু দেখা গেল সেই পুত্রের দক্ষিণ চরণ বাঁকা। তাই বলে একে কেউ বক্রগতি বোলো না, এ গোবিন্দগতি। বীরভদ্র খঞ্জ শিশুর তাই নাম রাখল। কিংবা বল গতিগোবিন্দ।

মায়ের আদেশ নিমে বীরভদ্র ষ্বগণসহ র্ন্ধাবন যাত্র। করল। পথিমধ্যে সপ্তথামে এক সুকৃতিমান বণিকের গৃহে সংকীর্তন করে পতিত-ছৃঃখিতদের ভক্তি বিলোল। এল শান্তিপুর, মিলল অদ্বৈতপুত্র ক্ষা মিশ্রের সঙ্গে। সেখান থেকে অস্বিক। হবে নবদীপ। নবদীপ থেকে শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। সঙ্কীর্তনে তাকে তুই করে গেল যাজিগ্রামে। সেখানে শ্রীনিবাসের সন্থর্ধনা পেল। যাজিগ্রাম থেকে বুধরি হয়ে চলল খেতরিতে। সেখানে মিলল নরোত্তম ঠাকুরের অভিনশন। নরোত্তমকেই রন্ধাবনের সঙ্গী করল।

দেখ দেখ নিত্যানশ্ব-বলদেবের সম্ভানকে দেখ। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না। মানুষের এত রূপ হয় । এত তেজ। আর সঙ্গীদেরও দেখ। স্বাই যেন প্রেমানন্দের পারাবার!

অভার্থনা করতে এপিয়ে এলেন জীব গোষামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত, গোবিন্দদেবের অধিকারী অনস্ত আচার্য। ব্রজবাসীদের আনন্দেরন্দাবন মুখর হয়ে উঠল। বীরভদ্র স্বাইকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ আর মদনমোহনকে দর্শন করল। দর্শন করল রাধাবিনোদ, রাধারমণ আর রাধাদামোদর। তারপর ভূগর্ভ আর জীব গোষামীর অনুমতি নিয়ে চলল বনভ্রমণে। মধু-তাল-কৃম্দ-বছলার অরণ্যে। তারপর দেখতে গেল হুই কৃশু—রাধা আর শ্রাম, সেখান থেকে গিরিগোবর্ধন। গোবর্ধন থেকে বেরিয়ে চলল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটিরে।

কৃষ্ণদাদের পিতা ভগীরথ কবিরাজ, মাতা সুনন্দা। জনস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে। কৃষ্ণদাশের যখন ছ বছর বয়স, তার পিতৃবিয়োগ হল। যৌবনের স্চনাতেই দেখা দিল ঘোরতর বৈরাগ্য। নিত্যানন্দ স্থপ্পে আদেশ করলেন বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সঙ্গে মিলিত হও। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গেল আর ঐ তিন গুরুর আশ্রয় নিল। চিরকুমার কৃষ্ণদাস সারা জীবন বৃন্দাবনেই কাটাল আর রচনা করল বৈঞ্চবদে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে বীর্ভন্ত আরো সব কৃষ্ণলীলাস্থান দর্শন করল। কাম্যবনে গিয়ে বিমলাকুণ্ডে স্থান করল, তারপর গেল র্ষভামূপুরে। পাবন সরোবরে স্থান করে গেল ঘাবটে। সেখানে রামঘাটে রামরাস করল। তারপর ভাণ্ডীরে গিয়ে দেখল কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়াবিলাস। নন্দ্ঘাট চীর্ঘাট দেখে এল গোকুলে, কৃষ্ণজন্মস্থান দেখল। সেখান খেকে গেল রাওলে রাধিকার জন্মস্থান দেখতে। মপুরায় বিশ্রান্তি ঘাটে স্থান করল। তারপর গণ-জনসহ ফিরল গোডে।

গৌড়ে ফিরেই খড়দহে এসে জননীকে প্রণাম করল।

বীরভদ্রের প্রেমভক্তিময় তিন শিশ্য—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ আর শ্বামচন্দ্র। আবেক শিশ্য ছিল কাঁদরার জয়গোপালদাস। জয়গোপাল শুরুল্ভ্যন ক্রেছিল তাই তাকে শিশ্বত্ব থেকে বিতাড়িত করল।

দিতীয়া স্ত্রী নারায়ণীর গর্ভে বীরভদ্রের এক পুত্র ও তিন কল্যা জন্মগ্রহণ করল। পুত্র রামচন্দ্র ও তিন কল্যা ভ্বনমোহিনী, নবহুর্গা ও নবগৌরী। স্বামচন্দ্রের চার পুত্র—রামদেব, ক্বক্তদেব, বিষ্ণুদেব ও রাধামাধব—ও এক কল্যা ত্রিপুরাসুন্দরী। ভক্ত-সংসারের বিস্তার ঘটল।

নিতানন্দ-ছ্হিতা গঙ্গার বিয়ে হয় মাধবাচার্যের সঙ্গে। মাধব নিত্যানন্দের ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য। পাণ্ডিত্যের জন্যে অর্জন করেছে আচার্য উপাধি। গঙ্গা প্রা প্রা কন্যা, তায় আবার গুরুকন্যা—তার সঙ্গে বিয়ে তো অশাস্ত্রীয়। তাছাড়া নিত্যানন্দ রাটা শ্রেণীর আর মাধব বারেন্দ্র শ্রেণীর বাহ্মণ। এমন বিয়ে বিধেয় হয় কী করে ? কিছু নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য হয়, সমস্ত অসিদ্ধও সুসিদ্ধ হয়ে যায়।

মাধব ও গন্ধার পুত্র গোপালবল্লভ।

রাধিকা গৌরী ও কৃষ্ণ হরি, গুয়ে মিলে গৌরহরি। রাধারমণকে ভজনা করা অর্থই রাধার মনকে ভজনা করা। আরও সংক্ষেপে গৌবিদের গো আর রাধার রা একত্র করে গোরা। আর ধা রন্দাবন নামে খ্যাত তাই নবদীপ বা নবহন্দাবন। সত্য যুগে তীর্থ কুরুক্তেত্র, ত্রেতায় তীর্থ পুয়র, দ্বাপরে তীর্থ নৈমিধারণ্য আর কলিমুগে তীর্থ নবদীপ। এই নবদীপে যে প্র্ণানন্দসুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি উদিত হয়ে সুধাসারবর্ষী হরিনাম দান করে পাণীদের পাণসমুদ্ধ থেকে উদ্ধার করছেন সেই ভক্ত-অভয়দ্বরের চিরস্তন কর হোক।

## **ভ**দস্থতৈভগ্য

ष्पारत नाम हिल क्षमञ्चानन्त, शरत हल क्षमञ्चरिष्ठगु ।

তেমনি আগে নাম ছিল 'ছু:খী', হুদেয়চৈতন্ত্রের কাছে দীক্ষা পেয়ে নাম হল কৃষ্ণদাস। পরে সেই কৃষ্ণদাসেরই নাম হল শ্রামানন্দ।

মুশিদাবাদের ভরতপুরে পুণাকীতি মাধব মিশ্রের বাড়ি। মাধবের ছুই ছেলে গদাধর আর কাশীনাধ। কাশীনাথের ছুই ছেলে নয়নানন্দ আর ছান্যানন্দ।

এই গদাধরই মহাপ্রভুর পর্ষদ গদাধর পশুত। স্থাদয়ানন্দ তাঁর হাতেই লালিত-পালিত, শিক্ষিত-দীক্ষিত। শুধু সেবক নয়, ছাত্র।

সূর্যদাস সরখেলের ছোট ভাই গৌরীদাস। এই সূর্যদাসের তুমেয়ে জাহুবা আর বসুধাকে বিয়ে করেন নিত্যানন্দ। গৌরীদাস জন্মস্থান শালিগ্রাম ছেড়ে কাটোয়ার অপুরে অম্বিকা কালনায় এসে গঙ্গাতীরে বাসা বাঁধে।

কালনায় গৌরীদাসের গৃহে এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এসেছিলেন নৌকো করে, নিজে বৈঠা চালিয়ে। সে বৈঠা দিয়েছিলেন গৌরীদাসকে। বলেছিলেন, ভূমি যে মানুষকে জবনদী পার করিয়ে দেবে এ বৈঠা তারই প্রতীক।

আরে। একবার এসেছিলেন নিত্যানন্দকে নিয়ে। গৌরীদাস তাঁদের ছেড়ে দিতে চায় নি, বলেছিল, এখানে যাবজ্বগৎ বন্দী হয়ে থাকবে। প্রভূ বলেছিলেন, তাই যদি তোমার অভিলাষ, তবে আমাদের বিগ্রহ করে রেখে দাও।

গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল।

বিগ্রহসেবার জন্যে একটি যোগ্য ভক্ত চাই। তারই সন্ধানে গৌরীদাস গদাধরের দ্বারম্ভ হল। বললে, আমি একটি ভিকা নিতে এসেছি।

কী ভিক্ষা ? বলো, গদাধর তাকাল মুখের দিকে: তোমাকে আমার আদেয় কিছু নেই।

ভোষার হৃদয়ানন্দকে ভিক্লে চাই।

গৌরীদাসকে বিমুখ করল না গদাধর। হুদয়ানন্দকে ভার হাতে সঁপে
দিল। আর গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে মন্ত্রদীকা দিয়ে সঁপে দিল বিগ্রহসেবায়।
মহাপ্রভুর ক্ষাভিধিতে মহোৎসব হবে, গৌরীদাস ভিক্ষায় বেরুল।

হৃদয়ানন্দকে বলে গেল, যথারীতি যুগলবিপ্তহের সেবাপূজা কোরো, আমি যথাসময়ে ফিরব।

কিন্তু কই, সেই সে গেছে, গৌরীদাসের আর খবর নেই। মহাল্ডদের নিমন্ত্রণপত্র এখুনি পাঠিয়ে না দিলে তারা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হবে কী করে ? এখনো আনুষঙ্গিক কত আয়োজন অসমাপ্ত।

গুরু এসে পৌছুবার আগেই হৃদয়ানন্দ সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করল। উৎসবের আগের দিন গৌরীদাস উপস্থিত হল। আপনার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করেছি। তৃপ্ত মুখে বলল হৃদয়ানন্দ।

কোথায় গৌরীদাস তাকে আশীর্বাদ করবে, তা না, উল্টে রুফ ছয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বিনানুমতিতে তোমার এই স্বতন্ত্রাচারের অর্থ কী ?

হৃদয়ানন্দ শুক হয়ে রইল।

তুমি যথন আমাকে অতিক্রম করে আমাকে অমান্য করলে তথন তোমার আর এ আশ্রমে স্থান নেই। তুমি অন্যত্ত চলে যাও।

গুরুর আদেশ মেনে নিল হাদয়ানন্দ। গঙ্গাতীরে এক র্ক্ষতল আশ্রয় করে রইল।

গৌরীদাদ নিজেই উৎসব শুরু করল আশ্রমে।

হাদয়ানন্দের নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে ধীরে-ধীরে লোকসমাগম হচ্ছে। প্রভুর জন্যে প্রভৃত উপচার নিয়ে একজন আসছিল, গঙ্গাতীরে হাদয়ানন্দকে দেখে সেখানেই বাহকদের থামতে বললে। হাদয়ানন্দ বললে, উৎসব এখানে নয়, উৎসব আশ্রমে। সেখানে নিয়ে যাও।

গ্নেরীদাস সমস্ত ফিরিয়ে দিল। বললে, এ সমস্ত হৃদয়ানন্দের নিমন্ত্রণে এসেছে, এ আমি গ্রহণ করব না। এ উপচার নিয়ে হৃদয়ানন্দকে আলাদা উৎসব করতে বলো।

বাহকেরা দ্রবাসম্ভার আবার হৃদয়ানন্দের কাছে ফিরিয়ে আনল।

গুরুদের আমাকে আলাদা ঐৎসব করতে বলেছেন ? বেশ তাই হবে। দ্বদয়ানন্দ গলাতীরে সেই রক্ষতলেই উৎসব আরম্ভ করল।

উৎসবের কোলাহল শুনে আমন্ত্রিতদের অধিকাংশই সেই রুক্ষজ্বল আকৃষ্ট ছল। গৌরীদাসও নিজের আয়োজনে আশ্রমে উৎসব করছে। মধ্যাহ্নভোগের সময় পূজক গঙ্গাদাসকে বললে, মন্দিরের দরজা খোলো। ভোগ লাগাও। মন্দিরের দরজা খোলা হল। মন্দির শুন্য। বিগ্রহ নেই। গৌরীদাস লাঠি হাতে নিয়ে ছুটল গঞ্চাত রে। নিশ্চয়ই ছাদয়ানন্দ বিগ্রহ সরিয়েছে।

গঙ্গাতীরে পৌছে দেখল অন্তুত কাও! কীর্তন হচ্ছে আর কীর্তনমগুলীর মধ্যে বিগ্রহন্ত্য করছেন।

গৌরীদাসের হাতে লাঠি দেখে তুই বিগ্রহ অন্তর্হিত হতে চাইল। কিন্তু গৌরীদাস দেখল, চৈতন্যচন্দ্র হৃদয়ানন্দের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

ত্বাহু বাড়িয়ে হাদমানন্দকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল গৌরীদাস। বললে, তুমিই ধন্য। আজু থেকে তোমার নাম হাদয় চৈতন্য।

মন্দিরে ফিরে এসে দেখল যুগল বিগ্রহ আবার স্বস্থানে উপস্থিত হয়েছে। হাসছে উজ্জ্বল নেত্রে। যেন বলছে, কী, চিনলে তো হৃদয়ের গুরুভক্তি? আর চিনলে তো কে তার হৃদয়স্থ?

এই হৃদয়চৈতন্য খ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু।

শ্রামানক্রে বাল্য নাম ছংখী। হাদয় চৈতন্যের কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নৈওয়ার দক্ষন তার নাম হল কৃষ্ণদাস।

পরে ভার নাম শ্রামানন্দ হল। কেন ? কোথায় ? কী করে ?

## 1 7 P 1

## শ্যামানন্দ

মেদিনীপুরের ধারেন্দা-বাহাত্রপুর গ্রামে সদগোপ বংশে জন্ম—পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা ত্রিকা দাসী। অনেক তৃংখের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল বলে নাম হল তৃঃখী। কেউ কেউ বলে ত্থিয়া।

বাপ পূর্ববাস ত্যাগ করে উড়িয়ায় দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করে। বাল্যকাল থেকেই ত্থিয়ার মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ ফুটতে থাকে। ব্যাকরণপাঠ শেষ করে হঠাৎ তার গঙ্গাম্বানে স্পৃহা জাগে। বাবাকে বললে, আমি গঙ্গাম্বান করতে যাব।

, কোথায় ? কার সঙ্গে ? শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উচাটন হল।
এক দল স্থান-ষাত্রী অধিকা-কালনায় যাচ্ছে, ভাদের সঙ্গে।

অসুমতি না দিয়ে লাভ নেই, ছেলেকে আটকানো যাবে না। তথু এইটুকুই আশা করা যাক, স্নান-অত্তে আবার সে ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্ত ত্থিয়া আর ফিরল না। অফিকা-কালনায় তার হাদয়চৈতন্ত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাদয়চৈতন্ত দেখল বৈরাগ্যের রুপ্তে ভক্তির একটি অমান পদা। বললে, এস, তোমাকে মন্ত্র দিয়ে দি।

হাদয় চৈতন্য তাকে কৃষ্ণমন্ত্ৰ দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণদাস।

ত্ৰিয়া হাসল। বললে, তৃ:খী কঞ্চদাস।
সভ্যিই ভো, কঞ্চকে না পাওয়া পৰ্যন্ত জীবনমাত্ৰই তৃ:খী।
ভগু গল্পায় কঞ্চদাসের চিত্ত ভৃপ্ত হতে চাইল না, বললে, যমুনা দেখৰ।
হাঁন, দেখবে বৈকি। ব্ৰহ্মবনে যাবে।

গুরুদেবায় কিছুকাল অতিবাহিত হলে কৃষ্ণদাসকে স্থদয়তৈতন্য বৃন্দাবনে যাবার অমুমতি দিল।

নবদ্বীপ হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল কৃষ্ণদাস। সেখানে আবেক কৃষ্ণদাসের দেখা পেল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের। কৃষ্ণদাস জীবগোস্থামীর চরণে আশ্রয় নিল। আর কথা কী। জীব তাকে শাস্ত্র পড়াতে বসল। জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় জ্ঞানভিমির কেটে যেতে লাগল।

প্রজ্যুষে নির্দ্ধন বনবীথি ধরে পথপরিক্রমায় বেরিয়েছে কৃষ্ণদাস। ললাটে গোপীচন্দনের তিলক, হাতে জপমালা, মুখে গৌর-গুণগান। যেতে-যেতে কৃষ্ণদাস থমকে দাঁড়াল, পথের উপর একটি সোনার নূপুর পড়ে আছে! ব্যগ্র হাতে নূপুর কৃড়িয়ে নিল কৃষ্ণদাস। মাথায় ঠেকাল। বুকের মাঝখানে আঁকড়ে ধরল ছহাতে।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেল যে একটি কিশোরী পথের ধুলোয় কী খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে আসছে।

দেবী, আপনার কি কিছু ংহারিয়েছে ? স্লিথ বিনয়বচনে জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণাস।

কিশোরী চমকে উঠল। দেখল এক সোম্যকান্তি নবীন্যুবকণ বললে, হাা, হারিয়েছে। আমার নয়, আমার স্থীর। আপনি পেয়েছেন ?

🦥 আমার স্থীর বাম পদের নৃপুর। কিশোরী আরো একটু জুড়ল : কাল

রাত্রির নৃত্যে নৃপুর শিথিল হয়ে পড়েছিল, বাড়ি ফেরবার সময় পথে ভাই স্থালিত হয়ে পড়েছে।

দেখুন তো এটা কিনা। কৃষ্ণদাস বৃকের ভিতর থেকে নৃপুর বার করে দেখাল।

কিশোরী হাত বাড়াল। আর, কিছু বলবার বা চাইবার আগেই নূপুর নিজের থেকে কিশোরীর হাতে গিয়ে পড়ল।

এ কি ইক্সজাল নাকি । মরু-নার না গন্ধর্বনগর । কিশোরীও যে মুহুর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্ষকাস মৃছিত হয়ে পড়ন।

যথন জ্ঞান হল দেখল জীবগোষামীর কাছে সে শুয়ে আছে। জীব বললেন, তুমি মহাভাগ্যবান, তুমি রাদেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার চরণনৃপুর বুকে ধরেছ। দেখেছ তার প্রিয় সথী ললিতাকে। এই নৃপুর পেয়ে শ্রীমতী তো বটেই তার প্রিয়দয়িত শ্রামদুন্দরও আনন্দিত হয়েছেন। আজ থেকে তোমার নাম হোক শ্রামানন্দ।

শ্যামানন্দ উঠে বসল।

আর দেখ, বললে জীবগোষামী, সেই নৃপুর তুমি মাধায় ধরেছিলে বলে ভোমার কপালে নৃপুরাকৃতি তিলক ফুটে উঠেছে। আজ থেকে ভোমার তিলকও নৃপুরাকৃতি হোক। এ তিলকেরও নাম হোক খ্যামানন্দী তিলক।

স্থান কাছে খবর পৌছুল ক্ষাণাস জীবের কাছে নতুন দীক্ষা নিয়েছে ও নতুন তিলক ও নতুন নাম গ্রহণ করেছে। তারপর খ্যামানন্দ যখন কালনায় ফিরে এল তখন তার আগের তিলকের পরিবর্তে নতুন তিলক-অঙ্কন দেখে হালয়চৈতন্য দারুণ ক্রুদ্ধ হল ও খ্যামানন্দকে পরিতাগি করল।

ভোমার তিলকের যে আকার নির্দেশ করে দিয়েছিলাম তা মুছে ফেলে দেখি নতুন তিলক পরেছ। এ অবমাননা অসহা। স্থাদয়তৈচন্য বললে, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করলাম, তুমি আ্রেম ত্যাণ করে এ মৃহুর্তে চলে যাও।

অঞ্পুত চোধে নীরবে তাকাল খ্যামানন্দ।

একটু বৃঝি মামা হল হৃদয় চৈতনের। বললে, তবে যদি ঐ ভিলক ধুরে মুছে আগের তিলক থাকে করে। আদেশ ফিরিয়ে নিতে পারি।

কিন্তু নুপুরতিলক খ্রামানন্দ কী করে মুছে ফেলবে ? সে যে ভার ললাটে

স্পর্শমাত্রই আপনা থেকে ফুটে উঠেছে।

আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল শ্যামানন্দ। গঙ্গাতীরে অনাহারে পড়ে রইল।

আশ্রমের বিগ্রহ স্থির থাকতে পারশ না। সে হৃদয় চৈতন্তকে স্বপ্লে দেখা দিল। বললে, এ তুমি করেছ কী, আমার আনন্দকে তুমি নির্বাসিত করলে ? তার কপালে যে আমারই নুপুরচিহ্ন। আমার নুপুরই তো রাধিকার পায়ে।

সমস্ত ঘটনা স্বপ্লে উদ্ঘাটিত হল।

হাদর চৈতন্য তার ভুল ব্ঝল। ভুল ব্ঝে তার সংশোধন করতে \এক মুহুর্ত দেরি করল না। গঙ্গাতীরে ছুটে গেল। কোলে ভুলে নিল খ্যামানন্দকৈ।

জিজেসে করল, তোমার গুরু কে ?
আমার শ্রীগুরু শ্রীহাদয়চৈতন্য প্রভু।
আর সংশয় রইল না। গুরুশিয়ো মিলন হয়ে গেল।

রন্দাবনেই ঠাকুর নরোত্তম ও আচার্য শ্রীনিবাদের দক্ষে শ্রামানন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরা তিনজনই বীরচন্দ্রের আনুগত্যে বাংলা-উড়িয়ায় বৈষ্ণবতার জয়পতাকা প্রোথিত করল। বইয়ে দিল প্রেমভক্তির বিপুল বন্যা।

বিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণের পর শ্রীনিবাস শ্রামানন্দকে খেতুরিতে পাঠিয়ে দিলেন। খেতুরির মহোৎসবেও সে উপস্থিত ছিল। গ্রন্থপ্রাপ্তির খবর পোঁছুলে শ্রামানন্দ কালনায় ফিরে এল। সেখান থেকে সে উভিয়ায় যাত্র। করল। মুবর্ণরেখার ধারে রয়নী-গ্রামের অধিপতি অচ্যুত, তার পুত্র রসিকানন্দ শ্রামানন্দের শিয়ত্ব নিল। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীভক্তিই পরাকান্তা—এই প্রচার-মূল্যে পেয়ে গেল আরো অনেক শিয়ু, উঠল বিরাট শ্রামানন্দী পরিবার।

দামোদর যোগাভ্যাসী বৈদান্তিক। শ্যামানন্দ তাকে তর্কে পরাস্ত করল। পরাস্ত করে তার সমস্ত শৃন্যতা ভক্তিরসে ভরে দিল। শ্যামানন্দের শিশ্য হয়ে দামোদর 'নিতাইচৈতন্য' বলে কাঁদতে লাগল।

ধারেন্দাতে সেরখাঁ নামে এক হুরম্ভ পাঠানকেও উদ্ধার করল শ্রামানন্দ। তার শিশ্ব রসিকানন্দও প্রেমভক্তি প্রচার করে বহু পাষ্ঠুকে ভক্ত করে তুলল।

শ্রামানন্দে মেতে উঠল দিক-দেশ।

সম্থ উৎকল ও বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় 'ধারেন্দা, নৃসিংহপুর, বলরামপুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি খামানন্দ ও তার প্রধান ও প্রিয়তম শিয় রসিকানন্দের প্রেমভক্তি প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠল। খবর এল ওকদেব হাদয়চৈতন্য অপ্রকট হয়েছেন। এর অল্প পরেই রসিকানন্দকে এশীপাটের মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার হাতে শ্রামানন্দী সম্প্রদায়ের ভারার্পণ করে শ্রামানন্দ নিত্য লীলায় প্রবেশ করল।

শেষ

এই গ্রন্থ লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি:

শ্রী-শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ত, মূল গ্রন্থ ও শ্রীরাধাগোবিন্দনাথকত তার টীকা,
শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রীশ্রীভব্জিরত্বাকর, শ্রী-শ্রীব্রন্থাম ও শ্রীলোম্বামিগণ, মহাম্বা
শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত অমিয়-নিমাইচরিত, দ্বিজ্ঞপদ গোস্বামী-রচিত্র
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, রামকিঙ্কর দাস সংকলিত ঠাকুর হরিদাস, মুরারিলাল
অধিকারী প্রণীত বৈশ্ববদিগদর্শনী, ডক্টর বিমানবিহারী মজ্মদার-কৃত্র
শ্রীচৈতনাচরিত্বের উপাদান ও ডক্টর রবীক্রনাথ মাইতি-রচিত চৈতন্য-পরিকর।